### আস্থাচরিত

## ঞ্জীশিবনাথ শাস্ত্রী

প্ৰবাসী-কাৰ্য্যালম্ব ২১০-৩-১, কৰ্ণওয়ালিস্ ষ্ট্ৰীট্, ক্লিকাডা ১৩২৫

### ২১১, কর্ণওরালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, আন্ধ মিশন প্রেসে শ্রীমবিনাশচক্র সরকার বারা মুদ্রিত।

২১০-৩-১, কর্ণওয়ালিস্ ছাঁট্, কলিকাতা, প্রবাসী-কার্য্যালয় হইতে শ্রীরামানক চট্টোপাধ্যায় বারা প্রকাশিত।

# ক্রিবাধন শাস্ত্রীক প্রতিরাচিরিত

#### "প্রথম পারচেছদ

কলিকাভা সহরের প্রায় বিশ বাইশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে স্থন্ববনের উত্তর প্রাস্তে মঞ্জিলপুর নামে একটি গ্রাম আছে। ইহা প্রসিদ্ধ জরনগর প্রামের পূর্ব্বপার্শে অবস্থিত। ইহাতে ত্রাহ্মণ কারন্থেরই মধিক বাস। ভদ্রলোকদিগের বাসস্থান হইতে দূরে গ্রামের পার্মে কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, হাড়ি, মুচি প্রভৃতির বাস আছে। किन्दु जोशामित्र मःशा वड़ अधिक नम्न, श्रीमवामी बान्नग-काम्रहिम्शन কার্যা-নির্বাহের উপযুক্ত,। গ্রামখানির ইতিবৃত্ত জানি না; অনুমান করি, এককালে গঙ্গা এই পথে বহমানা ছিল এবং গ্রামধানি গঙ্গার চড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হইরাছে। পোর্কুগিন্দেরা বধন এদেশে মাসে তথন এই পথে আসিয়াছিল কিনা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্ত প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যে ও পোর্ভুগিজদের বাত্রাবিবরণে "মন্নদা" নামক একটা গ্রামের উল্লেখ দেখা যার। এই মঞ্জিলপুরের করেক ক্রোশ উত্তর-পূর্বের "মরদা" নামে এক গ্রাম এখনও বিদ্যমান আছে। ইহাতে অনুমান করা যার, পোর্কুগিজেরা এই পথেই আসিরা থাকিবে। গ্রামের পার্শ্বে মাটে খুঁড়িতে খুঁড়িতে ভগ্ন জাহাজ ও বোটের নিদর্শন স্বরূপ অনেক জব্য পাওরা গিরাছে। তাহাতেও অসুমান হর, এক সময় এই পথে জাহাজাদি চলিত। এইরূপে, গ্রামথানি যে বছ-কালের নর তাহার অনেক প্রমাণ পাওরা বার।

এইরপ জনশতি প্রচলিত আছে, যে, জাহালীর ঝাদ্সার সমর যথন রাজা মানুসিং যশোর নগর আক্রমণ করেন, তথন চক্রকেতু দত্ত নামক

একজন সম্রাম্ভ কারত্ব ভদ্রলোক, সপরিবারে যশোর বিভাগ হইতে পলায়ন করিয়া, ঐ চড়ার উপরিম্ভিত গ্রামে স্থব্দরবনের ভিতরে আসিয়া সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার বক্তপুরোহিত ও কুলগুরু এক্স উল্গাতা নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহারই প্রদত্ত এক সামান্ত ভূমিখণ্ডে আপনার বাসস্থান নির্দেশ করেন। তিনিই আমাদের পূর্ব-পুৰুষ। এই শ্ৰীক্লফ উদ্গাতা কে এবং কোখা হইতে আসিৱাছিলেন তাহার সবিশেষ বিবরণ জানি না। যশোর হইতে আসিয়াছিলেন বলিলে মনে হইতে পারে তিনি পূর্বদেশের লোক, কিন্তু তাহা নহে। আমরা দাক্ষিণাতা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদ হইতে বৈদিক নামের উৎপত্তি। ভদ্তির উদ্যাতা উপাধিটিও বৈদিক সম্পর্ক স্চনা করিতেছে। বৈদিক ঋত্বিকাণের মধ্যে হোতা পোতা অধ্বর্যা ও উল্লাতার উল্লেখ দেখা যায়। দাক্ষিণাতো তৈলঙ্গ ও দ্রাবিড দেশে এখনও বৈদিক শব্দ একশ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রতি প্রযুক্ত দেখা যায়। বাহারা ধন্মের যজনবাজন লইরা থাকেন তাঁহারা "বৈদিক". আর বাঁচারা বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ত হন তাঁচারা "লৌকিক"। তঘাতীত এখনও সে-সকল প্রদেশে অনেক স্থানে বৈদিক প্রণালীতে হোমাদি ক্রিরাকাণ্ডের রীতি প্রচলিত দেখা যার। তদ্ভিন্ন এইরূপ বহু বছু ত্রাহ্মণ আছেন, থাছার৷ বেদগান, বেদমন্ত্রপাঠ ও হোমাদিরূপ বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠানাদিকে জীবনের প্রধান কার্য্য করিয়া রহিয়াছেন। চৈতন্ত্র-চরিতামৃত গ্রন্থে চৈতক্তদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ উপলক্ষে গোদাবরী-তীরে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ দেখিতে পাই। বথা

> "বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার। এই সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্ম সম শুদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন।"

অতএব মনে হর বে, হর আইক উদগাতা, না হর তাঁহার পূর্বপ্রক্ষণণ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিরা থাকিবেন। আমাদের বংশে এরপ প্রবাদ আছে বে ইহাঁর পূর্বপূর্কধণণ উড়িয়ার অন্তর্গত যাজপুর হইতে আসিরাছিলেন। উড়িয়াতে এখনও "ওতা" নামে একপ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা বার। এই "ওতা" শব্দ হোতা কি উদগাতার অপত্রংশ কি না বলিতে পারি না।

প্রীকৃষ্ণ উদগাতা হইতে আমি নবম পুরুষ পরে। এই বংশের বান্ধণণ মজিলপুর গ্রামের মধ্যভাগ ছাইরা ফেলিরাছেন। এই বাৎস গোত্রীর বান্ধণণণ আবহমান কাল কেবল যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন কার্য্যে রত থাকিরা গৌরবান্বিত দারিদ্রোর মধ্যে বাস করিরা আসিরাছেন। যতদ্র শ্বরণ হর, এই বংশে আমার পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাসাগর মহাশর সর্বাত্রে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অধীনে পণ্ডিতী কর্ম্ম লইরা সকলের অপ্রিয় হইরাছিলেন। তৎপূর্ব্বে আমার জ্ঞাতিবর্ণের মধ্যে কেহ রাজসেবা করেন নাই। আমার পিতা কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে পড়িবার সময়, অমুমান করি, তাঁহার প্রীতিভাজন স্কারতন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশরের অমুকরণে, চাটজুতা পারে দিরা ও গেঞ্জি গারে দিরা গ্রামে বাহির হওরাতে জ্ঞাতি বান্ধণগণ তাঁর সাহেব নাম তুলিরা দিয়াছিলেন। গ্রামণ্ডদ্ধ লোক তাঁহাকে সাহেব করিরা ডাকিত। এই সাহেব অধ্যাতি তাঁহার বছদিন ছিল।

বিগত শতান্দীর প্রথম ভাগে ও তৎপূর্ব্ব শতান্দীর শেব ভাগে আমার অবংশীর প্রান্ধণগণের মধ্যে এক সমরে একই প্রামে ১০।১২ খানি টোল চতুসাঠী ছিল। তন্মধ্যে আমার প্রণিতামহ স্বর্গীর রামজর স্থারালন্ধার মহাশরের একখানি। ইহাঁকে আমি ১০।১২ বংসর বরস পর্যন্ত মেখিরাছি। ইনি একশত তিন বংসর বরস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

আমার শ্বতিশক্তি বতদ্র বার, আমার জ্ঞানোদর পর্যন্ত আমি তাঁহাকে অন্ধ বধির ও বাড়ীর বাহিরে বাইতে অসমর্থ দেখিরাছি। সে সমরে বোধ হয় তাঁহার ৯৫ বংসর বয়স ছিল। তিনি ধর্মায়ভিও জুশাঙ্গ মায়ুব ছিলেন, স্ভতরাং তাঁহাকে একটা বালকের মত দেখাইত। আমার মা তাঁহার ধর্মভাব ও সাধননিষ্ঠা দেখিরা এমনি মুঝ হইরাছিলেন বে কুলগুরুর নিকট মন্থলীক্ষার সংকল্প ত্যাগ করিরা তাঁহারই নিকট দীক্ষিত হইরাছিলেন। তংপরে কোলের শিশুটির স্থায় তাঁহাকে হাতে ধরিরা পালন করা আমার নার এক প্রধান কাব্দ হইরা দাঁড়াইরাছিল। প্রাতে উঠিয়া গলবন্ধে তাঁর চরণে প্রণত হইতেন; তৎপরে ছোট শিশুটির স্থায় তাঁর কাপড় ছাড়াইয়া কাচা কাপড় পরাইয়াপুছার আসন ও কোশা-কুলা দিয়া তাঁহাকে সেখানে বসাইয়া দিতেন। বসাইয়া দিয়া নিক্ষের গৃহকর্মে বাইতেন। পূছা অস্তে আমি তাঁর হাত ধরিয়া বিবার আসনে বসাইয়া দিতাম।

প্রপিতামহদেব একজন সংস্কৃতক্ত ও সংস্কৃতাস্থরাগী মামুব ছিলেন।
আমার শ্বরণ আছে, গ্রামের পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে মধ্যে মধ্যে আমার
প্রপিতামহের নিকট আসিরা চীৎকার করিরা তাঁহার কাণে নিজেদের
শাল্লীর বিচারের কণা তুলিতেন, এবং কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহার মত
চাহিতেন। স্থারালম্বার মহাশর বরসে অতি প্রাচীন হইলেও সেরপ
শ্বতিশক্তি হারান নাই। তিনি সমাগত ব্যক্তিদিগকে শাল্লীর বচন শুনাইরা
দিতেন। তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান বিষয়ে হুইটী উল্লেখবাগ্য বিষয় আছে।

প্রথমটা এই, অন্থমান ১৮৬২।১৮৬২ সালে আমাদের গ্রামের কুলের মধ্যে একটা সংস্কৃত শিক্ষার শ্রেণী খোলা হয়। আমাদের জ্ঞাতিবর্গের বাড়ীর অনেক ছেলে ভাহাতে ভর্ত্তি হয়; এবং চাঙ্গড়িপোভা-গ্রামবাসী আমার মাতৃণ ধারকানাধ বিশ্বাভূষণ মহাশরের জাঠভূতো ভাই কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশর সেই সংস্কৃত-শিক্ষা-শ্রেণীর শিক্ষক নির্ক্ত হন। তিনি কর্ম্ম লইরা আমাদের গ্রামে গিরা আমাদের বাটীতেই বাস করিতে থাকেন; এবং সংস্কৃত কাব্যাদির বিচার-বিষয়ে আমার প্রপিতামহের একন্সন সহার ও সঙ্গী হইরা পড়েন। আমি কলিকাতা হইতে বাড়ী গেলেই দেখিতে পাইতাম, তিনি কৈলাস মামাকে ডাকিরা তিন চরণ সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিরা শেষ চরণ কি তাহা জানিতে চাহিতেছেন।

অপর ঘটনাটা হাস্ত-জনক। আনি ১৮৫৬ সালে যখন কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেকে ভর্ত্তি হইলাম, তথন বিখ্যাসাগর মহাশর সেধানকার কর্ত্তা। তিনি তৎপূর্বের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়ান বন্ধ করিয়া নিম শ্রেণীতে তাঁহার প্রণীত উপক্রমণিকা ধরাইরাছেন। আমরা উপক্রমণিকা অমুসারে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিলাম। তৎপরে গ্রীম্মের চুটীতে বাডীতে আসিলে, আমার প্রপিতামহদেব গুনিলেন, বে, আমি সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইরাছি। তাহা শুনিরা আনন্দিত হইলেন। একদিন সন্ধার সময় আমাকে নিকটে বসাইয়া জিজাসা করিলেন, "বাবা! বাম শব্দের 'টা'তে কি হয় বল ত।" আমি বালকের কণ্ঠন্বরে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "রাম শব্দের আবার 'টা' কি !--রামটা।" তথন তিনি বিরক্ত হইয়া তাঁর দম্ভবিহীন মুখের ভাষাতে বাললেন, "যোড়ার ঘাস কাটবে।" রাম শব্দের তৃতীয়ার একবচনে কি হয় বলিরা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিতে পারিতাম রামেণ, কিন্তু আমি ত মুখ্ববোধ পড়ি নাই, কাজেই রাম শব্দের টা বে কি তাহা ব্রিতে পারিলাম না। ইহা লইয়া আমার বাবার সহিত প্রপিতামহদেবের কথা হইল, বাবা সমুদর কথা বুঝাইরা দিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতেছি না ন্তনিরা তিনি বড়ই ছ:খিত হইলেন।

১৮৩৩ এটাবে বড ও বক্লা হইয়া দক্ষিণ দেশ ভাসিয়া বার। সমুদ্র-তরঙ্গ উঠিয়া আমাদের গ্রামের দক্ষিণবর্ত্তী সমুদর প্রদেশকে প্লাবিত করে। সেই সময়ে হাজার হাজার লোক মারা যায়। তদনস্তর ওলাউঠা রোগ বঙ্গদেশে প্রথম দেখা দিয়া আরও সহস্র সহস্র লোককে নিধন প্রাপ্ত করে। সেই ওলাউঠা রোগে দশ দিনের মধ্যে আমার পিতামহ, প্রপিতামহী ও পিতামহী মারা পড়েন। আমার পিতামহ স্বৰ্গীৰ বামকুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য মহাশৰ স্বগ্ৰামেই কাথাৰণ গোত্ৰীৰ বান্ধণ-দিগের গৃহে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই কাথায়ণ বংশীয়গণ বড় অহঙ্কত ও তেজী মাসুৰ ছিলেন। আমার পিতামহী ঠাকুরাণী সেই বংশের কক্স। তিনিও অতিশন্ন তেজখিনী নারী ছিলেন। আমাদের গৃহে এরপ প্রবাদ আছে বে, পিতামহী ঠাকুরাণীর ঘরে একবার চোর ঢ্কিয়া নিদ্রিতাবস্থার তাঁহার কণ্ঠদেশ হইতে কণ্ঠাভরণ হরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল: তিনি হঠাং জাগ্রত হইরা এরূপ বলের সহিত চোরের হাত ধরিলেয়, বে, তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া তার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁভাইল। অনেক টানাটানির পর চোর কোনও মতে নিক্রতি পাইল। আর-একটি গল্প ইহা অপেক্ষাও অধিক সাহস ও প্রভাণেরমভিবের পরিচারক। সেটি এই:—

সেকালে আমাদের গ্রামে শীতকালে মধ্যে মধ্যে বাব দেখা দিত।
গ্রামটি স্থলরবনের মধ্যেই বলিলে হয়। করেক ক্রোশের মধ্যে আকাট
ক্ষল ছিল। গ্রামের চতুস্পার্শেও বন ক্ষল বথেই ছিল। স্থতরাং বাবের
আসা কিছুই বিচিত্র ছিল না। এই কারণে এই নিরম প্রবর্ত্তিত হইরাছিল,
বে, একশাধাভূক্ত চারি পাঁচ পরিবার একত্র বাস করিরা সমগ্র পাড়াটা
একবড় প্রাচীর দিরা বিরিয়া রাখিত; সন্মুখের বার এক, খিড়কীর বার ভির
ভির। এই বলোবন্তে কাক-কর্ম চলিত। আমাদের করেক বর আভির

স্হিত আমাদের বাড়ীটা এইরূপ এক প্রাচীরে আবদ্ধ ছিল। একদিন শীতকালে সন্ধার প্রাক্তালে আমার পিতামত সারংসন্ধা করিয়া খড়ম পারে উঠানে বেডাইতেছেন, প্রপিতামহদেব সারংসন্ধ্যাতে নিমগ্ন আছেন, পিতামহী ঠাকুরাণী রন্ধনশালাতে পাককার্য্যে রত আছেন, এমন সমরে পার্শ্বের প্রতিবেশীদের বাড়ী হইতে "বাঘ, বাঘ" চীৎকার উঠিল। পিতামহ মহাশর কৌতৃহলাক্রান্ত হইরা দেখিবার জন্ত সেদিকে উকি মারিলেন, অমনি বাঘের সঙ্গে চোকাচোকি। তিনি চীংকার করিয়া বলিলেন, "বাবা, সভ্যি ত বাঘ, আমাকে নিলে যে।" প্রপিভামহ বলিলেন, "দাড়িয়ে থাক, পিছন ফিরিস না।" অমনি বিনি বেখানে বে কাজে ছিলেন, সকলেই আমার পিতামছের রক্ষার জন্ম ছুটিয়া আসিলেন। পিতামহী ঠাকুরাণী উনান হুইতে এক জ্বন্ত কাঠ লইয়া বাবের দিকে ধাবিত হইলেন। শুনিতে পাই সেই প্রজ্ঞানিত জন্মি দর্শনে বাঘ ভীত হইয়া যে ছার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সেই ছার দিয়া মহাবেগে বহিৰ্গত হইয়া গেল। তখন জানিতে পারা গেল, কোনও প্রতিবেশীর একটি নবাগতা বধু একটা খিড়কীর দার খুলিয়া রাখিয়া আসিয়া-ছিলেন, বাঘ তাহা দিয়াই প্রবেশ করিয়াছিল।

আমার পিতামহীর চরিত্র এই সাহস ও প্রত্যুৎপরমতিম্বের অমু-রপই ছিল। গ্রামেই বাপের বাড়ী, তাহাতে বাপেরা পদস্থ ও গর্ঝিত লোক, এজন্ত পিতামহীর দোকও-প্রতাপে পাড়ার লোক সশস্ক-চিত্তে বাস করিত। আমার পিতা তাহারই গর্জনত পূত্র। তিনি স্বীর জননীর ব্যক্তিত্ব ও প্রথর তেজ্বিতা প্রচর পরিমাণে পাইরাছিলেন।

পিতামহ ঠাকুর আক্কতি ও প্রকৃতিতে পিতামহী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিলেন। পিতামহী গৌরাঙ্গী, তিনি শ্রামবর্ণ; পিতামহী অসহিষ্ণু, তিনি সহিষ্ণু; পিতামহী অক্তারের গন্ধ পাইলেই অন্নিমূর্ত্তি ধারণ করিতেন,

শিতাষ্য ঠাকুর অনেক অন্তার শান্তভাবে বচন করিতেন; এমন লোক ছিল না বে, পিতামলী ঠাকুরাণীকে অপমানের কথা ওনাইরা দুশকগা नः उनिष्ठा यात्र. भिजायम ममानद्र बरनक बन्नात्र कथा ७ वावमात्र निर्साक शांकिक्रा प्रकृ कद्रिरञ्न, अभयात्मद्र प्रक्षावना इट्रेंट्ड पृद्ध शांकिरञ्न ; পিতামহী ঠাকুরাণী নিজগুহের স্থুখ সমৃদ্ধি সর্বাণ্ডো বুঝিতেন, সেই দিকে প্রধান দৃষ্টি রাখিতেন, বাহিরের লোকের স্থধছাথের দিকে ততটা মন मिटिन ना: भिठामरहत कमरत्रत बात वाहिरत्रत लारकत क्या गर्समाहे উন্মক্ত ছিল। তিনি অতিশব্ধ দ্বালু মানুষ ছিলেন। বড়পিসীর মুখে নিম্নলিখিত গৱটী গুনিয়াছি। একদিন বডপিসী দোলাতে বসিয়া আছেন. এমন সময় পিতামহ ঠাকুর স্নান করিয়া আসিলেন। আসিয়াই সম্বর শরন-ঘরে প্রবিষ্ট হউলেন। পিসী দেখিলেন তিনি গামছাখানি পরিয়া আসিয়াছেন, পরিধের বন্ধবানি নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! তোমার কাপড কোথার ফেলে এলে গ" পিতামহ তাঁহাকে নিকটে ডাকিলা চুপে চুপে বলিলেন, "টেচিলো না মা! তোমার মা যেন টের পার না, কাপড়খানা একজন গরীবকে দিয়ে এসেছি।" ইহাতে ব্রিতে পারা ঘাইতেছে পিতামহ মহাশব্দকে অনেক সমন্ন পিতামহী ঠাকুরাণীর ভরে দুকাইয়া দান করিতে হইত। আমার পিতাঠাকুর স্বীয় মাতার এই তেছবিতা ও নিজ পিতার এই সমদয়তা উভয়ই পাইয়াছিলেন।

বাহা হউক, আমার পিতামহ ঠাকুর বধন গত হইলেন, তথন ছই পুত্র, ছই কল্পা পশ্চাতে রাধিরা গেলেন। তন্মধ্যে বড়পিনী তথন বরঃপ্রাপ্তা অর্থাৎ ১৬)১৭ বংসরের মেরে, এবং তৎপূর্কেই সম্ভানের মুখ দেখিরাছেন। কাজেই তিনি তথন গৃহের কর্ত্তী হইরা বসিলেন। পিসামহাশর এই সমন্ন হইতে ঘরজামাই হইরা, বড় পিসীর শাসনাধীনে থাকিরা, আমাদের বাড়ীতেই বাস ও সমুদ্র বিষরের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে গাগিলেন।

আমার পিতার বর:ক্রম তখন ৬। বংসর। এইরপে, বৃদ্ধ প্রপিতামহ, পিসাক্ষাশর ও বড়পিসী, ছোটপিসী, কাকা ও বড়পিসীর ছই সন্তান লইর। সংসার চলিতে লাগিল।

আমার প্রপিতামহ রামজর স্থারালন্ধার মহাশর অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার আরেই সংসার চলিত। তিনি ব্রাহ্মণ-পঞ্জিতের বৃত্তিরূপে অনেক উপার্চ্জন ক্রিতেন। তিনি অনেক সময় কলিকাতাতে বাস ক্রিতেন। এধানে তিনি পটলডাঙ্গার প্রসিদ্ধ মলিক পরিবারের কুলপুরোহিত ছিলেন। দেশের কাজকর্ম দেধার ভার পিসামহাশর ও বড়পিসীর উপর ছিল।

ক্রমে আমার পিতার দশম কি একাদশ বংসর বরঃক্রম ও সেই সঙ্গে বিবাহের কাল উপস্থিত হইল। দান্ধিণাত্য বৈদিক কুলীনদিগের মধ্যে তথন কুলসম্বন্ধের প্রথা ছিল, এখন দিন দিন অন্তর্হিত হইতেছে। কুলসম্বন্ধের অর্থ এই বে, কুলীন বৈদিকের মরে কল্পা জন্মিলেই তুই একমাসের মধ্যে সমপ্রেণীর কোনও শিশু বালকের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিরা রাখা হইত। তৎপরে কল্পা আট নর বৎসরের হইলেই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করা হইত। যদি বিবাহের পূর্ব্বে বাগ্দন্ত বরের মৃত্যু হইত, তাহা হইলে কল্পা "অল্পপ্র্বা" নাম পাইত। তৎপরে আর তাহার কুলীন বরের সহিত বিবাহ হওরার সন্তাবনা থাকিত না; মৌলিক বরের সহিত বিবাহ হওরার সন্তাবনা থাকিত না; মৌলিক বরের সহিত বিবাহ হওরার সন্তাবনা থাকিত না; মৌলিক বরের সহিত বিবাহ হউত। আমার ছই পিসী, এইরূপে "অল্পপ্র্বা" হইয়া মৌলিক বরের সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন। এই প্রথাম্প্রসারে আমার পিতার ছিন্ন কি সাত্মাস বন্ধসের সমন্ধ, কলিকাতার পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বর্থী চাক্রডিপোতা গ্রামের হরচন্দ্র ক্রারন্ধ মহাশরের এক্রমাস-বন্ধরা প্রথমা কল্পার সহিত কুলসম্বন্ধ করিরা রাখা হইরাছিল। তদমুসারে দশম কি একাদশ বৎসর বন্ধসে আমার পিতার বিবাহ হইল।

হরচক্ত স্থায়য়য় মহাশর একজন স্থ্রিজ্ঞ, সংস্কৃতক্ত পণ্ডিত ও অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা কাঁসারিপাড়াতে তাঁহার টোল চতুপাঠী ছিল। তাঁহার জোঠপুর স্থ্রিধ্যাত সোমপ্রকাশ-সম্পাদক হারকানাথ বিদ্যাভূবণ মহাশর বক্ত-সাহিত্য-জগতে চিরদিনের জল্প প্রতিষ্ঠিত "প্রভাকর" নামক পত্রিকা সম্পাদনে তাঁহার সাহায়্য ক্ষরিতেন। তিনি উত্তরকালে মহায়া ডেবিড হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গলা পাঠশালাতে পণ্ডিতী কর্ম্ম লইয়াছিলেন, এবং স্মামার বড় মামা সংস্কৃত কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই কলেজেই কর্ম্ম পাইলে, মাতামহ মহাশর মিতবারিতার গুণে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া পৈতৃক ভিটা হইতে উঠিয়া স্থগামেই একটি দোতালা পাকা বাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। বাঙ্কা-পণ্ডিতের পক্ষে ইচা এক নৃত্রন বাপার বলিয়া ঐ দোতালা বাড়ী প্রতিবেশীবর্গের অনেকের চক্ষের শ্ল-স্বরূপ হইয়া বহুদিন ধরিয়া আমার মাতৃল-পরিবারের যোর অশান্তির কারণ হইয়াচিল। তাহা পরে বর্ণন করিব।

আমার মাতামহ হরচক্স স্থায়রয় মহাশয়কে আমার বেশ অরণ

সয়। আমার ১০০ বংসরের সময় তিনি দারুণ উরুত্তন্ত রোগে গতাস্থ

সন। তিনি উজ্জল শ্রামবর্ণ, প্রসয়মূর্রি, দীর্ঘাক্ততি পুরুষ ছিলেন।

মামাকে শিবরাম বলিরা ডাকিতেন। গৃহস্থালী বিবরে পরিপক্ষতা তাঁহায়
প্রধান গুণ ছিল। আমার মাতৃলালয়ে সম্বংসরের চাল, ভাল, প্রভৃতি
গৃহত্তের প্রয়োজনীয় তাবং জ্বা এরূপ স্কিত থাকিত বে, হঠাং
কোনও দিন দশ-পনর জন অতিথি উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে ছই

যন্টার মধ্যে পরিতোব পূর্কক আহার করান মাতামহী ঠাকুরাণীয়
পক্ষে কিছুই ক্লেশকর হইত না। তাঁহার মিতব্যয়িতা ও পাকা গৃহস্থালীয়

একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমার বড়মামা বারকানাথ বিদ্যাভূবণ মহাশরের প্রথম পুত্র উপেক্রনাথের শৈশব কালে হ'কা কলিকা হাতে লইরা বেড়াইবার বাতিক ছিল। একটা হ'কা ও কলিকা না পাইলে কাঁদিরা ঘর ফাটাইত; রাত্রে তাহার শব্যার পার্দ্ধে হ'কা কলিকা রাখিতে হইত; রাত্রি ছই প্রহরের সমর জাগিলে হ'কা হ'কা করিরা কাঁদিত। স্কতরাং তাহার জন্ম হ'কা ও কলিকা সর্বাদিত। স্কতরাং তাহার জন্ম হ'কা ও কলিকা সর্বাদিত। ইতা হ'কা ত বড় একটা ভাঙ্গিতে পারিত না, কলিকাগুলি দিনে ২০০ বার ভাঙ্গিত। মাতামহ মহাশর প্রতি শনিবার কলিকাতা হইতে গ্রহে আসিতেন, আসিরা রবিবার গৃহস্থালীর জিনিস গুছাইতেন। একবার আসিরা রবিবার করেক ঘণ্টা বসিরা মাটি দিরা এক ঝোড়া কলিকা গড়িরা ধড়ের আগুনে পোড়াইরা রাখিরা গেলেন; অভিপ্রার এই, উপেন বত পারে কলিকা ভাঙ্গুক। তখন এক পরসাতে বোধ হন্দ্ব ৮টা কলিকা পাওরা বাইত, সে ব্যর্টুকুও বাঁচাইবার দিকে তাঁহার এত দৃষ্টি পড়িল।

পূর্বেই বলিরাছি চাঙ্গড়িপোতা গ্রাম কলিকাতার ছর ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে কোণে প্রতিষ্ঠিত। সেকালে একপ্রকার দোলদার ছকড় গাড়ি
ছিল, তাহা চাঙ্গড়িপোতার সন্নিহিত রাজপুর গ্রাম হইতে কলিকাতার
আসিত্ত। কুঠাওরালা বাব্রা ও অপেকাক্বত পদস্থ ব্যক্তিরা প্রতি
সোমবার সেই দোলদার ছকড় গাড়ি চড়িরা কলিকাতার আসিতেন
ও শনিবার কলিকাতার ধর্মতলা হইতে ঐ গাড়ি চড়িরা বাড়ী
বাইতেন। আমার মাতামহের অবস্থা,নিতাস্ত মন্দ ছিল না; কিন্তু
তাঁহাকে কেহ কথনও গাড়িতে দেখিতে পাইত না; তিনি সর্ব্বদাই
শনিবার পদত্রজে কলিকাতা হইতে বাড়ীতে বাইতেন, এবং সোমবার
পদত্রজেই কলিকাতার ফিরিতেন; বড়মামাও সেইক্রপ করিতেন। আমি

৮ বংসরের সমন্ন কলিকাভান আসিলে, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে পদত্রজে বাভায়াত করিভাম।

এই-সকল কারণে লোকে ক্লপণ বলিয়া আমার মাতামহের অধ্যাতি করিত; কিন্তু আমি কলিকাতার তাঁহার বাসাতে আসিয়া দেখিরাছি, তিন জামাতা ছাড়া অসম্পর্কীর প্রায় ৮।৯ জন ব্রক তাঁহার অরে প্রতিপালিত হইতেছে। যাহা হউক তিনি বে অতিশর হিসাবী ও মিত বায়ী লোক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার মাতা ঠাকুরাণী বীয় পিতার গৃহস্থালীর স্বব্যবস্থা ও মিতবায়িতা পাইয়াছিলেন। আমার মাতামহী ঠাকুরাণী আক্লতি ও প্রকৃতিতে মাতামহ হইতে বিভিন্ন ছিলেন। মাতামহ সম্বংসরের চাল ভাল গোলাতে সঞ্চয় করিতেন, মাতামহী দরিদ্রা স্ত্রীলোকলিগকে গোপনে ডাকিয়া সেই চাল ডাল অঞ্চল ভরিয়া দান করিতেন; টাকা কড়ি সর্কাণ ছই হাতে দান করিতেন। এজন্ত তাহার পতি বা প্রে তাঁহার হস্তে সংসারের টাকা রাখিতেন না; আপনাদের নিকট রাখিতেন। কিন্তু মাতামহীর নিজবার বলিয়া তাহার হস্তে যাহা দেওয়া হইত, তাহা হইতেই দান ধ্যান চলিত।

এইস্থানে মাতামহী ঠাকুরাণীর সদাশরতার করেকটা নিদর্শন দেখাই।
আমার পিতা আমাকে কলিকাতার রাখিরা গেলে সমর সমর আমার
ভরানক অর্থাভাব হইত। তথন অন্যোপার হইরা আমি মাতুলালরে
বাইতাম, মামীদিগকে আমার অভাব জানাইতে সাহস করিতাম না।
মাতামহী ঠাকুরাণী আমাকে এত ভাল বাসিতেন বে আমি মাতুলালরে
গেলে, রাত্রে আমাকে স্বীর শব্যাতে লইরা, গলা জড়াইরা শুইতে ভাল
বাসিতেন। এই নিরমে তিনি আমার উনিশ বিশ বংসর পর্যন্ত রাখিরাছিলেন। তিনি কিরপে আমাকে আলিকন পাশ্রে বাঁখিতেন তাহা
বরণ করিলে এখনও চক্ষে জল আসে। যাহা হউক যে জন্ম এ বিষরটা

উল্লেখ করিতেছি তাহা এই। মাতামহী আমাকে আলিঙ্গনপাশে বাঁধিরা শরন করিলে আমি রাত্রে মাতামহীর কাছে শুইরা তাঁহার কানে কানে আমার দারিদ্রোর কথা বলিতাম; তিনি গোপনে আমার কাপড়ের গুঁটে তাঁহার নিজ ব্যরের টাকা হইতে হরতো হুইটি বা চারিটি টাকা বাধিরা দিতেন, বলিতেন, "এ কথা কারুকে বলো না, টাকার কট হলেই আমার কাছে এস।" এখন স্মরণ করিয়া লক্ষা হর, কি স্বার্থপরতার কাজই করিতাম।

আমার মাতামহী ঠাকুরাণী বড় ধর্মভীক মামুষ ছিলেন। উপহাস-চ্ছলেও যদি কাহাকেও কিছু দিব বলিয়া মুখ দিয়া কথা বাহির করিতেন. তাহা হইলে তাহা না দিয়া প্রসন্নমনে থাকিতে পারিতেন না; তাহা দিতেই হইত। হুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার রন্ধনশালার জন্ম একটা বড় ঘটা কেনা হইল। ঘটাটা এত বড় যে জলগুদ্ধ নাডাচাড়া করিতে মেরেদের কষ্ট হয়। মাতামহী একবার বলসমেত ঘটাটা তুলিতে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাবারে! এ ঘটার একঘটা জল যদি কেউ একেবারে খেতে পারে তবে তাকে একটাকা দিই।" অমনি জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে এক পরিবারের একটি ছেলে ছুটিয়া গিয়া ঘটীটা লইয়া জলপান করিতে বসিরা গেল। মাতামহী ভর পাইরা তাহার হাত ধরিরা বলিতে লাগিলেন, "ওরে তুই অত জল ধাসনি, আমি টাকা দিব বলিছি দিবই," এই বলিয়া একটা টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিলেন। আর একবার একদিন গ্রীমকালে ভয়ানক রৌদ্র, উঠান তাতিরা অগ্নিসমান হইয়াছে। এমন সময় মাতামহী ঠাকুরাণীর একবার গোলাতে যাওয়ার আবশুক **ब्हेन। डिठारन পा मिन्नाहे विनन्ना डिठिरनन, "वावारत्रे! यन आखन, এ** উঠানে যদি কেউ হদও বসতে পারে, তবে তাকে হটাকা দিই।" অমনি একজন যুবক প্রস্তুত। সে লক্ষ্য দিয়া সেই তপ্ত উঠানের মধ্যে গিরা বসিল। মাতামহী একেবারে অস্থির হইরা উঠিলেন; "ওরে তুই উঠে আর, আমি হটাকা দিছি।" তাহাকে হুইটাকা দিলেন।

বান্তবিক তাঁহার মত কোমল-হাদরা, দরাশীলা, স্বজনবৎসলা, উদারপ্রকৃতি সভ্যপরারণা নারী অলই দেখিরাছি। আমার বড়মামা ঘারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশর ধর্মজীকতার জন্ম প্রসিদ্ধ ছিলেন। সে ধর্মজীকতা তিনি জননী হইতে পাইরাছিলেন।

মাতামহীর বৃদ্ধাবস্থায় আমার ছই মামী যথন ঘরকলার ভার লইলেন ও তাঁহাকে সংসারের খুঁটিনাটি হইতে নিছতি দিলেন, তথন ধর্ম্মচিস্তা, দরিদ্রের সেবা ও গৃহস্থ শিশুগণের পালন, তাঁহার প্রধান কাজ দাঁড়াইল। তিনি প্রতিদিন প্রাতে প্রায় অদ্ধক্রোশ পথ হাঁটিরা গঙ্গালান করিতে যাইতেন এবং লানাস্তে ফিরিবার সময়, পথের ছই পার্ম্বে পরিচিত দরিদ্র পরিবারদিগকে দেখিরা আসিতেন। এটি তাঁহার নিত্য প্রতের মধ্যে হইয়াছিল। এজস্ত তিনি নিজ ব্যরের টাকা হইতে কয়েক আনা পরসা সঙ্গে লইতেন, এবং গৃহে ফিরিবার সময় বাড়ীতে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আবশ্রকমত কিছু কিছু সাহাব্য করিতেন এবং নিজের সাধ্যে না কুলাইলে, প্রাদিগকে অমুরোধ করিয়া সাহাব্য করাইয়া দিতেন।

তাঁহার সহদয়তার দৃষ্টান্ত শ্বরূপ একটা কথা শ্বরণ হইতেছে।
একবার আমি পদব্রজে শ্বীয় বাসগ্রাম হইতে কলিকাতার আসিতেছিলাম। পথিমধ্যে মাতুলালরে একবেলা থাকিয়া আসিব এইরূপ সংকর্ম
ছিল; কিন্তু অগ্রে মাতুলালয়ে সংবাদ দিই নাই। গ্রাম হইতে অতি
প্রভূবে বাহির হইয়ছিলাম। মাতুলালয়ে পৌছিতে প্রায় দিপ্রহর হইয়া
পোল। পথিমধ্যে একজন হীনজাতীয় লোক আমার সঙ্গ লইল। সে
ব্যক্তি সর্বপ্রথম কলিকাতার আসিতেছে। সে বথন শুনিল বে, আমি

সহরে আসিতেছি তখন বাগ্রতা সহকারে তাহাকে সঙ্গে লইতে অফুরোধ করিতে লাগিল। আমি জানিতাম বিনা সংবাদে অসমরে মাতুলালয়ে পৌছিব, হয়ত মামীদিগকে আবার পাক করাইতে হইবে. সেই ভরে প্রথমে ইভক্তভ: করিলাম, কিন্তু তাহার ব্যপ্রতাতিশর দেখিয়া চকুলক্ষা-বশত: "না" বলিতে পারিলাম না। ছইজনে দ্বিশ্রহরের সময় মাতুলালয়ে আসিরা উপস্থিত হুইলাম। মামীরা তথন আহারে বসিরাছেন, মাতামহী ঠাকুদ্বাণী বসিতে বাইতেছেন, তখন ভাতে হাত দেন নাই। আমার গলার স্বর শুনিরা বাহিরে আসিলেন। আমি তাঁহাকে চুপে চুপে বলিলাম, একটি অন্তজাতীয় লোক পথ হইতে আমার সঙ্গ লইয়াছে। সে কলিকাভার কথনও যায় নাই, আমার সঙ্গে যাইবে। তিনি বলিলেন, "বেশ ত, তুই শীগগির নেয়ে এসে মামীদের পাতে বসে যা, আমার ভাত ঐ লোকটা থাক, আমি আমার ভাত চড়িরে দিচ্চি, পরে খাব।" এ প্রকার বন্দোবস্তটা আমার ভাল লাগিল না। একবার বলিলাম, "ভোমার ভাত ওকে কেন দেবে, বে ভাত চড়াবে, তাই ওকে দিয়ো, তোষার ভাত তুমি থাও।" তিনি বলিলেন, "আহা! বেচারা পথ চলে ক্লান্ত হয়ে এসেছে, ও বদে থাকৰে আর আমরা থাব, তাকি হয়, যা যা তুই নেয়ে আয়।" তাঁর ঘরাতে আমাকে আর ভাবিতে চিস্তিতে সময় দিল না, তাড়াতাড়ি সান করিরা আসিরা মামীদের পাতে বসিরা গেল:ম। মাতামহী সেই লোকটীর হাতে একটু তেল দিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমিও নেয়ে এসো, আসবার সময় আমাদের বাগান থেকে একধানা কলাপাতা কেটে এনো।"

তারপরে মাতামহী ঠাকুরাণী বধন উঠানের পাশে চেঁকিশালার দাবা ব'াট দিয়া নিজের ভাতগুলি তুলিরা তাহাকে দিতে গেলেন, তধন মানীদের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল। তাঁহারা রাগারাগি করিতে লাগিলেন। দিদিনা আমাকে বাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদিগকে বলিয়া নিজের ভাতগুলি ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া দিলেন। আমি আহারাস্তে আচমন করিয়া আসিয়া দেখি, সে ব্যক্তিঃআহারে বসিয়াছে, দিদিয়া অদ্রে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন এবং "বাবা, এটা খাও, ওটা খাও," বলিতেছেন, বেন তাহার প্রত্যেক গ্রাসে তাঁহার সস্তোব ইইতেছে। সে ব্যক্তি আহারাস্তে আসিয়া গলবন্ধ হইয়া আমার মাতামহীর চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিল, "মা, অনেক বামনের মেয়ে দেখেছি, তোমার মত বামনের মেয়ে দেখিনি।"

ি ঠিক কথা, আমার মাতামহীর স্থায় ব্রাহ্মণকস্থা বিরল। বলিতে কি, তাঁহাকে আমি যখন শ্বরণ করি, আমার হাদর পবিত্র ও উন্নত হয়, এবং এ কথা আমি মৃক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে আমাতে বে কিছু ভাল আছে, তাহার শ্বনেক অংশ তাঁহাকে দেখিরা পাইরাছি।

এই নাতামহীর ক্রোড়ে, মাতুলালরে, বাঃ ১২৫৩ সাল ১৯শে মাঘ ইংরাজী ১৮৪৭ সাল ৩১ শে জামুয়ারী রবিবার আমার জন্ম হইল। আমার জন্মকালের বিষর যাহা ভনিরাছি লিখিতেছি। সায়ংকালে যখন আমি ভূমিন্ন হইলাম তখন সবে পূর্ণিমা গিয়া প্রতিপদের সঞ্চার হইতেছে। সেদিন আমার মাতামহ বাড়ীতে আছেন। পুক্রসম্ভান ভূমিন্ন হইরাছে শ্রবণমাত্র তিনি তাঁহার এক দৈবজ্ঞ জ্ঞাতিবন্ধুর ভবনে ধাবিত হইলেন। গৃহত্ব রমণীগণের শত্মধনিতে পাড়া কাঁপিয়া যাইতে লাগিল, ওদিকে গ্রামে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল বে, জায়রত্বের দৌহিত্র জন্মিয়াছে। মাতুলগৃহে সেই প্রথম শিশুবালকের আবির্ভাব। আমি ভূমিন্ন হইয়াই মাতামহী ও গৃহত্ব অপর ছই এক জন বিধবা, ইইাদের আদর ও

মভার্থনার ধন হইলাম। পরদিন রন্ধনী প্রভাত হইতে না হইতে দলে দলে বাজ্নাদার আসিয়া বাড়ী আক্রমণ করিতে লাগিল। পরদিন প্রাতে মাতামহ মহাশর কলিকাতার গেলেন। শনিবার তাঁহাদের ফিরিয়া না আসা পর্যান্ত সাতদিন দলে দলে বাজ্নাদার আসিয়া বাড়ী মাথার করিয়া তুলিল।

শনিবার মা চামহঠাকুর ও বড়মামা কলিকাতা হইতে আসিলেন।
বাবা তথন সংশ্বত কলেজের ছাত্র, তিনি বোধ হয় লজ্জাতে তাঁহাদের
সঙ্গে আসেন নাই। কিছুদিন পরে আসিরাছিলেন। বড়মামা রবিবার
প্রাতে স্তিকাগৃহের ঘারে দা ঢ়াইয়া মোহর দিয়া ভাগিনার মুখ দেখিলেন।
জননীর মুখে গুনিরাছি, আমার মামা, আমার মাথা ও কপাল দেখিয়া
বলিরাছিলেন, "আমার এই ভাগিনা বড়লোক হবে।"

ক্রমে স্তিকাগৃহ হইতে বাহির হইরা আমি মাতামহী, মামী ও মাসীদের কোলে বাড়িতে লাগিলাম। বিশেষতঃ আমার মেজমাসী একদণ্ড আমাকে কোল হইতে নামাইতেন না।

কিন্তু আমি পৃথিবীতে পদার্পণ করিবামাত্র মাতৃলগৃহে ঘোর বিপ্লব ।
উপন্থিত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার মাতামহ মহাশর স্বীর অবস্থার উরতি করিয়া পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগপূর্ব্বক, তাহার নাভিদ্রে একটি দিতল পাকা বাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-পশুতের ঐ দিতল বাড়ীটি পাড়ার লোকের চকুশূল হইল। একখণ্ড পতিত জমি কর করিয়া সেই জমির উপরে ঐ বাড়ীটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ভ্রমিণণ্ড বছদিন পতিত অবস্থাতে থাকাতে তাহার উপর দিয়া লোকের গাতারাতের পথ হইয়া গিয়াছিল। বছ বছ বৎসর ধরিয়া লোকে সেই পথ দিয়া যাতারাত করিত। কিন্তু মাতামহ যথন তাহা ক্রয় করিয়া, প্রাচীরের ছারা আবদ্ধ করিয়া, তহুপরি গৃহনির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,

তথন তাহা লইয়া বিবাদ ও বিষম দলাদলি ও তাহার ফলস্বরূপ
মাম্লা মোকদমা উপস্থিত হইল। তথন প্রতিবেশীগণ আমার মাতৃণপরিবারের প্রতি এরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিল যে, তাঁহারা বাধা হইয়া
গ্রাম পরিতাাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে বাধা হইলেন।
সেই হত্তে আমার ছয়মাস বয়সে জননী আমাকে লইয়া আমার বাসগ্রাম
মঞ্জিলপুরের বাটীতে গেলেন।

আমার প্রপিতামত তথন সকল কন্ম তইতে অবস্ত তইয়া গৃহে
আসিয়া বসিয়াছেন; চক্ষে দেখেন না, কানে শোনেন না। তিনি
আমাকে পাইয়া "আমার বংশধর আসিয়াছে" বলিয়া মহা আনন্দিত
হইলেন এবং আমাকে "বাবা বাবা" করিয়া ডাকিতে লাগিলেন।
আমার এতটা অভার্থনা আমার বড় পিসীর সভা হইল না। কয়েক
বংসর পূর্বে আমার কাকার মৃত্যু তওয়ার পর, ও ছোটপিসী শুন্তরালয়ে
যাওয়ার পর, তিনি নিজ পুত্রকভাগণকে লইয়া গৃতের কর্ত্রী তইয়া
বসিয়াছিলেন। সে ভিটা যে তাঁচাকে কোনও দিন পরিত্যাগ করিতে
হইবে, তাহা বোধ হয় স্বপ্লেও জানিতেন না। গৃতকর্ত্তা স্বীয় পিতামহের
হাতে নৃতন বংশধরের এই আদর দেখিয়া তাঁচার আর-এক চিন্তার
উদয় হইল। তিনি বৃঝিলেন, তিনি এতদিন ভিতরে থাকিয়াও বাহিরে
রহিয়াছেন।

ইহার পর হইতে আমার মাতার প্রতি তাঁহার দারুণ বিরুদ্ধভাব ক্সন্মিল এবং ননদে ও ভাজে মন-ক্ষাক্ষি আরম্ভ হইল। তাহার ক্সন্থরূপ আমার মা আমাকে দেখিতেন না। মনের রাগে প্রভাত হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অনাহারে রালাঘরে সংসারের কাজে নিমগ্র থাকিতেন, আমি তেঁচাইয়া মরিয়া যাইতাম, একবার ফিরিয়া চাহিতেন না। বড় কাঁদিলে আমার পিস্তুতো বোনেরা কোলে

কবিষা বালাঘরে লইয়া গিয়া উনানের নিকট হইতে স্তনপান কবাইয়া আনিত। কিন্তু রাগের হুধ খাইয়া খাইয়া আমার ঘোর উদরামর জন্মিল: যেমন চধ পান করিতাম. তেমনি হুধ বাহির হইয়া যাইত। অন্ন দিনের মধ্যে রাগে ও অনাহারে মারের বুকের চধ গুকাইরা গেল। তথন আমার জীবন-সংকট উপস্থিত। রক্তভেদ ও রক্তবমন আরম্ভ চইল। তখন মার চক্ষন্তির হইল। তিনি সমস্ত দিন সংসারের কাব্দে পাকিতেন, সমস্ত রাত্রি আমাকে কোলে করিয়া বসিয়া কাঁদিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে আমার মুখে জল দিতেন। এই অবস্থাতে একদিন আমার পিনীর অমুপস্থিতি-কালে আমার মা আমার প্রপিতামহের ক্রোডে আমাকে শোরাইয়া তাঁহার কানে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার ছুধ ভকিষে গিরেছে, তোমার বাবা না খেতে পেরে মরে।" এই কথা গুনিয়া তিনি নিজের গালে মুখে চড়াইতে লাগিলেন এবং এই সংবাদ তাঁকে কেন্ত দের নাই বলিরা আমার পিসামহাশর ও পিসীমাকে গালা-গালি দিতে লাগিলেন; এবং পিসামহাশব্ন আসিলে ভুকুম দিলেন. "আমার বাবার জন্ম যত চধ লাগে রোজ করে দেও।" আমার জন্ম ত্রধের রোজ হইল। তদবধি প্রপিতামহ কিছু সতর্ক হইয়া কান পাতিয়া থাকিতেন। ছোট ছেলের কাল্লা একটু কানে গেলেই "বাবা কেন কাঁদে" বলিয়া চীৎকার করিতেন, আর বড়পিসী রাগিয়া যাইতেন।

আমার জন্ত ছধের রোজ হইল বটে, কিন্তু তথন উদর ভাঙ্গিরাছে, ছেলে আর বাঁচান যার না। আমার শরীর অন্থিচর্মসার হইল। তথনকার অবস্থা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে বে আমার পাছা ছিল না, যে পাছা পাতিরা বসি; যথন বসিতে শিথিলাম, তথন পিঠের দাঁড়ার উপর বসিতাম। সেই বে আমার হাত পা ছিনা পড়িরা গেল, সেই ছিনা-পড়া এখনও রহিরাছে। দারুণ উদরভঙ্গের উপরে রস্তভ্কা রোগ দেখা দিল। মধ্যে মধ্যে সমুদর গা গরম হইরা হাত পা খেঁচিতাম ও অজ্ঞান হইরা যাইতাম। মা আমাকে বুকে ধরিরা ছেলে গেল বলিরা চীৎকার করিরা কাঁদিতেন। মারের মুখে ওনিরাছি এই রোগ প্রার ৭।৮ বৎসর বরস পর্যন্ত ছিল, ড্ব দিরা নাইতে শিখিলে সারিরা যার। আমার আকার ও মৃত্তি তখন এ প্রকার হইরাছিল, যে, আমাকে রাখা ও আমার সেবা করা একমাত্র জননী ভির আর কাহারও সাধ্য ছিল না।

যাহা হউক আমার পিসীমা আমার প্রপিতামহের তিরস্কার থাইরা থাইরা ব্কিতে পারিলেন বে আমাদের ভিটাতে আর ওাঁহার থাকা হইতেছে না। পিসামহাশর আমাদের বাড়ীর সম্প্রেই কিছু জনি লইরা একটি বসতবাটী নিম্মাণ করিলেন। পিসীমা সপরিবারে সেথানে উঠিরা গেলেন। আমার বরস তথন ছই কি আড়াই বংসর হইবে।

বড়পিসী উঠিয়া গেলে গৃতে শান্তি হইল বটে, কিন্তু আমার মার আর-একপ্রকার সংগ্রাম উপস্থিত হইল। একমাত্র দাসী সহায় করিয়া সেই বন্ধ দাদার তর ও শিশুপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইতে হইল। একলা দরে একলা স্থালোক পাইয়া চোরে বড় উপদ্রব আরম্ভ করিল। করেকবার সিল হইল। এক রাত্রে এক ঘরে পাঁচ জারগার সিদ্ ফুটাইয়াছিল।

একদিকে চোরের উপদ্রব, অপরদিকে ছন্টলোকের উপদ্রব। বাবা তথন কলিকাতার আমার মাতামহের বাসার থাকিরা সংস্কৃত কলেজে পড়িতেছেন। স্থতরাং আমার নাকে বংসরের অধিকাংশকাল সশঙ্ক-চিত্তে একাকিনী থাকিতে হইত এবং আত্মরকার জন্ত অনেক সমর উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইত। সেই অবধি মারের এমন একটা আত্ম-মর্ব্যাদা-জ্ঞান জন্মিরাছিল, যে, তাঁহার মর্ব্যাদার অণুমাত্ত লক্ষন হইলে. তাহা সম্ভ করিতে পারিতেন না; লঙ্গনকারীকে জানিতে দিতেন বে, ঐ স্থ্রীলোকটির ভিতরে স্বেচের তার আগ্রেমগিরির অগ্নিও আছে। আমার মাতার আত্মনগ্যাদা-জ্ঞানের দৃষ্টাস্ত স্বরূপ হুংটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একটি আমার শৈশবে ঘটিয়াছিল, অপরটি বছবংসর পরে।

প্রথম ঘটনাটি এই। পাঁচ বংসর বয়স হইলেই না আমাকে গ্রামের একটি পাঠশালে দিলেন। বস্থপাড়ায় বস্থদের বাড়ীতে এক বন্ধনেনে গুরুর পাঠশালা ছিল, তাহাতে আমাকে ভর্ত্তি করা হইল। আমি তালপাতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াই দিন দিন সমপাঠী বালকদিগের অপেকা উন্নতি দেখাইতে লাগিলাম। ইহার কারণ এই, আমার মা সে সময়কার তুলনাতে অনেক লেখাপড়া জানিতেন। আমার বাব: কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং বিছাসাগর মহাশয় ও মদন মোহন তর্কালভার মহাশরের প্রিয় মানুষ ছিলেন। তাঁহার মত সত একটু উদার ছিল, তিনি আমার মাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। মা প্রায় প্রতিদিন ছপুর বেলা রামায়ণ পড়িতেন। ছপুরবেলা তিনি নিজে পড়িতেন ও আমাকে পড়িতে ও লিখিতে শিখাইতেন। সেই জন্ম আমি পাঠশালে অপরাপর বালকের অপেকা অধিক উন্নতি দেখাইতে লাগিলাম। ইহাতে গুরুমহাশয়ের কিছু আশ্চর্যা বোধ হওয়াতে তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরে কে পড়া বলে দেয় রে ?" আমি বলিলাম. "আমার মা।" গুরুমহাশর বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মা লেখাপড়া জানে ?" উত্তর, "হাঁ, আমার মা বেশ পড়তে পারে।" তারপর গুরুমহাশয় সন্ধান লইলেন যে আমার মা একাকিনী বাড়ীতে থাকেন, বাবা বিদেশে। একদিন গুরুমহাশয় আমার লিখিবার তালপাতে কি লিখিয়া আমাকে দিলেন, বলিলেন, "তোর মাকে দিস্ আর কেউ বেন দেখে না।" আমি ভাবিলাম, সকল বালকের মধ্যে আমি ভাগ্যবান, শুরুমহাশর আমার মাকে পত্র লিখিরাছেন। আমি বাড়ীতে আসিরা একগাল হাসিরা মাকে বলিলাম, "প্ররে মা, শুরুমহাশর তোকে কি লিখেচে দেখ।" মা তালপাতাটি আমার হাত হইতে লইরা একটু পড়িরাই গন্তীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; পাতাটি ছিড়িরা টুক্রা টুক্রা করিরা ফেলিরা দিলেন। আমি তাহা আনিরাছিলাম বলিরা আমাকে মারিলেন, এবং তৎপর দিন হইতে আমার পাঠশালে বাপ্তরা বন্ধ করিলেন। সেই আমার পাঠশালে বাপ্তরা শেব। তৎপর তিনি আমাকে গ্রামের নবপ্রতিষ্ঠিত হার্তিঞ্জ মডেল কুলে ভর্ত্তি করিরা দিলেন।

আর একটি ঘটনা অন্তরপ। সে ঘটনাটি সে সমরে আমার মনে দৃঢ়রপে মুদ্রিত হওরাতেই মরণ আছে। একবার আমার মারের জ্ঞাতি সম্বর্কে প্রত্তুতা ভাই অভ্যাচরণ চক্রবর্ত্তী সেই সঙ্গে বসিরাছেন। এই অভ্যামা কলিকাতার সেন্টজেভিয়ার কলেজে কি বিশপস্ কলেজে সংশ্বত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গ্রামে একজন পদস্থ ব্যক্তি। কিন্তু আমার মা ও পাড়ার অপরাপর প্রাচীনা আত্মীয়া মহিলারা অভ্যামানে বালককাল হইতে "বেনো", "বেনো" বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার অভ্যানা দিদিদের বা খুড়ী-জেঠাদের মুখে কখনই শোনা যাইত না। সকলেই "বেনো," "বেনো" বলিয়া ডাকিতেন। উক্ত দিবস আহারের সময় আমার মা পরিবেশন করিতেছিলেন। তিনি মাছ পরিবেশন করিবার সময় অভ্যামানে জিজাসা করিলেন, "বেনো, তোকে একটা মাছের মুড়ো দেব ?" কারণ অভ্যামামা আহারের বিষরে খুঁতখুঁতে লোক ছিলেন, মা তাহা জানিতেন। এত লোকের সমক্ষে "বেনো" বিলয়া ডাকাতে অভ্যামার আহারের বিষরে খুঁতখুঁতে লোক ছিলেন, মা তাহা জানিতেন। এত লোকের সমক্ষে "বেনো" বিলয়া ডাকাতে অভ্যামার আমার

মায়ের মুখের দিকে চাহিলেন, এবং অবজ্ঞাহচক চুই একটি বাক্য প্ররোগ করিলেন। আমার মা তখন কিছু বলিলেন না। তৎপরে মাচমনান্তে অভয় মামা বেই ধরের মধ্যে পান ধাইতে আসিরাছেন, অমনি মা কুপিতা সিংহীর স্থায়, পদাহতা ফণিনীর স্থায়, গর্জিয়া উঠিলেন, "তবে রে গাধা। শেখাপড়া শিখে তোর এই বিষ্ণে হরেছে? আমি তোকে বেনো বলেছি, তাই ভাল দেখায়, না, অভয়বাৰু বল্লে ভাল দেখার ? তোর বন্ধুরা কি জানে না আমি তোর দিদি ? তুই বাইরে অভয়বাব হতে পারিস, আমাদের কাছে তো সেই বেনোই আছিস। জিক্সাসা করে দেখিস তোর বন্ধুরা ঐ খেনো ডাকেই খুসী হয়েছে কি না। আর যদি আমার বেনো বলাটা চুকই হয়ে থাকে, তুই তো অতগুলো ভদ্রলোকের সমকে তোর দিদিকে অপমান কর্লি। এই তোর লেখাপড়ার ফল ? তোর লেখাপড়াকে ধিক, ভোর প্রফেসারিতে গিক, তোর নাম সম্রমকে ধিক! অমুক কাকার কি কপাল, তোর মত গাধার জন্ম এতগুলো টাকা বুণা ধরচ করেছেন।" বধন আর্বের-গিরির অশ্বিক্লাকের ক্লায় এইরূপ ব্যক্যবাণ বর্ষণ চলিতে লাগিল, তখন অভয় মামা আর সহিতে না পারিয়া মারের পারে পড়িয়া গেলেন, 'দিদি। মাপ কর অপরাধ হরেছে।" অভয় মামাকে আমি -বিধান लाक ९ श्वनी लाक विनया मत्न मत्न उक्त द्वान निया वाधियाहिनाम । তিনি যথন আমার মায়ের পারে পড়িরা গেলেন, তথন আমি চক্ষের জল বাখিতে পারিলাম না। তিনি চলিয়া গেলে মাকে বকিতে লাগিলাম, "তুমি আমাকে বেমন করে বক তেমনি করে অত বড় লোকটাকে বক্লে ?" মা বলিলেন, "রেখে দে তোর বড় লোক, বড়লোকের মুখে ছাই। অসভ্য, বর্কর, গোরার !" সেদিনকার সে দুখ্র আমি ক্ষমে ভূলিব না।

আমার তেজ্বিনী মা, একাকিনী পড়িরাও এইরপে তাঁহার আত্মমর্বাাদা-জ্ঞানের গুণে আপনাকে রক্ষা করিরা চলিতে লাগিলেন। বাবা
গ্রীত্মের ছুটি ও পূজার ছুটির সময় বাড়ীতে আসিতেন। আমি তাঁহাকে
বমের মত ডরাইতাম, কারণ তিনি সামান্ত সামান্ত কারণে আমাকে
ভরানক মারিতেন।

আমার মা আমাতে কিছু অন্তায় দেখিলে রাগ করিতেন এরং সাঞ্চা দিতেন বটে, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার কি প্রকার স্নেহ ছিল তাহার বর্ণনা হয় না। একবারকার একটা ঘটনা মনে আছে। তথন আমার বন্ধস চারি পাঁচ বংসরের অধিক হইবে না। সেই সময়ে একবার আমার গুরুতর পীড়া হইয়াছিল। সেই পীড়ার অবস্থাতে মা ইইদেবতার চরণে প্রণত হইরা প্রতিজ্ঞা করিলেন বে তাহার রূপার ছেলে যদি সারিরা যার, তাহা হইলে তিনি হাতে মাথাতে ধূনা পোড়াইবেন, এবং নিজের বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া দেবতার তাব লিখিয়া দিবেন। করেক দিনের পর আমি সারিয়া উঠিলাম। যেদিন ব্রত উদ্যাপনের দিন আসিল, সেদিন পাড়ার একটি মেন্তে আমাকে কোলে করিয়া মারের ব্রত উদ্যাপন দেখিবার জন্ম ঠাকুরঘরে লইয়া গেলেন। গিয়া দেখি মা স্থান করিয়া আসিয়া ছই হাঁটুর উপর ছই হাত দিয়া যোগাসনে বসিন্নাছেন। পূজারি ব্রাহ্মণ তাঁহার চুই হাতে ও মাধার উপরে কাদার তাল দিয়া তচপরি জলম আগুনের সরা বসাইয়াছেন এবং মন্ত্র পড়িতে পড়িতে সেই আগুনে ধুনার গুঁড়া নিক্ষেপ করিতেছেন, আগুন দপ দপ করিয়া জুলিতেছে। দৈখিয়া আমার বড ভয় হইল। মনে হইল আমার মাকে পোড়াইতে যাইতেছে। বাঁহার কোলে ছিলাম. ভবে তাঁহার কাঁধে মুখ লুকাইলাম। তারপর বধন একধানা ছুরির বা নক্লনের অগুভাগ দিরা মার বুক চিরিল এবং একটা নিমুকে রক্ত ধরিয়া

এক ভূর্জপত্রে গুর্গার ন্তব লিখিতে লাগিল, তখন আর আমাকে সে ঘরে রাখিতে পারিল না, আমি মেরেটির কোলে মাথা লুকাইর। কাঁদিতে লাগিলাম। আমাকে বাহিরে লইরা গেল। কিরংকল পরে না আসিরী আমাকে কোলে লইলেন, ও নানা মিষ্ট সম্বোধনে থামাইবার চেটা করিতে লাগিলেন। আমার বয়স তখন চারি পাঁচ বংসরের অধিক হইবে না। আমার মায়ের উনিশ বংসর বয়সের সমর আমি হইয়াছি; মতরাং মায়ের বয়স তখন ২৩ কি ২৪ বংসরের অধিক নয়। ২৪ বংসরের বালিকার ঐ মানতের কথা যখন অরণ করি, তখন বিশ্বয়াবিট হইয়া মনে ভাবি, এই ধর্মনিটা আমার চরিত্রে কৈ স

আমার ছয় বংসর বয়সের সময় আমার এক ভগিনী জয়িল। সে দেখিতে অতি য়্রঞ্জী হইয়াছিল বলিয়া বাবা কবিত্ব করিয়া তাহার নাম উয়াদিনী রাখিলেন। উয়াদিনী বসিতে সমর্থ হইলেই আমার খেলিবার সঙ্গিনী হইল। ছই ভাই বোনে বসিয়া খেলিতাম। মা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আমার মেশা পছল করিতেন না। তখন পাড়ার ছেলেরা যে কি ধারাপ কথা বলিত ও ধারাপ কাল করিত তাহা মরণ করিলে লক্ষা হয়। গালাগালি বৈ তাহাদের মুখে ভাল কথা ছিল না। অধিকাংশ ছেলে রাগিলেই তাদের মাকে "গাঁটী" বলিত। আমাদের প্রতিবেশী এক জ্ঞাতি ক্রেঠার ছেলে-মেরেরা মাকে এত পাঁটা পাঁটা বলিত বে তাদের একটি বোনের "মা" "মা" বলার পরিবর্ধে পাঁটী পাঁটা বলিয়াই কথা ফুটল। সে মাকে না দেখিতে পাইলেও, "গাঁটী", ও "পাঁটী" করিয়া কাঁদিত। সেই কুসঙ্গের-মধ্যে আমার মা বে আমাদিগকে কিরুপে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা এখন ভাবিলে আশ্রুণ্যাধিত হইতে হয়। একবার পাড়ার এক ছেলের মুখে তার মার প্রতি বাপান্ত গালি তনিয়া আসিয়া আমি নিজের মাকে

সেই গালি দিলাম। আর কোথার বার ! মা আমাকে ধরিরা ছুইখানা খোলার কৃচি একতা করিয়া আমার গালের মাংস ছিড়িরা ফেলিলেন; রক্তে মুখ ভাসিরা বাইতে লাগিল ! তৎপরে করেকদিন আহার বন্ধ ছুইল, মা আমার গলার গলান ভাত ও ছুখ ঢালিরা দিয়া খাওরাইতে লাগিলেন। সেই দিন অবধি জননীর প্রতি গালাগালি আমার মুখে কেছ ক্থনও শোনে নাই।

উন্মাদিনীকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম; সর্বাদাই কাঁধে করিরা বেড়াইতাম; কোথাও কিছু ভাল কল বা কুল পাইলে তাহার ছল্প আনিতাম; দে সঙ্গিনী না হইলে থাইতে বসিতাম না; এবং তাহাকে কেলিরা একা শ্ব্যাতে যাইতে পারিতাম না। মা সন্ধ্যার পূর্বে আমাদের ছই ভাই বোনকে থাওরাইরা দিতেন; আমরা ছল্পনে গিরা শ্বন করিতাম। আমার করনা-শক্তি শেশব হইতেই প্রবল, কত বে গ্র বানাইরা উন্মাদিনীকে গুনাইতাম, এখন মনে হইলে হাসি পার। গ্র গুনিতে গুনিতে আমার গারে হাত দিরা সে ঘুমাইরা পড়িত, আমিও ঘুমাইরা পড়িতাম।

ইহার পরে আমার কলিকাত। আসা পর্যান্ত করেক বংসরের মধ্যে বে বিবর শ্বরণ আছে, তাহা লিখিরা বাইতেছি। ইহাতে সমরের ক্রম থাকিবে না, কোনও ঘটনার সাল তারিখ মনে নাই। এইমাত্র মনে আছে যে ঐকালের মধ্যে তাহা ঘটিয়াছিল। সেইরপেই লিখিব।

গবর্ণর ক্লেনারেল লর্ড হাডিভের রাজ্যকালে দেশে কতকগুলি আদর্শ বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত হয়। তাহার একটা সামাদের প্রামে স্থাপিত হুইরাছিল। কাঁচড়াপাড়ানিবাসী স্থামাচরণ গুপু নামক একজন ভদ্রলোক তাহার প্রথম পণ্ডিত নিযুক্ত হন। মা পাঠশালের গুরুমহাশরের প্রতি বিরক্ত হুইরা আমাকে পাঠশালা ছাড়াইরা সেই স্থলে ভর্তি করাইরা দিয়াছিলেন। সেধানে গিরা আমি সুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত বর্ণমালা ও মদনমোহন তর্কালছারের নবপ্রকাশিত শিশুশিকা পড়িতে লাগিলাম। মদনমোহন তর্কালছারের শিশুশিকার মনেক পাঠ যুক্তাক্ষর ও কবিতার মত ছিল, সেগুলি আমার বড় ভাল লাগিত; হুই একবার পড়িলেই মুধ্স্ব হইরা বাইত। ইহাতে বর্ণ-পরিচরের বাাঘাত হুইত বটে, কিন্তু আমি বর্ণ মিলাইরা মুধ্বে মুধ্বে কবিতা করিতে পারিতাম। এই সমরের আর করেকটা বিষয় শ্বরণ আছে।

নাতাঠাকুরাণীর আছার করানর গুণে আমার ভুড়িট বিলক্ষণ বড় স্ট্রাছিল। রুগাক্কতি হাত পা, কিন্তু ভূঁড়িটি বেশ গোলগাল। সেজ্স খ্রামাচরণ পণ্ডিত মহাশর আমাকে "আফিংখেকো বামন" বলিতেন: এবং আমাকে কাছে পাইলেই, ছই আঙ্গুল দিয়া আমার পেট টিপিতেন। আমি ভূঁড়ির জন্ম অনেক শিক্ষকের এই পেট টেপার বন্ধণা ভোগ করিরাছি। এক এক দিন স্থূলে পৌছিলেই পণ্ডিত মহাশম্ব আমার কাপড়খানি খুলিয়া মাণার বাঁধিয়া দিতেন; এবং পেট টিপিয়া বলিতেন, "আফিংখোর বামন. তোমার মা তোমাকে কত ভরি আফিং খাওয়ান ?" ফলত: পণ্ডিত মহাশর আমাকে বড় ভালবাসিতেন; তাহার কারণ এই, আমি ক্লাসের পড়াতে সর্ব্বদা প্রথম কি দিতীয় স্থানে থাকিতাম। তাহার কারণ ছিলেন আমার মা। আমি মায়ের কাছে পড়া শিখিয়া বাইতাম। তবে আমার এইটুকু প্রশংসার বিষয় যে পড়াতে আমার মনোযোগ ছিল। মা প্রাতে উঠিয়া গৃহকর্মে ব্যস্ত হইতেন। আমি वहेशाना हार्क नहेन्ना, "मा **এটা कि ?". "मा এ कथा**न वर्ष कि ?" এই বলিতে বলিতে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতাম। একটি দুষ্টাপ্ত দিতেছি। শিশুশিক্ষাতে আছে, "আ" ও "ঢ" এ "ব" কলা—উদাহরণ "আঢ়া

লোক সনা স্থা"। মা ফিরিয়া বলিলেন, "ওটা মাঢা"। ইহাতে মামি সন্তই হইতাম না। প্রাল্ল, "আঢা কাকে বলে মা।" উত্তর, "আঢা বড়মান্থর. বেমন গোপালবাব্" (গ্রামের একজন জমিদার)। স্থলে পণ্ডিত মহাশর বেই "আঢা" শব্দ বানান করিতে বলিলেন, মানি সর্বাগ্রে আমি বানান করিলাম, আ ও ঢয়ে য ফলা—আঢা, আঢা বল্তে বড়মান্থর, যেমন গোপাল বাব্। পণ্ডিত মহাশর শুনিয়াই হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "হাঃ হাঃ—ও তুই কোখার পোলি রে?" উত্তর. "কেন মামার মা বলে দিয়েছে।" এইরূপে মায়ের গুণে কোনও বালক মামাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ইহার এক ফল এই হইল ফে সন্তান্থ বালকেরা বাড়ীতে গিয়া নিজ নিজ মায়ের কাছে আব্লার আরম্ভ করিল. "শিবের মা কেমন পড়া বলে দেয় ? তুই কেন দিস্না ?" নায়েরা বলিতে লাগিলেন, "আরে মলো, আমি কি লেখা পড়া জানি ? শিবের মা ত ভাল জালা ঘটালে!" এইরূপে আমার মা একটু লেখাপড়া জানিয়া ঘরে ঘরে ঘরে গোল বাধাইয়া দিয়াছিলেন।

এই পঠদশার শ্বৃতি ক্লবে বড় মিষ্ট হইরা রহিয়াছে। গ্রীপ্রের কর্মাস মনিংকুল হইত। আমি পাড়ার বালকদের সঙ্গে মিলিয়া অতি প্রত্যুবে উঠিয়া কুল তুলিতে বাইতাম। কোঁচড় ভরিয়া কুল লইয়া কুলে বাইতাম। জমিদারবাবুদের বাড়ীর সমূপে একটা চাঁপা গাছ ছিল, সেই গাছে চড়িয়া কুল পাড়িতাম। আমি গাছে চড়িতে তত পরিপক্ষিলাম না। কথনই ডাংপিটে ছেলে ছিলাম না। কিছু পাড়ার ডাংপিটে ছেলেরা আমাকে গাছে চড়িতে শিখাইতে ক্রেটা করিত না। চড়িতে ভর পাইলে ভীক্র বলিয়া উপহাস করিত, সেটা প্রাণে সহিত না।

একবারকার একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একবার পাড়াতে একদিন রামারণ গান হইল। ভাহা দেখিরা পাড়ার ছেলেরা এক রামারণ গানের দল করিল। আমি গাইতে পারিভাম না, স্তরাং ম্লগারেন হইতে পারিলাম না। কিন্তু আমার উৎসাহে দলটা ক্ষিরা গেল। এক ছেলের পলায় একটা ঢোল, আর একজনের হাতে করতাল, ম্লগারেনের হাতে চামর দিরা, আমরা মুপুর পারে দিরা দোরার হইলাম। সন্ধার সমর বাড়ীতে বাড়ীতে গান গাইরা বেড়াইতে লাগিলাম। সে গানের মাখা মুপু ভাব অর্থ কিছুই থাকিত না। পাড়ার একজন কৌতুকপ্রির লোক হাসাইবার মত কতকগুলো ছড়া বাধিয়া আমাদিগকে শিখাইয়া দিলেন, তাহাই আমরা বাড়ীতে বাড়ীতে মেয়েদিগকে শুনাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মেয়েরা হো তো করিয়া হাসিয়া কে কাল গায়ে পড়িয়া যাইতে গাগিলেন। তাহাতেই আমরা পরমানন্দিত হইয়া আপনাদের শ্রন সার্থক বোধ করিতে লাগিলাম।

মার একটি বিষয় উল্লেখবোগ্য। আমাদের বাড়ীর পাশে জ্ঞাতিদের বাড়ীতে এক গেইরাকী বিধবা ব্বতী থাকিতেন, তিনি সম্পর্কে আমার পিতার খুড়ী। আমার মাকে অল্লদামকল, রামারণ, মহাভারত, রোমিও ক্লিয়েট প্রভৃতি পড়িতে দেখিরা তাঁর লেখাপড়া শিখিবার বড় ইছা হইরাছিল। তিনি আমাকে তাঁর ঘরে ডাকিয়া লইরা থাইবার জন্ম কিছু মিইদ্রবা হাতে দিয়া, অনেক খোসামোদ করিয়া বর্ণপরিচয় করিতে বসিতেন এবং হাতে তালি দিয়া আমাকে নাচাইতেন, আর বলিতেন "শিব নাচি নাচি বায়, শিব ডম্বুরু বাজায়, ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডম্বুরু বাজায়।" আমি তালে তালে নাচিতাম। ইহার পরে আমার সহুদয় খুড়ী, জেঠা, দিদিরা আমাকে দেখিলেই "শিব নাচি নাচি বায়" বলিয়া আমার অভ্যর্থনা করিতেন।

আমি বোধ হর ভিতরে ভিতরে চিরদিন প্রশংসাপ্রির মামুষ। এ হর্মলতাটা শৈশব হইতেই আছে। আমাদের পাশের বাড়ীতে আমার

একজন জ্ঞাতি জেঠার একটি খোঁডা মেয়ে ছিল, সে বোধ হয় আমার অপেকা চুই তিন বংসরের বড় ছিল। সে আমাকে ভুলাইরা রোজ প্রাতে আমার থাবার হইতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য চাহিলা খাইত। আমি যেই ধাবারের ধামীটী হাতে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতাম. অমনি দে আমাকে মিষ্টস্বরে ডাকিত, "আগাশ দাদা। এখানে এস।" মে তাদের দাবা **হইতে নামিতে পারিত না. কাজেই আমাকে** যাইতে হুইত। কেন যে সে আমাকে "আগাশ দাদা।" বলিত জানি না। যতই আমি তাছাদের দাবার দিকে অগ্রসর ছইতাম ততই তার মিষ্ট কথার মাত্রা বাভিত। কি লন্ধী ছেলে, কি স্থন্দর ছেলে, ইত্যাদি। আমি আহলাদে আটখানা হইয়া যেই দাবায় গিয়া উঠিতাম, অমনি দে বলিত, "এস না ভাই, গুলুনের খাবার মিশিয়ে খাই।" এই বলিয়া তার ধামীর খাবারগুলি আমার ধামীতে ফেলিয়া গাবা থাবা করিয়। খাইতে আরম্ভ করিত। তাহাতে আমার আনন্দই হুইত। হাসির কণা এই. থাবারগুলি শেষ হইলেই আর সে আমার প্রতি প্রেম দেখাইত না। সামান্ত একটু কিছু মনের অনভিমত কাঞ্চ করিলেই আমাকে খামচাইয়া গালি দিয়া, দাবা হইতে নামাইয়া দিত। আমি কাদিতে কাদিতে ঘরে আসিতাম। মা বলিতেন, "পুব হয়েছে, বেশ তরেছে, পাঁচশ বার বলি খুঁড়ীর কাছে যাসনি, তবুও মর্তে যাস।" মা বারণ করিলে কি হয়, আমি খুঁড়ীর কাছে না গিয়া পাকিতে পারিতাম না; বোধ হয় প্রশংসাটুকুর লোভে। ইংরাজ কবি Cowper নিজের मद्यक विद्यारहर.

Dupe of to-morrow even from a child. আমিও নিঞ্চের সমধ্যে বলিতে পারি,

Duped by praise even from a child.

সে কালের আর-একটা কণা মনে মাছে। একটা ফুলর ফুটফুটে গৌরবর্ণ মেরে আমাদের পাশের ৰাড়ীতে তার মাসীর কাছে আসিত। সে আমার সমবর্ক। ঐ মেরে আসিলেই আমার থেলা-ধূলা লেখা-পড়া ঘুচিয়া যাইত। আমি তার পারে পারে বেড়াইতাম। আমরা পাডার বালক বালিকা মিলিয়া "চাঁদ চাঁদ কেন ভাই কাঁদ" প্রভৃতি অনেক থেলা থেলিতাম। তথন সে আমাদের সঙ্গে থেলিত। থেলার ঘটনাচক্রে যদি আমি তাহার সঙ্গে এক দলে না পড়িতাম, আমার অমুখের সীমা থাকিত না। আমি তার হাত ধরিয়া খেলার সঙ্গীদিগকে বলিতাম, "আমি এর সঙ্গে থাক্ব, ভোমরা আমার বদলে এ দল হতে ও দলে আর কারুকে দেও।" বালকেরা আমার অমুরোধ রাখিত না, বহিন্না, ঠেলিন্না, গলা টিপিন্না আমাকে আর-এক দলে দিয়া আসিত। ঐ বালিকার বাড়ী আমাদের স্ক্লের পথে ছিল। আমি স্কুল হইতে আসিবার সময় তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া একট খেলা করিয়া আসিতাম। ইহার পর আমি যখন কলিকাতার আসিলাম ও এখানকার পাঠাদিতে ব্যস্ত হইলাম, তখন গ্রামে তাহার বিবাহ হইয়া গেল। সে দূরে শশুরবাড়ী চলিয়া গেল। আর বহু বংসর তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে বড় হইয়া ব্রাহ্মসমাঞ যোগ দেওয়ার পর গ্রামে গিয়া আবার তাহাকে দেখিলাম। দেখির। চমকিয়া উঠিলাম, সে প্রকৃটিতপুষ্পাসম কাস্তি বিলীন হইয়াছে! সম্ভানভারে ও সংসারভারে সে অবসন্ন হইরা পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মনে বে ভাব হইয়াছিল, তাহা "তুমি কি আমার সেই ধেলার সঙ্গিনী" নামে একটি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছি। আমার যতদুর শ্বরণ হর, আমার বন্ধু দারকানাথ গঙ্গোপাধাায় সেই কবিতাটি জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া, তাঁহার অবলা-বান্ধবে ছাপিয়াছিলেন। আমি সেটিকে সংগ্রহ করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্ত অবলা-বান্ধবের পুরাতন ফাইল না পাওরাতে পারি নাই।

সে সময়কার আর-একটা কথা। আমি তথন পশুপক্ষী পুরিতে वर् जानवात्रिजाम। शूषि नारे धमन ब्बहरे नारे। ऐन्ऐनि, वून्वूनि, দরেল, ছাতারে, শালিক, টিয়া, ওসকল তো পুষিয়াছি, পীঁপড়াও প্রিতাম। ফড়িং ও পীপ্ড়া পোষা আমার একটা বাতিক ছিল। ভাগাদিগকে অতি বত্নে কৌটার মধ্যে রাখিতাম। ফড়িংদিগকে কচি কচি দ্বার ঘাস ধাওয়াইতাম, পী'প্ডাদিগকে চিনি মধু প্রভৃতি ধাইতে দিতান। পী'পড়ার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে এতই ভাল লাগিত, বে, আমি যখন ৬।৭ বংসরের ছেলে তথনও পী'প্ডা হইয়া চারি হাত পায় পী'প্ডাদের সঙ্গে ঘুরিতাম। মাছি নারিয়া থাংরা কাঠির অগ্রভাগ ভাঙ্গিরা সেই কাঁটা দারা সেই মাছি দাবার মাটতে পুঁতিয়া দিতাম: দিয়া কথন পী'প্ডা আসিয়া মাছি ধরিয়া টানাটানি করিবে সেই অপেকায় বসিয়া থাকিতাম। হয়তো আধ ঘণ্টার পর সেখানে একটী পীপুড়া দেখা দিল। সে প্রথমে আসিয়া মাছিটির পা ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। যথন দেখিল সহজে টানিয়া লইতে পারে না, তথন চারিদিক প্রদক্ষিণ , করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল। আমার খ্যাংরা কাঠিটীর উপরে একবার উঠে, একবার নামে, বড়ই ব্যস্ত 🖡 অবশেষে সে চলিয়া গেল। আমি जाद महन्न एक खैं जि मातिका हिनाना। तम निका गर्स्ड मरश व्यविष्ठे ছইল। আমি দ্বারে অপেকা করিয়া রহিলাম। আর আধ্বন্টা গেল। শেষে দেখি সৈত্তদল বাহির হইল। পী'প্ডার সারি; মধ্যে মধ্যে ছইটা করিয়া বলবান অপেক্ষাক্তত, দীর্ঘাকৃতি পী'পড়া। পরে ভাবিয়াছি, তাহারা সেনাপতি হইবে। প্রকাণ্ড সৈম্ভদল ক্রমে আমার মাছির নিকট উপস্থিত। ত্তখন মহা টানাটানি আরম্ভ হইল। অবশেষে আমি খ্যাংরা কাঠিটি

ভূলিরা লইলাম। তথন মাছি লইরা সকলে গর্ত্তের দিকে দৌড়িল।
ইহারা ফিরিতেছে, তথন অপরেরা আসিতেছে, পথে মুখামুখী করিরা কি
সক্ষেত করিল, যে, যাহারা আসিতেছিল তাহারাও ফিরিল। আমি মনে
করিতাম, ইহারা নিশ্চর কথা কর। তথন মাটীর নিকটে কান পাতিরা
রহিলাম, তাহাদের শব্দ শোনা যার কি না? কান পাতিরা আছি,
তথন কেহ শব্দ করিলে বারণ করিতাম, চুপ কর, চুপ কর, পীঁপ্ডেরা
কি বলছে শুনি। ইহা দেখিরা বাড়ীর লোকেরা হাসাহাসি করিতেন।
এই বাপোর প্রায় সর্বদাই ঘটিত।

তৎপরে, পাথী ধরিবার ও পুষিবার জ্ঞা অতিশর উৎসাহ ছিল। পাখীর বাসা হট্টেত বাচ্চা চুরি করিয়া আনিতান, আনিয়া তার মায়ের মত যত্ত্বে তাহাকে পালন করিতাম। সে-জাতীয় পাখীরা কি খায়, তাদের মারেরা কিরুপে থাওয়ার, এ-সকল সংবাদ পাড়ার ডাংপিটে ছেলেদের কাছে পাইতাম, সেইরপ করিয়া দিনের মধ্যে দশবার করিয়া পাওয়াইতাম। হাঁড়ির গায়ে ছিদ্র করিয়া, তার মধ্যে কুটিকাটি দিয়া বাসা বাধিয়া তার মধ্যে বাচ্চা রাখিতাম। রাখিয়া একখানি সরা দিয়া ঢাকিয়া হাঁড়িটি ঘরের চালে ঝুলাইয়া রাখিতাম, পাছে সাপে খাইয়া যার। তারপর খেন্ধুর গাছের ডাল কাটিয়া, অগ্রভাগের পাতাগুলি চিরিয়া থাংরার মত করিতাম; তাহাকে বলে ছাট। সেই ছাট হাতে করিয়া মাঠে মাঠে ঘাস-বনে ফড়িং ধরিতে ঘাইতাম। ঘাসের উপর ছাটগাছি বুলাইলেই ফড়িং লাফাইয়া উঠিত। অমনি সেই ছাট সন্দোরে তার পৃষ্ঠদেশে মারিয়া তাহাকে অর্দ্ধমৃতপ্রায় করিতাম। সেই অচৈতন্ত অবস্থাতে তাহাকে এক বাঁশের কেঁড়ের মধ্যে পুরিতাম। এইরপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফড়িং ধরিতাম। ধরিয়া আনিয়া পাধীকে খাওয়াইতাম। পাৰীর বাচ্চা পোষা প্রায় বৈশাধ জ্যৈষ্ঠ মাসে হইত।

বাবা তথন ছুটিতে বাড়ীতে থাকিতেন। তিনি আমার পাথীপোষা দেখিতে পারিতেন না। পড়াওনার ব্যাঘাত হর ইহা সহিতে পারিতেন না। পাথীর বাচ্ছাকে থাওয়াইতে দেখিলেই আমাকে মারিতেন। স্থতরাং তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে, আমাকে ঐ বাচ্ছার মারের কাজ করিতে হইত। পিতার হত্তে এত প্রহার থাইয়াও কিরূপে আমি তাহাদিগকে পালন করিতাম, তাহা ভাবিলে আশ্র্যা বোধ হয়।

মা আমার পাখী পোষার বড় বিরোধী ছিলেন না। বোধ হয় ছেলে বাড়ীতে থাকে এবং একটা কাজে ভূলিয়া থাকে, এই তাঁর মনের ভাব ছিল। কিন্তু তাঁহারও পাখী পোষার সথ ছিল। আমি চলিয়া আসিবার পরও তিনি অনেক পাখী পুথিয়াছেন।

আমি বে কেবল পাধীর বাচ্ছা পুবিতাম তাহা নহে, ধাড়ি পাধীও পুবিতাম। বড় পাধী ধরিবার তিনপ্রকার কৌশল ছিল। প্রথম, আমাদের উঠানে একটি ধামা থাড়া করিয়া তাহার সম্বুথে চাল কড়াই ছড়াইয়া, ধামার পৃঠে একগাছি বাঁকারির অগুভাগ লাগাইয়া, অপর প্রাস্ত দাবাতে লাগাইয়া অপেকা করিয়া বিসিয়া থাকিতাম। কোনও ঘূঘু বা পায়য়া বা শালিক বেই আসিয়া একমনে চাল কড়াই থাইত, অর্মান বাঁকারির য়ায়া ধামাটি ঠেলিয়া তাহাকে ধামা চাপা দিতাম। ছিতীয়, গাছের ডালে যথন পাধীতে পাথীতে ঝগ্ড়া ও মারামারি করিত, তথন তাহার নীচে গিয়া কাপড়ের জাল পাতিতাম। তাহারা মারামারি করিবার সময় রাগে এমন অর্ম হয় বয়, ছজনে জড়ামড়ি করিয়া পাকা ফলটির মত গাছের তলায় পড়িয়া বায়। কথন কথনও ঐক্রপে আমার কাপড়ে পড়িয়া বাইত। তৃতীয়, টুন্টুনি, দয়েল, প্রভৃতি কুজ পাধীয়া যথন অল্পমনম্ব ভাবে গাছের ডালে বসিয়া থাকিত, তথন ভোঁ করিয়া তাহার পায়ের নিকটস্থ ডালে সজোরে চিল নারিতাম। হঠাৎ তাহাদের পায়ের নিকটস্থ

ভালে সন্ধোরে ঢিল লাগাতে তাহারা দিশাহারা হইরা পড়িরা বাইড; আমি অমনি তাহাদিগকে ধরিতাম।

ঢিল ছোড়া বিষরে আমার অন্ত বিদ্যা ছিল। পাথীকে বাচাইরা 
ঢালে ঢিল মারিতে পারিতাম। বলা বাহল্য বে অনেক সময় ডালে ঢিল
না লাগিয়া পাথীর মাধার লাগিত এবং পাথীটার প্রাণ বাইত। এইরপে
আমার হত্তে অনেক পাথীর প্রাণ গিয়াছে। বলিতে কি, পুকুরে ব্যাঙটা
ভাসিতেছে বা গাছে পাথীটা বসিয়া আছে দেখিলেই আমার ঢিল
মারিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইরা উঠিত। গুনিলে হয়তো অনেকে
হাসিবেন, এই বৃদ্ধ বয়সেও সময় সময় বৃক্ষশাখায় পাথীটি আছে
দেখিয়া আমার ঢিল মারিতে ইচ্ছা করে, অমনি হাসিয়া সে ইচ্ছা
নিবারণ করি।

আমার ঢিল ছেঁ। ড়া বিষরে ছইটা ঘটনা শ্বরণ আছে। একবার আমার পিতার সহিত কোধার বাইতেছিলাম। তথন আমার বরস ১৩/১৪ হইবে। পিতা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। আমি পশ্চাৎ হইতে দেখিতে পাইলাম, আমার পিতার সম্মুখস্থিত একটি বৃক্ষের শাখাতে একটি শালিক পাখী অন্তমনত্ব ভাবে বসিন্না আছে। আর সে প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলাম না। যে পিতাকে বমের মত ভর করিতাম, তিনি সঙ্গে, সে কথাও মনে থাকিল না। ভোঁ করিন্না আমার ঢিলটী ছুটল। পাখীটর কোথার যে লাগিল তাহা ব্বিতে পারিলাম না, কিন্তু পাখীটী পাকা কলটীর মত বাবার সম্মুখে পড়িরা গেল। বাবা ব্বিতে পারেন নাই যে, আমি পশ্চাৎ হইতে ঢিল ছুড়িরাছি, স্কুতরাং তিনি মনে করিলেন, আর কোনও কারণে পড়িরাছে। তিনি পাখীটকে কুড়াইরা লইলেন। নিকটবন্তী এক পৃশ্বরণীর ঘাটে লইরা অস্থলির অগ্রভাগে করিন্না তার মুখে জল দিতে লাগিলেন। স্থথের বিষর পাখীট মরিল না।

তিনি পথের একজন লোককে পাখীটি দিয়া গস্তব্যস্থানের অভিমুপে চলিলেন। আমি পশ্চাং পশ্চাং চলিলাম।

আর একবার আমি পথে বাইতেছি, আমার সমূথে আর-একজন লোক বাইতেছে। আমি দেখিতে পাইলাম দূরে আমাদের সমূখন্ত রাস্তার পার্পে একটি ছাগল বাধা রহিরাছে। অমনি ঢিল ছুড়িবার প্রবৃত্তি আনিল। বলিতে লক্ষা হইতেছে ভেণা করিরা এক ঢিল ছুড়িবান। সে নিরপরাধ প্রাণী চরিতেছিল, আমার ঢিল গিরা বোধহর তার মাধার লাগিল। বৃথিতে পারিলাম না, কেবল মাত্র দেখিলাম, ছাগলটি একবার ভাা করিরা ডাকিয়া মাটিতে মুগ পুর্ডাইয়া-পুর্ডাইয়া পড়িতে লাগিল। য় দেখিয়াই আমি পশ্চাং ইইতে চম্পট। আর্ এক পথ ধরিরা পাড়া ঘুরিয়া কিছু পরে গিয়া দেখি, করেকজন লোক জুটিয়াছে, ছাগলটীকে শোরাইয়া জল ঢালিয়া বাঁচাইতেছে, বোধ হইল ছাগলটী মরিবে না।

তথন স্থানি বেমন পী'প্ডার গতিবিধি লক্ষ্য করিতাম, তেমনি পাধীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেও ভালবাসিতাম। যদি দৈবাং উঠানে কোনও পাধী আসিত, তাহা হইলে আমি মা, খুড়ী ক্ষেঠা বে কেহ সে সমর কথা কহিতেন, সকলের মুখ চাপিরা ধরিতাম, "চুপ কর, চুপ কর, পাখী এসেছে।" একবার পাখী নেখিতে গিরা হাতীর পায়ের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। তথন আমাদের গ্রামে পোলবন্দী ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের হাতী যাইত। কারণ, রেল বা রাত্তা ঘাট ছিল না। একবার আমি পাঠশালে বা স্কুলে যাইবার জ্ঞ বাহির হইয়ছে; দপ্তর্তী বগলে আছে; এমন সমর হঠাৎ একটা ন্তন রকনের পাথী দেখিলাম, বাহা পুর্কো কথনও দেখি নাই। সেলেজ তুলিয়া চমংকার শীস দিতেছে। আমি চিত্রার্পিতের স্থার দাঁড়াইয়া গেলাম, "এ কি পাখী ?" নিময়্বচিত্তে তাহার প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। ওদিকে পোলবন্দী সাহেবের হাতী আসিতেছে।

মাহত চেঁচাইতেছে, পাড়ার লোকেরা, "ওরে অমুকের ছেলে মলি মলি, পালা পালা" বলিরা চেচাঁইতেছে। আমার সেদিকে খেরাল নাই। কানে একটা আওরাজ আসিতেছে মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ চেতনা হইতেছে না। এমন সময় হঠাং দেখি হাতী ওঁড় দিরা আমাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। মাহত বোধ হয় আমাকে সরাইয়া দিতে ইজিত করিতেছে। হাতীর ভঁড় দেখিয়াই ভরে চীংকার করিয়া সরিয়া গোলাম।

মানি বে কিছু দেখিলেই এত মনোবোগী হইতাম তাহার কারণ বোধ চয় এই বে শৈশব হইতেই আনার কারণামুসদ্ধিৎসা বড় প্রবল ছিল। মারের মুখে শুনিরাছি বে আমি দাঁড়াইতে ও কথা কহিতে শিখিলেই সকল বিষয়ে কেন কেন বলিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতাম। বথা, তাঁহার কোলে চড়িয়া আর এক পাড়ায় নিমন্ত্রণে বাইতেছি, হঠাৎ পথে একটি নৃতন গরু দেখিলাম। অমনি প্রশ্ন—ও কাদের গরু ? উত্তর— প্রতদের গরু । প্রশ্ন—এখানে কেন রেখে গেছে ? উত্তর—ঘাস থাবে বলে। প্রশ্ন—কেন ঘাস থাবে ? উত্তর—কিদে পেরেছে বলে। প্রশ্ন—কেন খায়নি ? উত্তর—সমস্ত রাত কিছু খায়নি বলে। প্রশ্ন—কেন খায়নি ? উত্তর—ওরা রাত্রে গরুকে জাব্না দেয় না বলে। প্রশ্ন—কেন রাত্রে জাবনা দেয়না ? উত্তর—ওরা গরীব বলে। প্রশ্ন—গেরীব কাকে বলে ? ইত্যাদি। সমরে সমরে এই কেনর মাত্রা এত অধিক হইত বে উত্তরের পরিশ্বর্তে চপেটাঘাত পাইতাম। এই কারণামুসদ্ধান-প্রবৃত্তি হইতেই বোধ হয়, প্যি প্রেড়ে ও পাথীর গতিবিধি এত লক্ষ্য করিতাম।

কেবল বে পাথী ভালবাসিতাম, তাহা নহে, অস্তান্ত জন্তও পুরিতাম।
বিড়ালছানা আনিরা উন্মাদিনীকে দিতাম, সে পুরিত। অনেক সময়ে
আমাদের উভরের অতিরিক্ত প্রেমবশতঃ তাহাদের প্রাণ বাইত।
বিড়ালের মধ্যে রূপীর কথা স্মরণ আছে। রূপী একটি মেনি বিড়াল

ছিল। এমন স্থল্য বিড়াল কম দেখা বার। শাদার উপরে পেটের ছই পালে ও মাথার কাল দাগ। লোমগুলি পুরু পুরু, চকুছটি হরিদ্রাবর্ণ, ও লেজটি মোটা। এখন মনে করি রূপী বোধ হয় দোজাঁশলা বিড়াল ছিল। কে বে তাহাকে দিরাছিল মনে নাই। উন্মাদিনী ও আমি তাহাকে পুরিয়াছিলাম। তিনি এমনি আহরে হইরাছিলেন বে, উনান কাধার শোরা তাঁর পক্ষে সম্প্রমের হানি বোধ হইত, বিছানার উপর না হইলে তিনি গুইতেন না। উন্মাদিনী ও আমি বখন সন্ধ্যার সময় আসিয়া শয়নকরিতাম, তখন রূপী বাবা ও মার পাতের মাছের কাঁটার লোভও তাগে করিয়া আমাদের ছলনের মধ্যে আসিয়া গুইত। অনেক সময় তিনজনে গলা-জড়াজড়ি করিয়া ঘুমাইতাম। মা শয়ন করিতে আসিয়া, তাহাকে মশারিয় বাহিয়ে কেলিয়া দিতেন। ভোরে বদি কোন দিন ঘুম ভাজিত, দেখিতাম রূপী গরীব-ছংখীর মত মশারিয় বাহিয়ে পড়িয়া আছে। তখন বড় ছংখ হইত; তাহাকে আবার মশারিয় মধ্যে আনিতাম। তাহা লইয়া মাতাপুত্রে বিবাদ হইত।

আমাদের তথনকার আর-একজন খেলার সঙ্গীর কথা স্বরণ আছে।
সে শেরালথাকী। শেরালথাকী একটা মাদী কুকুর। তাহার ইতিবৃত্ত
এই। আমার বাবা একদিন দেখিলেন একটি কুকুরের বাচ্ছাকে শেরালে
লইরা বাইতেছে। দেখিরা তাঁর দরার আবির্তাব হইল। তিনি হৈ হৈ
করাতে ও চিল ঢেলা মারাতে শেরালটা বাচ্ছাটাকে কেলিরা পলারন
করিল। বাবা বাচ্ছাটা কুড়াইরা আনিলেন, সে তথন অতি শিশু। তাহার
পৃঠের শেরালের কামড়ের বা শুকাইতে অনেক দিন গেল। সে বড় হইল,
বাবা তাহার নাম শেরালথাকী রাখিলেন। শেরালথাকী আমাদের বাড়ীতেই
রহিরা গেল, এবং পাড়ার বালক-বালিকার খেলিবার একটা মন্ত সঙ্গী
হইরা বাঁড়াইল। এখন আমার তাবিরা আশ্বর্য বোধ হর, আমরা

শেরালথাকীকে আমাদেরই একজন ভাবিতাম। সে সকল থেলাতেই সঙ্গে থাকিত। আমরা পাড়ার বালক বালিকাদের সঙ্গে মিশিরা কথন কথন বন-ভোজনে বাইতাম। পাড়ার নিকট কোনও জঙ্গলমর স্থান পরিষার করিরা। সেথানে উনান করিরা প্রত্যেকের বাড়ী হইতে কাঠ কূটা চাল ডাল বহিরা লইরা বাইতাম। বালিকারা র'াধিত, বালকেরা হইত নিমন্ত্রিত রাহ্মণ, এবং তাহাদের মা খুড়ী কেঠারা হইতেন অতিথি। পরম স্থেপ বনভোজন হইত। শেরালথাকী আমাদের সঙ্গে সমস্ত দিন বনে থাকিত। আহারাস্তে আমরা বখন বনে লুকোচুরি থেলিতাম, তখন শেরালথাকী বনের মধ্যে লুকাইত, আমরা খুঁজিরা বাহির করিতাম। আমরা তাহাকে খেলার সঙ্গী বলিরা জানিতাম।

শেরালথাকীর ছইটি কীর্ত্তি মরণ আছে। একবার আমরা করেকজন বালকে পরামর্শ করিলাম যে প্রতিরেশীদের একটা পুরাতন ভাঙ্গা দালানে চুকিরা পাররা ধরিব। ঐ দালানের মধ্যে অনেক পাররা থাকিত। আমরা মধ্যে মধ্যে ঘরে চুকিরা ছার জানালা বন্ধ করিরা ভাড়া দিরা পাররা ধরিতাম। কিন্তু ছার জানালা ভাঙ্গিরা ভাছাতে এত গর্ভ ইইরা-গিরাছিল যে সেগুলি বন্ধ করিবার জন্ত প্রার পাঁচ-ছরজন বালককে ঘরে প্রবেশ করিতে ইইত। দরজা জানালার গর্ভে গর্ভে পিঠ দিরা এক-একজন বালক দাঁড়াইত, আর একজন পাররাদিগকে ভাড়াইরা ধরিত। সেদিন আমাদের পাঁচজনের মধ্যে চারিজন বৈ জুটিল না। আমরা আর-একটি বালক খুঁজিরা বেড়াইভেছি, এমন সম্বেন্ধে দেখি শেরালথাকী আসিতেছে। শেরালথাকীকে দেখিরা আমরা আনন্দিত ইইলাম, ভাবিলাম আর বালকের প্ররোজন নাই শেরালথাকীর ছারাই কাজ চলিবে। বলিলাম শেরালথাকি! আর আর পাররা ধরিতে বাই।" শেরালথাকী অবনি প্রস্তত! আমাদের সঙ্গে চলিল। ঘরের ভিতর চুকিরা এক

একজন বালক এক এক ছিছে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। দারের নাঁচে চৌকাঠের উপরে একটা ছিদ্র ছিল, শেরালখাকীকে বলা গেল, "শেরাল-খাকি! এই গর্ত্তের মধ্যে লেজ দিরে বসে থাক্, দেখিস যেন এ জারগা ছেড়ে উঠিস্নে।" তথন আশ্রুর্যা বোধ হয় নাই, এখন যতবার ভাবি আশ্রুর্যা বোধ হয়, শেরালখাকী কিরপে আমাদের কথা বুঝিল। সেই ছিদ্রের মধ্যে লেজ দিয়া নিজের পিঠের দারা ছিদ্রটি ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। পরে পায়রাদিগকে যথন তাড়া দিতে আরম্ভ করা গেল এবং পায়রাভিল তার মুথের সন্মুথ দিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল, তথন না জানি শেয়ালখাকীর স্থান ত্যাগ করিয়া পায়রার সঙ্গে জুটিবার কি প্রলোভনই হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে তা করিল না; আমরা মেরপ পিঠ দিয়া ছিদ্র ঢাকিয়া স্থির থাকিলাম, সেও সেই প্রকার রহিল।

আর একটি ঘটনা এই।—আমাদের ব্ধী বলিয়া একটা গাভী ছিল।
তাহার একটি রাখাল ছিল। শেয়ালখাকী অনেক সময় রাখালের সঙ্গে
ব্ধীকে লইয়া নাঠে যাইত। সমগু দিন নাঠে পাকিয়া বৈকালে পরে
আসিত। একবার বাবা কি কারণে রাগ করিয়া রাখালটাকে মারিয়া
তাড়াইয়া দিলেন। তখন ব্ধী ঘরে বাঁধা পড়িল। তাকে চরায় কে 
থ এইরপ ছই-একদিন গেল। পরে আমি বলিলান, "বাবা, শেয়ালথাকীকে দিলে সে গরু চরিয়ে আন্তে পারে।" গুনিয়া বাবা হাসিলেন,
"হাঁ, কুকুরে আবার গরু চরাবে ?" মা শেয়ালখাকীকে চিনিতেন, তিনি
তখন আমার কথাতে বোগ দিলেন। তখন শেয়ালখাকীর সঙ্গে গরু পাঠান
স্থির হইল। কেমন করিয়া গরু চরাইতে ছইবে তাহা শেয়ালখাকীকে
ব্রাইয়া দেওয়া গেল। সে গরু লইয়া বাইতে আরম্ভ করিল। একদিন
সন্ধ্যা হইয়া গেল, গরু আর আসে না। বাবা ও মা চিন্তিত হইতে
লাগিলেন। অবশেষে দেখা গেল বে, একা শেয়ালখাকী মহা চীৎকার

করিতে করিতে আসিতেছে; সঙ্গে গরু নাই। আসিরা আমাদের মুখের দিকে চাহিরা চীৎকার করে, একটু দৌড়িরা বার, আবার দাঁড়ার, আবার দিক্রা বার, আবার দাঁড়ার, আবার দিক্রিরা বার, আবার দাঁড়ার। শেষে বাবা বৃথিলেন বে আমাদিগকে সঙ্গে বাইতে বাতেছে। তথন আমাদের গুইজন বালককে সঙ্গে বাইতে আদেশ করিলেন। আমরা সঙ্গে গিরা দেখি একজনেরা আমাদের গরু বাধিরা রাখিরাছে। তাহারা শেরালথাকীকে দেখিরা বলিতে লাগিল—
"ওরে কুকুরটা আবার এসেছে; নিজে মার খেরে গিরে বাড়ীর লোক ডেকে এনেছে।"

এই শেরালথাকীর ন্থায় আরও অনেকবার অনেক কুকুর পুবিয়াছি।
সে সময়কার আর-একটা অভ্ত কথা আছে। অনুমান চারি-পাঁচ বংসর
বরসের সময় আমি কোন মতেই ঠাকুরদের নিবেদিত অর আহার করিতে
চাহিতাম না। রাশ্ধণ-পশ্ডিতের বাটীতে এটা একটা ভয়ানক কথা।
কে যে আমার মাথাতে এ সংকর চুকাইয়া দিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি
না। কিন্তু বেশ মনে আছে যে প্রায়্ম প্রতিদিন আমার ভাত থাওয়া
লইয়া একটা মহাবিল্রাট উপস্থিত হইত। আমাদের বাড়ীতে শালগ্রাম
শিব পঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পৈতৃক ঠাকুর ছিলেন। প্রতিদিন অয়
রাশ্ধন তাঁহাদের অগ্রে নিবেদন না করিয়া কাহারও আহার করিবার
অধিকার ছিল না। আমারও ধন্ত ক্রপ পণ ছিল ঠাকুরদের নিবেদিত অয়
আহার করিব না। একস্ত বাবার ও মার হাতে শুরুতর প্রহার সহ
করিতাম, তবুও নিক্রের কেদ ছাড়িতাম না। অবশেবে নিরুপার দেখিয়া
এই নিরম করা হইয়াছিল, যে, আমার অয়গুলি শতর রাখিয়া, অপর অয়
ঠাকুরদের নিবেদন করা হইত। কিন্তু আমার পিতামাতার প্রতি সম্পূর্ণ
বিশ্বাস ও নির্ভর থাকিত না। অধিকাংশ সময় ঠাকুরদের নিবেদনের পূর্বে

আসিরা আৰি বাহিরের দাবাতে আহার করিতে বসিতাম। কোনও কোনও দিন বাবা কৌতুক দেখিবার জন্ত রান্নাখরের ভিতর হইতে অন্ন নিবেদন করিয়া ঠাকুর লইয়া বাইবার সময় দাবার এক প্রান্তে কে আমি আহারে বসিরাছি, আমার পাতে ঠাকুরদের কুশীর জল ছড়াইরা দিতেন। অমনি, 'ভাত আমি ধাব না,' বলিয়া আমি হাত তুলিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিতাম, মাআসিয়া অনেক বুঝাইতেন, কিছুতেই থা ওরাইতে পারিভেন না। শেষে বডপিসীদের বাডী হইতে আমাকে পাওরাইরা আনিতে হইত। কারণ তাহাদের বাড়ীতে ঠাকুর-টাকুর ছিল না। এই ব্যাপার লইরা স্থামার মাকে পাড়ার মেরেদের নিকট বড় লচ্চা পাইতে হইত। তাঁহারা বলিতেন, "তোমার পেটে এ কি কাঁলাপাহাড এসেছে ?" ভখন মা তাঁঢাদিগকে নিভের একটি স্বপ্নের কথা বলিয়া বলিতেন, "আমি জানি ও ছেলে জাতহরণীতে হরে নিরেছে।" সে স্বপ্নটি এই। জামাদের এতৎ প্রদেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সংস্কার আছে যে, স্থতিকাগৃহে ছর্নদনের রাত্রে শিশুকে মাটিতে শোরাইতে নাই, প্রস্থতিকে কোলে করিয়া বসিরা থাকিতে হয়। মাটতে শোরাইলে জাতহরণীতে হরিরা লইরা বার। তদমুসারে আমি বখন ছর্মানের ছেলে সেদিন রাত্রে মা ধাইরের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেন যে অর্দ্ধেক রাড সে আমাকে কোলে করিরা. বসিরা থাকিবে, আর অর্দ্ধেক রাত মা নিজে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবেন। তদমুসারে ধাই অর্দ্ধেক রাত্রি বহিল, পরে মার পালা আসিল। মা কিয়ৎকাল বসিয়া নিদ্রাতে অভিভূত হইলেন। মনে করিলেন, গুইন্না ছেলে বুকের উপর শোরাইন্না ঘুমাইবেন, মাটিতে না শোরাইলেই হইল। এই ভাবিরা আমাকে বৃকের উপর শোরাইরা শরন করিলেন। নিজাবস্থায় স্বথ্ন দেখিলেন, একটি রূপলাবণাসম্পন্না নারী, স্তিকাগৃহে প্রবেশ করিরা হাসিতে হাসিতে ছেলেট নিজ কোলে ভুলিরা

লইরা বাইবার উপক্রম করিল। মা ব্যস্ত হইরা বলিলেন, "তুমি কে ? আমার থোকাকে কোথার মিরে বাও ?" স্ত্রীলোক হাসিরা বলিল, "বাঃ, এ রে আমার থোকা।" মা বলিলেন, "না, আমার থোকা।" মেরেটি বলিল, "না, আমার থোকা।" । এই বিবাদে মার ঘুম তালিরা গেল। জাগিরা দেখেন আমি বুক হইতে সরিরা পড়িরাছি। এই স্বপ্রের কথা চিরদিন মার মনে জাগিরা রহিয়াছিল। তাঁহার বিবাস ছিল আমাকে জাতহরণীতে হরিয়াছে বলিয়া কুলধর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাক্ষ হইরাছি। মার মুখে বাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিলাম।

সর্বদেবে আমার প্রপিতামহকে এই কালের মধ্যে বেরপ দেখিয়া-ছিলাম, তাহার উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতেছি। এ বিষয়ে মগ্রে কিছু বলিয়াছি, কিয়ৎ পরিমাণে পুনরুজি করিব। আমি আমার জ্ঞানে তাঁহাকে অন্ধ বধির ও তাঁহার গ্রহে আবন্ধই দেখিরাছি। আমি চলিতে বলিতে শিখিলেই জাঁছাকে ধরিয়া ঘরের বাছির করা, শৌচে লইয়া বাওয়া, তাঁহার মুধ ধুইবার জ্বল আনিয়া দেওয়া, কাপড় আনিয়া দেওয়া, প্রভৃতি কুদ্র কুদ্র কার্যোর ভার আমার প্রতি অর্পিত **হইত**। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি আমাকে অভিশন্ন ভালবাসিতেন। আমি তাঁহাকে সক্ষ গলাতে "পো" বলিয়া ডাকিলেই তিনি পুন্কিত হইয়া উঠিতেন। কোনও কাজে আমার দর্কার হইলেই আমাকে "বাবা" "বাবা" বলিরা ডাকিতেন। সর্বাবিষয়ে আমাকে অতিরিক্ত আদর দিতেন। মা আমাকে মারিলে আমি কাঁদিতাম। আমার ক্রন্সনের শ্বর যদি তাঁহার কানে বাইত তাহা হইলে "বাবা কাঁছে কেন গ" বলিরা রাগিরা ফাটাফাটি করিতেন। এইবস্তু মা মারিলেই আমি আকাশ-পাতাল হা করিরা পোর নিকট গিরা কাদিতাম। তৎপরে পো অধ্যাপক ছিলেন, বাড়ীতে বসিন্না বিদান আদার বাহা উপার্জ্জন করিভেন, তাহাতেই স্থবে সংসার চলিত।

ক্থনও ক্থনও গ্রামের বিষয়ী লোকদিগের গছে ক্রিয়া কর্ম ছইলে, পোর জন্ম বিদারের ডালি আসিত। ডালির অর্থ একখানি সরাতে একটু চিনি ও দশ বারটী সন্দেশ, তৎসহ একটি ঘড়া, কি একটা গাড়ু, কি কতকগুলি মুদ্রা। আমি বাছিরে খেলা করিতে করিতে যদি দেখিতাম যে ডালি আমাদের ভবনের অভিমুখেই যাইতেছে, তথনি সঙ্গ লইতাম। প্রপিতামহ মহাশয় বাহির বাডীর দিকে এক রকে বসিয়া জপ করিতেন। লোকে ডালিটা সম্মুখে রাখিয়া তাহার হাত ধরিরা ছুঁ মাইয়া দিত। তিনি ব্ৰিতেন যে ডালি আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতেন, "কার বাডী হতে"। ডালি-বাহক চীংকার করিয়া নামটা বলিয়া দিত। তথন পো আমাকে ডাকিতেন "বাবা।" আমি অমনি ছোট ছোট অঙ্গুলিতে তাঁহার গা ছু ইয়া দিতাম; ভাবিতাম বেশি চেঁচাইলে মা শুনিতে পাইবেন। প্রপিতামহ বুঝিতেন বাবা উপস্থিত। টাকাগুলি নিজের কাছে রাণিয়া বলিতেন. "এই সন্দেশের সরা মাকে নিয়া দেও।" বাবা তো সরাখানি শইয়া একান্তে দাড়াইয়া অধিকাংশ সন্দেশ খাইলেন, শেষে রালাঘরের কাছে গিয়া বলিলেন, "মিত্রের বাড়ী থেকে ডালি এসেছিল, ঐ সে সরা।" এই বলিয়াই রালাঘরের দাবাতে সরাখানি রাধিয়াই দৌড। মা রাগিয়া পোর নিকট আসিয়া বকাবকি করিতেন। বলিতেন "আমাকে কি ডাক্তে পার না ? বড় যে ৰাবা বাবা কর, ঐ বাবা সব সন্দেশ খেয়ে ফেলেছে।" প্রপিতামত নহাশর গুনিরা তাসিরা উঠিতেন, "হা: হা: বেশ করেছে. ওর জন্মই ত সব।" যথন সরাথানি আমার হাতে না পড়িয়া মারের হাতে পড়িত, তথন পো হাত দিরা সন্দেশগুলি গণিরা রাখিতেন। তারপর তাঁকে প্রতিদিন কয়টা করিয়া সন্দেশ দেওয়া হইত তাহা গণিতেন। যদি দেখিতেন অধিকাংশ তাঁকে দেওরা হইরাছে, তাহা হইলে কাটাকাটি করিতেন, "আমাকে যদি সব দিলে তো বাবা খেলে কি p"

এ-সকল লিখিতে আমার চক্ষে জল আসিতেছে। হার! তখন আমি ভাঁর এতটা প্রেম বুঝি নাই।

আমাদের বাজীতে প্রায় ২।৩টা বিড়াল থাকে। সে সময় একটা কদাকার বিভাল ছিল। সে কদাকার বলিয়া মা তাকে "হমুমান" বলিয়া ডাকিতেন। আমরাও হতুমান বলিতাম। হতু বড় ছিল। আমার পোর পাতের মাছ চুরি করিয়া থাইত; তিনি দেখিতে পাইতেন না। এইজ্ঞু না প্রথম প্রথম পোকে আহারে বদাইয়া বামহন্তে একগাছি ছড়ি দিয়া আসিতেন। বলিয়া আসিতেন, "মধ্যে মধ্যে বাড়ি গাছটা আপ্সো, বেড়াল আসে।" পো মধ্যে মধ্যে ছডি গাছটা লইয়া উদ্দেশে মারিতেন। একদিন দেখা গেল, হ্রুমান লম্বা গ্রহীয় পোর পাত হইতে চুরি করিয়া মাছ ধাইতেছে, পো উদ্দেশে ছড়ি মারিতেছেন, সে ছড়ি হমুর পৃষ্ঠে চপ চপ করিয়া পড়িতেছে, হনুর গ্রাহুই নাই। তাহার পর হইতে মা আমাকে পোর পাতের নিকট ছড়ি হস্তে বিভাল তাডাইবার জন্ম বসাইয়া রাখিতেন। তাহার পর আর বিভাল আসিতে পারিত না। কিন্তু একদিন দে ব্যাপার ঘটরাছিল তাহা বলিতে হাসিও পাইতেছে, লজ্জাও হইতেছে। সেদিন আমি বসিয়া আছি, পো আহার করিতেছেন। শুক্ত, ডাল, মাছের ঝোল, একে একে সব খাইলেন। আমি ঠিক বসিয়া আছি, কিছুই বিভাট ঘটল না। কিন্তু শেষে ষধন দৈ কলা ও সন্দেশ দিয়া ভাত মাখিলেন, তখন এই পেটুকের পক্ষে স্থির থাকা কঠিন হইল। অলক্ষিতে ক্ষুদ্র হস্তে এক এক থাবা ভাত গালে তুলিতে লাগিলাম। আমার প্রপিতামহের নিয়ম ছিল বে আহারে বসিয়া কথা কছিতেন না। এ নিয়ম তিনি ৮ বৎসর হইতে ১০৩ বৎসর বয়স পর্যান্ত পালন করিয়াছিলেন। আর একটা নিয়ম এই ছিল বে, আহারের সময় কেন্ত স্পর্ন করিলে আহার নইতে বিরত নইতেন। আমার কুদ হাতের থাবা উঠিতেছে উঠিতেছে, একবার হাতে হাতে ঠেকিয়া গেল। অমনি পো শিহরিয়া মাকে ইসারাতে ডাকিতে লাগিলেন। "উ, উ।" মা আসিরা দেখেন পেটুক পূর্বাটির হাতে মুখে দৈয়ের দাগ, আর লুকাইবার জো নাই। পোর কালে চীংকার করিয়া বলিলেন, "আর উ কি ? ঐ বাবা! বড় বে আদর দেও।" শুনিয়া প্রপিতামহ মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন, "হা হা বেশ করেছে, তবে ওই সব থাক্।" বলিয়া আহার ত্যাগ করিলেন। কিন্তু এ বন্দোবস্ত মার সহু হইল না। তিনি আমার গলা টিপিয়া থাব্ড়া দিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন, "আছা ত বেরাল তাড়াতে বসিয়েছি, নিজেই বেরাল হয়েছে।"

আমার শৈশবে আমার মাতৃদেবীর ও আমার প্রপিতামহের যে ধর্মতাব দেখিয়াছি তাহা ভূলিবার নহে। আমাকে রোগমুক্ত করিবার জন্ম মার ইপ্রদেবতার নিকট মানতের কথা পূর্কেই বলিয়াছি। তাই কেবল নহে। ধর্ম্মসাধন তাঁর প্রতিদিনের প্রধান কার্য্য ছিল। মাটী দিয়া শিব গড়িয়া নিত্য পূজা করিতেন। সে পূজাতে অনেকক্ষণ থাকিতেন; খাবার অয় ঠাকুরদিগকে নিবেদন না করিয়া কাহাকেও খাইতে দিতেন না; তারপর বিশেষ বিশেষ দিনে ব্রত নিয়ম উপবাসাদি চলিত; প্রতিদিন পূজার কুল আনিয়া আমার মাথায় দিতেন এবং নিজের পদধ্লি দিয়া আশীর্কাদ করিতেন।

প্রপিতামহদেবের ধর্মভাবও চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি জপ তপ পূজাদিতে প্রতিদিন প্রাতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সমর যাপন করিতেন। প্রথমতঃ প্রায় একঘণ্টা কাল দেব-দেবীর পূজন ও জপ প্রভৃতিতে যাইত; তৎপরে প্রায় আধঘণ্টা কাল পিতৃপূর্ববের তর্পণে অতিবাহিত হইত। তৎপরে প্রায় আধ ঘণ্টাকাল মাটীতে মাধা ঠুকিয়া ইইদেবতার চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা হইত। এই প্রণাম করিয়া করিয়া তাঁর কপালের উপরে একটা আবের মত মাংসের গুলি জমিয়াছিল। মাখা ঠুকিয়া বখন প্রার্থনা করিতেন, তখন আমার মা কান পাতিয়া কোনও কোনও দিন গুনিতেন। তার মুখে গুনিয়াছি তিনি বলিতেন, "মা মা! হারুর স্থমতি করে দাও।" তাহা আমার বাবার জন্ত প্রার্থনা। সর্কলেবে উঠিয়া দাড়াইয়া করতালি দিয়া নাচিতেন। নাচিবার সময় আমার ডাক হইত, "বাবা।" বাবা আমি তখন দিগম্বরমূর্ত্তি বালক, মা আমাকে খেলার ভিতর হইতে ধরিয়া আনিতেন। এবং প্রপিতামহের হাতে হাত দিয়া নাচিতে বলিতেন। অমনি ছইজনে হাতে হাতে ধরিয়া নৃত্য আরম্ভ হইত। তিনি তিনশত পর্ষর্থট্টি দিন নাচিবার সময় একই গান করিতেন, তাহার ছই পংক্তি মাত্র আমার মনে আছে।

"ছর্গা ছর্গা বল ভাই ছর্গা বই আর গতি নাই।"

এই গান প্রতিদিন।

মা প্রপিতামহদেবকে আমার ধর্মশিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিবার জস্ত অহুরোধ করিয়াছিলেন, তাই তিনি আমাকে লইরা প্রাতে নাচিতেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আমাকে কোলে লইরা বসিরা মুখে মুখে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, দেবতাদের স্তব প্রভৃতি শিখাইতেন, প্রশ্নোতরচ্ছলে অবক্তজাতব্য বিষয়-সকল শিখাইতেন। বথা—প্রপিতামহের নাম কি ? প্রশ্ন করিয়াই তত্ত্ত্তরে বলিতেন—বল—"জ্ঞীরামজয় স্তায়ালয়য়র।" আমি বাল্যস্বরে বলিতাম—জ্ঞীরামজয় স্তায়ালয়ার। ইত্যাদি, ইত্যাদি। তৎপরে দেব-দেবীর বে-সকল স্তব মুখস্থ আবৃত্তি করিতেন এবং আমাকে আবৃত্তি করাইতেন তাহার সকলগুলি মনে নাই; একটা মনে আছে, তাহা এইঃ—

সর্জ-মঙ্গল শিবে সর্জার্থ-সাধিকে।
স্মরণ্য ভাষকে গৌরি নারারণি নমস্কতে।

আর-একটা কথা শৃতিতে আছে। আমি জরে পড়িলে বা অক্ত কোনও প্রকার পীড়াতে আক্রান্ত হইলে আমার মা সন্ধ্যাকালে আমাকে লইরা তাঁহার ক্রোড়ে বসাইরা দিতেন; এবং পীড়ার কথা জানাইতেন। তংপরে প্রপিতামহদেব আমার দেহে হাত বৃলাইরা ঝাড়িতে আরম্ভ করিতেন, ও সমগ্র দেহে কৃংকার দিতেন, ও মুখে মুখে ইউদেবতার ন্তব আবৃত্তি করিতেন। আমার বোধ হয়, আশ্চর্যোর বিষর এই ঝাড়িয়া দেওয়াতে অনেক সময়ে আমার জর সারিয়া বাইত। এইজ্ল জরে, আমার গাত্রজালা উপস্থিত হইলেই আমি "পোর কাছে নে বা," বিলয়া কাদিতাম।

এই সাধু ও সিদ্ধ প্রকবের শ্বৃতি আমাদের পরিবারে জীবস্ত রহিয়াছে। তাঁহার শ্বৃতিচিক্ষ বাহা কিছু আছে. আমাদের গতে যপুর্বক রক্ষিত চক্তছে। সে-সকলকে সকলেই পবিত্র চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহা বলিলেই যথেপ্ট হইবে বে, ব্রাহ্ম হইরা উপবীত ত্যাগের পর, আমার একবার বন্ধারোগের প্রচনা হয়; তথন আমার জননী আমার পরিচর্যার জন্ত কলিকাতা আসিয়া আমাকে লইয়া কয়েক মাস ছিলেন। তিনি আমার পূজ্য পো-ঠাকুরদাদার লাঠি, বোগপট্ট ও মালা আনিয়া আমার শ্ব্যাতে রাথিয়াছিলেন; বিশ্বাস এই ছিল, তাহার গুণে আমি রোগমুক্ত চইব। তিনমাস কাল ঐ-সকল দ্ব্য আমার শ্ব্যা হইতে সরাইতে দেন নাই। তৎপরে এলোক হইতে বাইবার সময় পোর জপের মালা আমার তিগিনীকে ও তাঁর আহারের বাটি আমাকে দিয়া গিয়াছেন, আমি প্রতিদিন তাহা ব্যবহার করিতেছি।

আমি আর কি বলিব, তাহার পর বছবৎসর চলিয়া গিয়াছে, অনেক মানুষ দেখিরাছি, নিজে অনেক ভ্রম প্রমাদ করিরাছি, কিন্তু বখনই সেই সাধুপুরুষের সেই ধর্মনিষ্ঠার কথা শ্বরণ করি, তখনই নিজের হুর্মনতা স্মরণ করিয়া লব্জাতি অভিভূত হইয়া বাই। বছবর্ষ পরে বধন আমার মা কাঁদিয়া বলিতেন, "হায় রে, এমন সাধু পুরুষের এত আলীর্বাদ কি বুখা গেল ?" তখন আমি চক্ষের জল রাখিতে পারিতাম না। মনে মনে বলিতাম, "হায়রে, তিনি তাঁর ইষ্ট্রদেবতাকে বেমন অকপটে মা বলিতেন, আমি কেন তেমন করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে পারি না ?"

ক্রমে আমি নরম বৎসরে আসিরা উপনীত হইলাম। নবম বৎসরে আমার উপনরন হইল। উপনরনাম্ভে পো নিজে আমাকে সন্ধা আছিক শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং নিজের নিকট লইয়া প্রতিদিন সন্ধা ক্রাইতে লাগিলেন।

ইহার অল্প দিন পরেই, বাবা আমাকে কলিকাতার আনিলেন। সেদিনকার কথা আমি ভূলিব না। আমি মায়ের এক ছেলে; বাছুর লইরা গেলে গাভী বেমন হাম্লার, তেমনি আমার মা সেদিন চাম্লাইতে লাগিলেন। আমি বাবার সঙ্গে চলিরা আসিলাম, তিনি পথে দাড়াইরা কাঁদিতে লাগিলেন, সে ক্রন্দন কোনও দিন ভূলিব না। উন্মাদিনী চিস্তা-দাসীর সঙ্গে শাল্তী-ঘাট পর্যন্ত আমাকে ভূলিরা দিতে আসিরাছিল। যথন সে আমার গলা জড়াইরা ধরিয়া বলিল,—"পাগ্গা দাদা, [অর্থাৎ পাগ্লা দাদা, ] আমার জন্তে প্রুল এনো," তথন আমি কাঁদিরা অধীর হইলাম। সে চলিরা গেল, আমার মনে হইল, আমার ব্কের হাড় খুলিরা লইয়া গেল। আমি পিতার সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে বাতা করিলাম।

এই স্থানে ছুইটি উল্লেখবোগ্য বিষর আছে। প্রথম, চিস্তাদাসীর বিবরণ। ১৮৩৩ সালে কলিকাতার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপক্লবর্ত্তী প্রদেশে ভরানক সাইক্লোন হয়। তাহা কলিকাতা পর্যস্ত ব্যাপ্ত ইইরাছিল। ঐ ঝড়ে সমুদ্রতরঙ্গ উঠিয়া স্থলরবনের অভ্যন্তরবর্তী প্রদেশ-

সকলকে প্লাবিত করে। সেই প্লাবনে যখন গরীব লোকের কুঁড়ে-ঘর ভাসিরা যার, তথন হাজার হাজার পুরুষ ও রমণী জলমগ্র হইরা প্রাণত্যাগ করে। কেহ কেহ নিজ নিজ ঘরের চালের উপরে আশ্রয় লইয়া প্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর বিভাগে ভাসিয়া আসে। এইরূপে অনেক পুরুষ ও নারী ভাসিরা আসিরা আমাদের গ্রামে আশ্রর বইরাছিল। তৎপরেই তাহারা বিষম কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করে। এই ভাসা কাঙ্গালীদের মধ্যে চেস্তা নামে এক নিয়শ্রেণীর স্ত্রীলোক আসিরা আমাদের বাডীতে শরণাপন্ন হয়। আমার পিতামহ দ্যাপরবশ হইয়া তাহাকে বাডীতে স্থান দেন। চিম্ভা আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া যায় এবং আমার বডপিদীর পরিচারিকা হয়। আমার বডপিদীর ছেলেমেরেরা মাতার গর্ভ হইতে চিন্তা-দাসীর ক্রোডেই পডিয়াছেন, ও তাহার ক্রোড়েই প্রতিপালিত হইরাছেন। আমিও মাতুলালর হইতে আসিরা চিন্তার ক্রোভে আশ্রর পাই। আমার জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই দেখিতাম যে চিন্তাই আমাদের হতী কত্রী। আমরা তাহাকে দাসী বলিয়া মনে করিতাম না। চিম্ভা দিদি বলিয়া ডাকিতাম। চিম্ভা সকল কার্য্যেই পট ছিল। বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিত; জাল, পোলো প্রভৃতি লইয়া গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী ধাল হইতে মাছ ধরিয়া আনিত; গো দোহন করিত; বাজার হাট করিত, ধান ভানিত, সর্ব্বোপরি আমাদের প্রতি কেহ কোনও অত্যাচার করিলে বাঘিনীর স্থায় তার ঘাডে গিয়া পাঁডত। চিন্ধার প্রতাপে পাড়ার লোক সশঙ্কিত থাকিত। চিম্ভা এমন স্বস্থ ও সবল ছিল বে প্রাতে উঠিরা ১৮৷১৯ মাইল হাঁটিয়া আমার মাতুলালয়ে তত্ত্ব লইরা বাওয়া তাহার পক্ষে কিছুই কষ্টকর ছিল না।

সেই শৈশবকালে চিন্তাদাসী বোধ হর আমাদিগকে বলিরা দিরাছিল, বে, আমাদের বাটার সন্মুখন্থ নারিকেলের গাছ রাত্তিকালে দেশ ভ্রমণ হরে। এক ডাকিনী তাহাতে চাপিরা বেড়াইতে বার। ইহাতে সামাদের শিশুদলে মহাভর হইরাছিল পাছে আমাদের নারিকেলগাছ হারাইরা বার, কি জানি ডাকিনী বদি কোখাও কেলিরা আসে। চিস্তাদাসী ইহা বলিরা দিরাছিল, গাছের গারে লোহা মারিরা রাখিলে ডাকিনীতে গাছ লইতে পারে না। আমার শ্বরণ হর, আমরা করেক জন শিশুতে মিলিরা সন্ধার-পূর্কে গাছের গারে গজাল মারিরা রাখিরাছিলাম।

এ সমরের আর-একটী বিষয় শ্বরণ আছে। হার্ডিঞ্ল বাঙ্গালা স্কুল স্থাপনের পরেই মামাদের গ্রামে এক ইংরাদী স্কল স্থাপিত হইয়াছিল। হরিদাস দত্ত নামে জমিদার-বাবুদের বাড়ীর একজন যবক তথন দেশে শিকা-বিস্তার-বিষয়ে বড়ই উৎসাহী ছিলেন। ইনি অন্নদিন চইল পরলোকগত হইয়াছেন। অনুমান করি প্রধানত: ইহার ও ইহার বয়ন্তদিগের যত্নে ও জমিদার-বাবুদের সাহাযো ঐ ইংরাজী বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। আমার মনে আছে যে সেই স্থূলে একজন ইংরাজ হেডমান্টার লওয়া হইয়াছিল। সেটা গ্রামবাসীদের পক্ষে এক নুতন ব্যাপার। সাহেবের সঙ্গে এক কুকুর স্কুলে আসিত, সে সাহেবের টেবিলের তলায় শুইয়া থাকিত। আমরা তাহাকে দেখিয়া বড় ভয় পাইতাম। সাহেব জমিদার-বাবুদের এক বাগান-বাড়ীতে থাকিতেন। আমরা তাঁর পালিত মূর্গী ও অক্তান্ত পাবী দেখিবার জন্ত গিরা সেই বাগানে উকি বুঁকি মারিতাম। সাহেবকে রান্তার দেখিলে সে পথ হইতে অন্তর্ধান করিতাম। ইহাতেই প্রমাণ, আমাদের গ্রামে নৃতন সভ্যতার আলোক আমার বাল্যদশাতেই প্রবেশ করিয়াছিল। কেবল তাহা নহে; হরিদাস দত্ত প্রভৃতি করেকজ্বন যুবকের উৎসাহে "মজিলপুর পত্রিকা" নামে একখানি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, এবং কিছুদিন চলিয়াছিল। তদ্ভির ব্রজনাথ দত্ত নামে আমাদের গ্রামে একজন মধ্যাবস্থ

বিবরী লোক ছিলেন। জ্ঞান-চর্চোতে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বান্ধণ-পণ্ডিত, জানী মানুষদিগকে नहेन्ना সর্বাদা জানালোচনা করিছে ভালবাসিতেন। গুনিয়াছি তিনি ব্রাক্ষসমাক্রের তন্তবোধিনী পত্রিকা নইতেন। ইহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবক্লফ দত্ত মঞ্জিলপুর পত্রিকার সহিত সংযক্ত ছিলেন এবং গ্রামের উন্নতি-বিষয়ে বড়ই উৎসাহী ছিলেন। ভনিয়াছি তিনিই গ্রামে ব্রাহ্মধর্মকে প্রবিষ্ট করেন এবং আমার ভক্তি ভাষন স্বগ্রামবাসী গুরুত্বানীয় উমেশচক্র দত্ত প্রভৃতিকে ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী করেন। এই শিবকৃষ্ণ দন্ত ইছার কিছুদিন পরে লুক্রিসিয়ার উপাধ্যান বাঙ্গলা পদ্যে অমুবাদ করেন এবং বাঙ্গলা কাব্য বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক হন। পরে ইনি উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইরাছিলেন। সেই অবস্থাতেই বছদিন পরে গতাম হন। ইহার উন্মাদ রোগ সম্বন্ধে একটি স্বর্ণীয় কথা আছে। ইহাঁর পিতা ব্রন্ধনাথ দত্ত জ্ঞানামুরাগী ও গুণীগণের উৎসাহদাতা মামুষ ছিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় সিদ্ধি খাইতেন। লোকে যেমন ঘরের দেওয়ালে গোবরের ঘুঁটে দিয়া রাখে, তেমনি তিনি তাঁহার বৈঠক-ঘরে দেওয়ালে ছোট ছোট ঘুঁটের মত সিদ্ধি দিয়া রাখিতেন, মধ্যে মধ্যে তাহা লইয়া নিচ্চে খাইতেন এবং বন্ধদিগকে খাইতে দিতেন। আশ্র্যা এই দেখা গেল ইহাঁর করেকটি সন্তান পাগল হটরা গেল। ই হার অতিবিক্ত সিদ্ধি পান ও ভোক্তন তাহার কারণ হইতে পারে। যাহা হউক আমার শৈশবে ও আমার গ্রাম ত্যাগ করিবার সময়ে, আমাদের গ্রাম শিক্ষাদি বিষয়ে ২৪ পরগণার দক্ষিণ প্রাদেশে একটা অগ্রগণা গ্রাম হটবা দাঁডাটবাছিল।

## দিতীর পরিচ্ছেদ।

১৮৫৬ সালের আযাত মাসে বাবা আমাকে কলিকাতার আনিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে আমাকে ডেভিড হেরারের স্কলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া ইংরাজী শিখাইবেন: কারণ তিনি দেখিয়াছিলেন যে তিনি সংস্কৃত শিক্ষাতে এত বংসর দিয়াও এবং কলেজ হইতে স্থগাতির সহিত উত্তীর্ণ হইরাও ২৫ টাকার অধিক বেতন পাইলেন না। স্থতরাং ব্রিরা-**क्रिलन एक है: बाकीय शक्ष ना इटेल काकक्य शिट्याय अविधा नाहै।** কিন্ত তাঁহার অবস্থাতে তাহা করিতে দিল না। তিনি তথন বর্তমান **ছেলায় আমদপুরে পণ্ডিতি করিয়া আসিয়া কলিকাতা বাঙ্গলা পাঠ-**শালাতে ২৫ টাকা মাসিক বেতনে কর্ম করিতেন। অতএব পুত্রকে উংক্লষ্ট্রন্নপে ইংবাঞ্চী শিখাইবার যে বাসনা ছিল, তাহা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। কেবল তাহাই নহে। ঈশ্বরচক্র বিদ্যাসাগর মহাশর তথন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ; তিনি আমার মাতুলের সহাধারী বন্ধ ছিলেন: তিনি সপ্তাহের মধ্যে তিন-চারিদিন আমাদের বাসাতে আসিতেন, এবং আমাকে নিকটে পাইলেই ছুইটা আসুল চিম্টার মত করিয়া আমার পেট টিপিতেন; স্থতরাং বিদ্যাসাগর আসিয়াছেন গুনিলেই আমি সেধান হইতে পলাইতাম। যাহা হউক, তথন বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেকে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিরা-ছিলেন; তিনি আমার বাবাকে আমাকে হেয়ারস্থলে না দিয়া সংস্কৃত কলেকেই দিতে বলিলেন; তদমুসারে আমাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করা হইল। ঐ কলেকে আমার মাতৃল দারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অধ্যাপকতা করিতেন। .

আমি আসিরা আমার মাতামহ হরচক্র স্থাররত্র মহাশরের বাসাতে উঠিলাম। আমার মাতামহ সে সমরে পীড়িত হইরা স্বীর প্রামের বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। আমি আসিরা চাঁপাতলা সিদ্ধেররচক্রের লেনের নিকটস্থ মহাপ্রভুর বাড়ী নামক এক বাড়ীতে মাতুলের বাসাতে রহিলাম। ঐ বাড়ীর বাহিরে নীচের তালাতে চৈতক্র ও নিত্যানন্দ হইজনের কার্চনির্মিত হই প্রকাণ্ড মূর্ত্তির সেবক ছিলেন। ঐ বাবাজী ঐ বাড়ীর মালিক ছিলেন। আর সেই বাড়ীর এক ঘরে একটা চিত্রকর থাকিতেন, তিনি বাবুদের ছবি আঁকিতেন। তাঁহার ঘরে অনেক স্থলর স্থলর ছবি ছিল। আমি স্থল হইতে আসিরা তাঁহার ঘরে অনেক স্থলর স্থলর ছবি ছিল। আমি স্থল হইতে আসিরা তাঁহার ঘরে অনেক স্থলর ঘাকিতাম; নিমন্নচিত্তে ছবিগুলি দেখিতাম। আমার ছবি দেখার নেশা সেই অবধি অদ্য পর্যন্তে বার নাই। আমাকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ছবির মধ্যে রাখিরা দিলে বোধ হর আহার নিদ্রা ভূলিরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকিতে পারি।

আমরা বাড়ীর ভিতর উপরতলায় থাকিতাম। সেই উপরতলার একপার্বে আমার মাতৃলগ্রামের আর-করেকটি ভদ্রলোক থাকিতেন। তাঁলারা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। সে পুরুষের বাসা, সমস্ত দিনের মধ্যে একটি মেরেমাসুষের মুখ দেখিতে পাইতাম না। স্বসম্পর্কীর ও স্বগ্রামের অনেকগুলি বুবককে আমার মাতৃল অয় দিতেন। তাঁলারা সকলে ঐ বাসাতে থাকিতেন। একএকটা ভীষণাকৃতি মর্ফ; কেহ দেড়-কুনিকা, কেহ ছইকুনিকা চাউলের ভাত খার; কেহ পড়ে, কেহ বা কিছু কাফ করে, কেহ বা নিহন্দা বসিয়াধার। আমার বাবা সংস্কৃত দশকুমারচরিত হইতে নাম সংগ্রহ করিয়া তাঁলাদের কালারও নাম "দর্পসার," কালারও নাম "দর্পনারারণ", কালারও নাম "চপ্তবর্দ্ধা" রাখিয়া-

ছিলেন। সেই নামে তাহাদিগকে ডাকিতেন। তদ্ভিন্ন প্রত্যেকের তোজনের পাধরের পৃঠে নক্ষন দিয়া খুদিয়াকে কত কুনিকা চাউলের ভাত ধায়, তাহাও লিখিয়া দিয়াছিলেন। থালা ঘটা বাটি সর্বাদ চুরি মাইত বলিয়া আমার মাতামছ থালা বাটর পাট উঠাইয়া দিয়া প্রত্যেকের জন্ত এক-একধানি মেটে পাধর কিনিয়া দিয়াছিলেন। অতিরিক্ত লোক আসিলে শালপাতা কিনিয়া তাহা দেওয়া হইত। আমি আসিলে আমার একধানি মেটে পাথর মাসিল। প্রত্যেককে আপন আসন পাথর মাজিতে হইত।

পুরুষ পুরুষের সঙ্গে থাকিলে তাহাদের আলাপ আমোদ, কথা বাৰ্ত্তাতে লাজ-সরম থাকে না। বাসার লোক আমাকে দেখিয়াও কিছ সংকোচ করিত না। অবাধে সকল প্রকার আলাপ করিত। আমার বাবা দেখিতে পাইলে, কখনও কখনও তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেন, কথনও কথনও আমাকে তাডাইয়া দিতেন। বয়:প্রাথ ব্যক্তিদিগের সহিত নিরম্ভর বাস করিয়া ও এই সকল অভদ্র আলাপ নিরম্ভর গুনিরা আমার মহা অনিষ্ট হইরাছিল, এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছি; আমার অকালপকতা ক্রিয়াচিল। গ্রামের লোকে তাহার পর হইতে আমার "শিবে ক্রেটা" নাম দিহাছিল। আমি অৱবয়ন্ত বালক হইয়াও কিরূপে বরোবুদ্ধদিগের সহিত জেঠাম করিতাম, তাহা শ্বরণ করিবা এখন লব্জা হয়। তত্তির ঐ পুরুষদিগের মধ্যে কেই কেই আমাকে অনেক গারাপ বিষয় শিখাইরাছিল, বাছার অনিষ্ট ফল পরজীবনেও অনেকদিন ভোগ করিরাছি। এই পুরুষদের সঙ্গে বাস ও অভদ আলাপাদি দারা আর-একটি অনিষ্ট এই হইরাছে বে আমার রীতি নীতি আলাগ সম্ভাষণ প্রভৃতিতে ভদ্রতা ও সৌত্তর সম্চিতরূপে ফুটতে পার নাই। বন্ধুরা আমাকে ভালবাসেন বলিরা আমার আলাপ সম্ভাষণে সৌজন্তের প্রতি তত দৃষ্টি রাখেন না। কিছ আমি সময়ে সময়ে অমুভব করি বে, আমার আলাপ আচরণ ভদ্রতার অমুরূপ নহে। এমন কি, বে নারীজাতির প্রতি আমার এত ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, তাঁহাদের প্রতিও সমুচিত সৌজন্ত প্রকাশ করি না।

এই হরেক্ক বাবাদীর বাড়ীতে শ্বরণীর বিষরের মধ্যে আর-একটা কথা আছে। তথন কলিকাতার অবস্থা এইরূপ ছিল যে কেহ প্রথমে আসিলে, একবার শুক্তর পীড়াতে পড়িতে হইত। আমিও আসিরা ২০ মাসের মধ্যে কঠিন জর রোগে আক্রান্ত হইলাম। দেশে আমার মাকে সে সংবাদ দেওরা হইল না। এই জরের বিষরে আমার এই মাত্র শ্বরণ আছে যে আমাকে একথানা ভাঙ্গা রথের চূড়ার উপরে বসাইর। তাপ্রা দেওরা হইরাছিল। সে সমরে ভাপ্রা দিরা জর ছাড়ান, ও মাগাব্যথা হইলে কোঁক লাগান চিকিৎসার প্রণালী ছিল।

আর-একটা ঘটনা বোধ হয় এই সনয়েই ঘটয়া থাকিবে। আমার বাবা তথন আমাকে "হা-কালা" বলিয়া ডাকিতেন। কারণ এই। বথন আমি ই। করিয়া থাকিতাম, অর্থাৎ একমনে কিছু কাজ করিতাম, তথন পশ্চাৎ হইতে ডাকিলে গুনিতে পাইতাম না। বাবা অনেক সময় ডাকিয়া ডাকিয়া শেষে রাগিয়া আসিয়া মারিতেন। বাবার বিশাস জয়িল বে আমি কালা হইয়া ঘাইতেছি; আর এইয়প বিশাস জয়িবার কিছু কারণ ছিল। ছেলেবেলায় মধ্যে মধ্যে আমার কান পাকিত। বাহা হউক বাবা আমাকে কালা ভাবিয়া চিকিৎসা করাইবার জয়, কলিকাতা মেডিকেল কলেজের আউট ডোরে লইয়া গেলেন। তথন ডাজায় গুডিত চক্রবর্ত্তী আউট ডোরে বসিতেন। তিনি পরীকা করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে বলিলেন, "ছোক্রা, তুমি আমার দিকে পিছন করে দীড়াও তো ?" আমি তাঁহার দিকে পশ্চাৎ কিরিয়া দাঁড়াইলাম। তথন

একখোলো চাবি মাটাতে কেলিয়া দিয়া বলিলেন, "কিছু ভানিলে কি ?"
আমি বলিলাম, "চাবি ফেলে দিয়েছেন।" তথন তিনি হাসিয়া বাবাকে
বলিলেন, "এ ছেলে তো কালা নয়।" বাবার সে কথা মনঃপৃত হইল
না। তিনি আমাকে বাড়ীতে আনিয়া অন্ত কোনও ডাক্তারের পরামর্ণে,
আমার কানে পিচকারী দিয়া, নাপিত ডাকিয়া কান পরিকার করাইয়া
আমাকে আলাতন করিয়া তুলিতে লাগিলেন। তথন মাসে মাসে
নাপিত ডাকিয়া আমার কান খোঁটান হইত। নাপিতেরা তথন
কুঠীওয়ালা বাবুদের স্লায়, বেনিয়ান পরিয়া, পাগ্ড়ী মাথায় দিয়া পথে
পথে ঘুরিত। একজন নাপিত এলেন, যেন কেরাণীবাবু এলেন। এই
শ্রেণীর নাপিতের হস্তে, আমার অন্তমনয়তার জন্ত, অনেক নিগ্রহ

হরেক্ক বাবাজীর বাড়ীর বাসা অরদিনের মধ্যেই ভাঙ্গিরা গেল।
মাতৃল মহাশর উঠিয়া সিদ্ধেশর-চক্রের লেনে এক বাড়ীতে গেলেন।
সেধান হইতে ১৮৫৮ সালে "সোমপ্রকাশ" প্রকাশিত হয়। বাবা
আমাকে লইয়া বহুবাজার জেলিয়া-পাড়া নামক গলিতে বাস করিলেন।
ইহাও প্রুবের বাসা। বাসার লোকেরা কর্মস্থল হইতে আসিয়া বসিয়া
তামাক থাইতেন ও গয় করিতেন; ধীরে স্ক্রের রাঁধিতে বাইতেন;
আমি বে একটা ছোট বালক আছি, তার বে শীঘ্র শীঘ্র আহার
করা চাই, ইহা কাহারও মনে থাকিত না। তাঁহাদের রাঁধিতে রাজি
প্রায় ৯টা-৯॥ টা হইয়া বাইত। আমি ততক্ষণ জাগিয়া থাকিতে পারিতাম
না। কেতাব হাতে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। আহারের সময় সকলে
আমাকে টানাটানি করিত; কোনও রূপে তুলিতে পারিত না।
অবশেবে বাবা প্রহার করিতেন; তথন নিদ্রা ভঙ্গ হইত; কাঁদিতে
কাঁদিতে আহার করিতে বাইতাম। সেই বাসাতে হরিনাভির রামগতি

চক্রবর্ত্তী নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ থাকিতেন। তিনি জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার মায়ের খুড়া। সেই স্থত্তে তাঁহাকে দাদামশাই বলিয়া ডাকিতাম! তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। আমার বাবা আমাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি আমাকে রক্ষা করিতেন এবং তাহা লইয়া বাবার সঙ্গে বকাবকি করিতেন। এই কারণে আমি তাঁহাকে আমার রক্ষক মনে করিতাম।

জেলিয়া-পাড়াতে যথন আমাদের বাসা, তখন ১৮৫৭ সালের মিউটিনী ঘটে; এবং আমাদের কলেজ পটলভাঙ্গা হইতে উঠিয়া গিয়া বছবাজার রোডের তিনটা বাডীতে থাকে। মিউটিনী থামিলেও ঐ স্থানে কলেছ কিছুকাল থাকে, তৎপরে নিজ আলয়ে উঠিয়া আসে। ইতিমধ্যে কর্ত্তপক্ষের সচিত বিবাদ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশব্ন কলেক্ষের মধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করেন। আমি পেট টিপুনীর ভরে পলাইয়া বেড়াইতাম বটে, কিন্তু তাঁহাকে অকপট শ্রদ্ধা ভক্তি করিতাম। তিনি তথন আমাদের আদর্শ পুরুষ। ১৮৫৬ সালের শেষভাগে বেদিন প্রথম বিধবা বিবাহ দেওয়া হয়. সেদিন আমি বাসার লোকের সঙ্গে সে বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলাম। সে কি ভিড। স্থাকিয়া ট্রাটের রাজক্ষ বন্দ্যো-পাধ্যার মহাশরের বাটীতে ঐ বিবাহ হর। বিধবাবিবাহের বৈধতা বিষয়ে আমাদের বাসাতে সর্বদা বিচার হইত: এবং বাসার অনেকে তার পক্ষ ছিল। স্থতরাং আমি জ্ঞানোদর হইতেই এই সংস্থারের পক্ষপাতী বলিলে অত্যক্তি হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বখন চলিয়া গেলেন, আমরা বালকেরা পর্যান্ত মহা ছঃখিত হইলাম। তাঁহার কাভে ই বি কাউরেল সাহেব আসিলেন। তিনি সাধুতার সূর্ব্ভি ছিলেন। সকলেরই মুখে তাঁহার প্রশংসা তনিতাম। তিনি আমাদিগকে বড় ভালবাসিতেন: আমরা খেলা করিতেছি দেখিলে তিনি স্থুখী হইতেন। তাঁছার বিষয়ে এই সময়ের একটা ঘটনা মনে আছে। একদিন আমাদের ক্লাসের ছোকরারা একটা ছোট কাঠের সিঁড়ী দইয়া আর-এক ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে একটার ছুটীর সমন্ন ভরানক দাঙ্গা করিল। আমি তথন খেলিতেছিলাম। আমাকে ক্লাসের ছেলেরা দাঙ্গার জন্ত ধরিরা আনিল। বে কয়জন বালক সিঁডী লইরা টানাটানি করিয়াছিল আমি তাহার মধ্যে একজন ছিলাম, স্থুতরাং কীল দেওরা অপেকা কীল খাওয়া আমার ভাগো অধিক ঘটিয়াছিল। ছটীর পর স্থল আবার বসিলে এ বিষয়ের তদস্ত আরম্ভ হইল। কাউরেল সাহেব বড বাড়ী হুইতে রুদ্ধে করিতে আসিলেন। তিনি যখন ক্লাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, কে কে দাঙ্গাতে ছিলে উঠিয়া দাড়াও, তথন তাঁহার সেই সাধুতাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আমি বেন আরু না দাঁডাইয়া থাকিতে পারি না। কে যেন ঠেলা দিতে লাগিল। কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ক্লাসের আর কোনও ছেলে উঠে না: ইতস্কৃতঃ করিতে লাগিলাম। অবশেষে সাহেব ৰলিলেন. "তবে কি আমি বুঝিব তোমরা কেহ দাঙ্গাতে যাও নাই ! বে যে গিন্নাছ উঠিয়া দাঁড়াও।" আমি আর না দাড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেব বলিলেন, "ভূমি কি একা দালাতে গিলাছ ?" আমি বলিলাম, "ক্লাসের সকলেই গিয়াছিল।" ইহার পর সাহেব ক্লাসমুদ্ধ বালকের ২১ ছই টাকা করিয়া করিমানা করিলেন, এবং আমাকে তাঁহার গাড়ীতে ভূলিয়া বড় বাড়ীতে তাঁর হরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "ভূমি সভ্য বলিয়াছ বলিয়া মার্ক্জনা করিলাম, কিন্তু দাঙ্গাতে গিয়া ভাল কর নাই।" আরও অনেক সত্পদেশ দিলেন। তিনি যখন আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন. "ভূমি ভাল ছেলে, আমি ভোমার ব্যবহারে সম্কুট হইয়াছি," তথন ভাল ছেলে হইবার বাসনা যে মনে কত প্রবল হইল তাহা বলিতে পারি না।

ফলতঃ আমি তথন মিখ্যা বলিতে পারিতাম না, বড় লোর মৌনী থাকিতাম; অসত্য বলিতাম না। ইহারই কিঞ্চিং পরবর্ত্তী কালের আর-একটী কথা অরণ আছে, তাহা এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করি। তথন আমি সিদ্ধেশ্ব-চজের লেনে মাতুলের নিকট থাকি। বাসার বড় বড় ছেলেরা আমাকে তামাক থাইতে শিথাইরাছিল। নিজে তামাক থাইরা আমার হাতে হুঁকাটী দিরা বলিত, "টান্।" প্রথম প্রথম টানিরা ঘূর লাগিত, তরু সথের জন্ম টানিতাম। একদিন তামাক টানিরা বড়মামার নিকট বাজারের পরসা আমিতে গিরাছি, তিনি তামাকের গন্ধ পাইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুট তামাক থাস্ ?" আমি মস্তক সঞ্চালন করিরা বলিলাম, "হাঁ।" তংপর তিনি প্রশ্ন করাতে বেরূপে বেরূপে তামাক থাইতে শিথিরাছি ও যতবার থাই সমৃদ্র বর্ণনা করিলাম। তথন আমার বরঃক্রম তের বৎসরের অধিক হইবে না। মাতুল শুনিরা বাসার লোকের প্রতি অতিশর কুন্ধ হইলেন, এবং আমাকে তামাক না থাইবার জন্ম প্রতিজ্ঞাবন্ধ করিলেন। আমি তদবধি আর তামাক থাই নাই। কিন্তু একবার একটা মিথ্যা বলিয়া মাতুলকে প্রবঞ্চনা করিরাছিলাম, তাহা বথাস্থানে বলিব।

জেলিয়াপাড়াতে অবস্থিতি-কালের একটি কৌতুকজনক ঘটনা শ্বরণ মাছে। আমাদের ক্লাসে গঙ্গাধর নামে একটা ধনী-সস্তান পড়িত। সে বড় মোটা ছিল। এজন্ত ক্লাসের ছেলেরা তাহাকে "গঙ্গাধর হাতী" বলিত। গঙ্গাধর পড়াগুনাতে বড় মনোবোগী ছিল না। সেজন্ত প্রঠা-নামার সমর উপরে উঠিতে পারিত না। একদিন কিন্ত ঘটনাক্রমে গঙ্গাধর ফার্ড হইরা গেল। তখন তার আমাদের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি দেখে কে? তাহা আমার সন্থ হইল না। পরদিন আমি তাহার নামে কবিতা বাঁধিরা ক্লাসে উপস্থিত। একটার ছুটির সমর সমস্ত ক্লাসের ছেলেদিগকে ও তন্মধ্যে গঙ্গাধরকে দণ্ডারমান করিরা, সেই কবিতা পাঠ করা হইল। সমুদর কবিতাটী আমার মনে নাই। চারি পংক্তি মাত্র শ্বরণ আছে। তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি:—

> ইজার চাপকান গার ইস্কুলে আসে যার নাম তার গঙ্গাধর হাতী.

> বড় তার অহন্ধার, ধরা দেখে সরাকার

চলে বেন নবাবের নাতী।

কবিতা যখন পড়া হইল, তখন ছেলেদের করতালিতে ও অট্টহাস্তে সম্দর স্থলের ছেলে জড় হইল। গঙ্গাধর অপমানে কাঁদিয়া ফেলিল: এবং মাষ্টার মহাশয়ের নিকট নালিশ করিল। কুমারখালির চাঁদমোহন মৈত্র মহাশব্দের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাগোবিন্দ মৈত্র তথন আমাদের ইংরাজীর নাষ্টার ছিলেন। তিনি কবিতাটী আমার হাত হইতে লইয়া মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলেন; এবং আমার মন্তকে হাত দিয়া বলিলেন. "তোমার কবিতা বেশ হয়েছে, কিন্তু মামুষকে গালাগালি দিয়ে কবিতা লেখা ভাল নয়।" ইহার পর আমার কবিতা লিখিবার উৎসাহ বাডিয়া গেল। ফলত: আমি যে কত ছোট বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহা মনে নাই। বর্ণপরিচয় হইলেই মা আমাকে ক্লজ্তি-বাসের রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন। অথবা নিকে মুখে মুখে মাবৃত্তি করিয়া গুনাইতেন। সেই-স্কল কবিতা আমার কানে লাগিয়া ছিল। তংপরে কলিকাভাতে আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা কোনও প্রকারে হাতে পাইলেই গিলিরা খাইতাম। তৎপরে আমার বাবা কবিতার রসগ্রাহী মামুষ, তিনি বন্ধুদের সহিত ভারতচক্র প্রভৃতির কবিতার সমালোচনা করিতেন। এই-সকল কারণে আমার শৈশব হইবে কবিতা লিখিবার বাতিক জাগিয়া থাকিবে। আমার দশ বংসর বয়সের দিখিত খাতা পরে দেখিয়াছি, তাহাতে করেকটি কবিতা

লিখিত আছে। সেগুলি এরপ উৎকৃষ্ট যে অতটুকু বালকের লিখিত বলিয়া বোধ হয় না। অনুমান করি, সেগুলি অন্ত কোনও স্থান হইতে নকল করিয়া লইয়াছিলাম। তাহাতেও এই প্রমাণ হয় যে, নয় দশ বংসর বয়সেও ভাল কবিতা দেখিলেই নকল করিয়া লইতাম।

এই দশ এগার বংসর বরসের আর-একটি কৌতুকজনক ঘটন।
শরণ হয়। আমাদের ছ্লের সন্নিকটের গলিতে একটা বালিকা ছিল।
সে আমার সমবরস্কা, দেখিতে যে, খুব সুন্দরী ছিল, তাহা নতে, কিন্দু
তাহার মুখখানি আমার বেশ লাগিত। সে তাহাদের বাড়ীর উঠানে
খেলা করিত। আমি আর-একটা বালকের সঙ্গে রোজ তাহাকে
দেখিতে বাইতাম। সে তার মার ভরে পথের বালকের সহিত বড়
বেশী কথা বলিত না; কিন্দু সে জানিত যে আমরা তাহাকে দেখিতে
ও তাহার সঙ্গে কথা কহিতে ভালবাসি, তাই সে আমাদের কণ্ঠস্বর
ভনিলেই বাহিরে আসিত ও এটা ওটা বাহা দিতাম গোপনে লইত।
আমি বোনের মত তাহাকে কাছে চাহিতাম, কিন্দু তাদের বাড়ীর লোকে
তাহা দিত না। বছবাজার পাড়া হইতে কলেজ উঠিয়া গেলে আমরা
ভাহাকে হারাইলাম।

এই সময়ের শ্বরণীর বিষর আর-একটা আছে। সামার ছইটা
সহাধ্যারী বালকের মাতারা এই সময়ে আমার মাসীর কাজ করিরাছিলেন। তাঁহাদিগকে আমি মাসী বলিরা ডাকিতাম; সর্বাদা তাঁলদের
বাড়ীতে যাইতাম; তাঁহাদের কঞাদের সঙ্গে ভাইবেণনের মত খেলিতাম।
ইহাতে আমার জননীর ও ভগিনীর অভাব দূর হইত। ভাল জিনিস
কিছু গৃহে হইলেই তাঁহারা আমাকে ডাকিরা খাওরাইতেন। পাছে
আমি কুসঙ্গে পড়ি এই ভরে তাঁহারা কলেজের ছুটীর দিনে আমাকে
নিজেদের বাডীতে রাখিতেন।

এই জেলিয়া-পাড়াতে থাকিবার সময় আমাদের পরিবারে চুইটা ভর্মান ঘটে; প্রথম উন্মাদিনীর মৃত্যু, দিতীয় আমার,প্রপিতামহদেব রামজয় স্থায়ালম্বারের স্বর্গারোহণ। একবার গ্রীম্বের ছুটাতে বাড়ীতে গেলাম। যাইবার সময় কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া বাড়ীতে যাই। প্রথমদিন চাঙ্গড়িপোতায় মামার বাড়ীতে গিয়া একরাত্রি যাপন করিলাম. পর্যদিন প্রভাষে পদরক্ষে যাত্রা করিয়া বাড়ীতে গেলাম। বার বৎসরের বালকের পক্ষে ১৮ মাইল পথ হাঁটিয়া যা ওয়া বড় সহজ্ব কথা নহে। আমি তো গলদঘশ্ম হইয়া বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। উন্মাদিনীকে স্বামি এমনি ভালবাসিতাম যে বাড়ীতে গিয়া যথন দেখিলাম উন্মাদিনী ঘরে নাই, তখন যেন সব শৃগ্ত দেখিলাম। মাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন সে বাহিরে আমের বাগানে গিরাছে। তংকণাৎ সেই দিকে দৌড়। মা চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ওরে বোস, ওরে দাড়া, তাকে ডাক্চি," কেবা তাহা শোনে। আমি একেবারে গিয়া উন্মাদিনীকে বুকে তুলিয়া ঘরে আনিয়া তবে নি:খাস ফেলিলাম। এই উন্মাদিনীই সেই গ্রীমকালে মারা পড়িল। বাবা একদিন ভাছাকে সঙ্গে করিরা জমিদারবাবুদের বাগানে বালিকা বিষ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার প্রিয়নাথ রায়চৌধুরীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। তিনি উন্মাদিনীকে আদর করিয়া লীচ পাওয়াইলেন। উন্মাদিনী আনন্দিত অন্তরে হাসিতে হাসিতে বাবার সঙ্গে বরে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই তাহার দারুণ কলেরা রোগ দেখা দিল। একবার ভেদ একবার বমি হইয়াই বেন চুপসিয়া গেল। তার বমিতে আন্ত আন্ত লীচু উঠিল। সে কথা এইজন্ত বলিতেছি বে তাহার মৃত্যুতে এত আঘাত পাইয়াছিলাম, বে তদবধি আৰু পৰ্য্যন্ত এই দীৰ্ঘকাল ভাল মনে লীচু খাইডে পারি নাই। লীচু খাইতে গেলেই উন্মাদিনীর কথা মনে হয়। প্রাতে ১টার সময় পীড়া জন্মিয়া অপরাহ ওটার মধ্যে

উन्नामिनीत मृजुा रहेन। मृजुाकाल जाराक यथन निकटेश পুकूत्त নামাইল, তখন আমি গিয়া তার সন্থুবে দাড়াইলাম, মনে হইল সে আমার দিকে চাছিয়া বহিয়াছে এবং তাহার ছই চক্ষে ক্লধারা পড়িতেছে। সেই চক্ষের জলধারা এই দীর্ঘকাল ভূলিতে পারি নাই। উন্মাদিনী চলিরা গেলে গৃহ শৃক্ত দেখিলাম। তৎপরে আমার তিন ভগ্নী জনিরাছে, এবং তদ্বির পরের মাকে মাসী পরের বোনকে বোন অনেকবার করিয়াছি, কিন্তু रेममद्वत स्मिट विभव ज्यानस्मित्र चृष्ठि कमत्र हरेए७ विवृक्ष हत्र नाहे। বোধহর ইহার পূর্ব্ব বংসর পূজার সময় আমার প্রপিতামহদের স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুশ্যার কথা আমার স্মরণ নাই। বোধহয় তথন বাডীতে ছিলাম না। উন্মাদিনী সম্বন্ধে তাঁহার একটা কার্যা শ্বরণ আছে। উন্মাদিনী বথন পাঁচ ছয় মাসের মেয়ে, তথন মা তাহাকে তাঁহার সন্মধে রাখিয়া, তাঁহার হাতখানি লইয়া উন্মাদিনীর উপরে রাখিলেন এবং होश्कात कतिया विनालन, "এই মেয়ে হয়েছে দেখ, পদধূলি দেও, আশিবাদ কর।" প্রপিতামতদেব দীর্ঘনি:খাস ফেলিয়া বলিলেন, "মারে দ্যাম্বি। ভুলতে না পেরে আবার এসেছিস্।" প্রপিতামহের দ্যাম্বী ৭ ককুণাম্বী নাব্ৰী চুইটা কলা শৈশবেই গত হইয়াছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, সেই দয়াময়ী পুনরায় আসিয়াছে। তদবধি উন্মাদিনীকে তিনি দুৱামুরী বলিয়া ডাকিতেন, উন্মাদিনী বাবার প্রদন্ত নাম।

এই জেলিয়াপাড়ার বাসার থাকিতে থাকিতে আমার প্রথমবার বিবাহ 
হয়, সাল তারিথ মনে নাই। তথন ঠিক কত বয়:ক্রম ছিল, তাহাও য়য়ণ
নাই। ১২।১৩ বৎসরের অধিক হইবে না। আমার মাতুলালয়ের
সল্লিকটন্থ রাজপুর গ্রামের ৺ নবীনচক্র চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কল্পা প্রসল্লমন্ত্রীর
সহিত আমার প্রথম বিবাহ হয়। প্রসল্লমন্ত্রীর বয়:ক্রম তথন দশ
বৎসরের অধিক হইবে না। আমাদের দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের কুলপ্রথা

অনুসারে প্রসন্নমন্ত্রীর বন্ধ:ক্রম যখন একমাস ও আমার বন্ধ:ক্রম যখন ছই বংসর তথন তাঁহার সহিত আমার বিবাহ-সম্বন্ধ দ্বির হইরাছিল। এই বিবাহকালীন সকল বিষর আমার ব্ররণ নাই। এইমাত্র ব্ররণ আছে দে, আমি কানে মাক্ড়ী, গলায় হার, হাতে বাব্ধু ও বালা পরিয়া বিবাহ করিতে গিয়াছিলাম। বাবা বাব্ধনা ও আলো করিয়া আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। আমাকে লইয়া বেই আসরে বসাইল, অমনি গ্রামের সমবয়য় বালকেয়া আসিয়া "ওরে তুই কি পড়িস? কি পড়িস?" বলিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল। আমি অল্লকণ মধ্যে বরোচিত লজ্জা ভূলিয়া গিয়া তাহাদের সহিত বাগ্রুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম; এবং আমাকে তাহারা ঠকান দ্বে থাক, আমিই তাহাদিগকে ঠকাইয়া দিলাম। ইহা ব্ররণ আছে বয়ং প্রাপ্ত বাজিয়া কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "ছেলেটি বড় ক্রেন্স"। তংপরে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলে সমবয়য়া বালিকাদিগের কানমলা আরম্ভ হইল। সেইবার ঠকিয়া গেলাম। কানমলার পরিবর্ধে কান মলিয়া দিতে পারিলাম না। নারীদলে আমাকে বিরিয়া কেলিল। এত মেয়ে একত্র দেখিয়া ভ্যাবা-চাকা লাগিয়া গেল।

বিবাহের পর পরদিন যখন এক পাল্কীতে বরক্সা দিরা গৃহাভিমুখে বিদার করিল, তখন আমার মুদ্ধিল বোধ হইতে লাগিল। মেরেটী লোম্টা দিরা সন্মুখে বসিরা কাঁদিতে লাগিল, হাত পা ছড়াইতে পারি না, কিছু বলিতে পারি না, মহা বিপদ। অবশেবে পথিমধ্যে একটা পড়ো বাগানে গিরা পাল্কী নামাইল; আমি বাহির হইরা বাঁচিলাম। বাহির হইরা দেখি লিচু গান্ধিরা রহিরাছে। গাছে উঠিরা লিচু পাড়িরা আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। থাইতে থাইতে মনে হইল, মেরেটা একা বসে আছে, তারও তো খিদে পেরেছে তাকে গোটা কতক লিচু দিই। এই ভাবিরা কতকগুলি লিচু লইরা প্রসরমরীর অঞ্চলে ফেলিরা দিরাই দৌড়, বদি কেহ দেখিতে পার।

ক্রমে পাল্কী গ্রামের প্রান্তে গিরা উপস্থিত হইল। আমার পাড়ার খেলিবার সঙ্গী বালকগণ আগ বাডাইয়া লইতে আসিয়াছে। পাডার ছুইটা বালক আমার বড় অনুগত ছিল। তাহারা আসিরা পাল্কীর ধার খুলিয়া সরু গলাতে বলিল, "ওরে তোর রবা কুকুর ভাল আছে।" শুনিয়া ছর্ভাবনা দুরে গেল, ভারী খুসী হইলাম। এই রবার বিবরণ একটু দেওয়া আবশ্রক। রবা একটা কুকুরের বাজা, মাদী কুকুর। শীতের ছুটার সময় বাড়ীতে আসিয়া একটা বালকের নিকট হইতে লইয়া তাহাকে পুবিরাছিলাম। यদিও মাদী কুকুর, তথাপি তাহার নাম দিরাছিলাম "রবার্ট"। ইহারও একটু বিবরণ আছে। কুকুরটী যখন আসিল সঙ্গী বালকগণ জিজ্ঞাসা করিল "ওর নাম কি হবে ?" আমি নাম দিলাম "রবার্ট।" তাহার মর্শ্ব এই আমার উপর ক্লাসের ছেলেরা তখন "চেম্বার্স ফাষ্ট বুক অব রীডিং" পড়িত। তাহাদের মুখে ভনিয়াছিলাম যে রবাট একজনের নাম। সেইটা মনে ছিল। পাডার বালকদিগের নিকট তো বাহাছরি দেখান চাই, তাই নাম দিলাম রবার্ট। আমি সভর হইতে গিয়াছি, আমার বাকা তথন বেদবাকা, তাই তার নাম হুইল রবার্ট। শিশুদের মুখে রবার্ট ঘুচিয়া দাঁড়াইল রবা। আমি রবাকে লইরা পাড়ার বালকদিগের সঙ্গে স্থথেই ছিলাম, আমাকে ধরিরা লইর। গেল বিবাহ দিতে। আমার ভাবনা হইল রবাকে দেখে কে? মার উপরে বিশ্বাস হইল না, কারণ মা তখন কুকুর ভালবাসিতেন না। কাজেই পাড়ার বালকদিগের প্রতি তার ভার দিয়া আসিয়াছিলাম। তাহারাই তাহাকে কয়েকদিন থাওয়াইয়াছিল ও দেখিয়াছিল। তাই আসিয়া সংবাদ দিল "রবা ভাল আছে।"

ক্রমে পাল্কী বাড়ীতে উপস্থিত হইল। পাড়ার মেরেরা বৌ দেখিতে আসিল। মা হলু দিরা ধানদূর্কা ফুল চন্দন ঠাকুরের চরণামৃত প্রভৃতি

দিরা বৌ ঘরে তুলিলেন। আমি পানী হইতে নামিরাই তাড়াতাড়ি রবাকে দেখিতে ছুটিলাম। বড় পিসী "ওরে খা, ওরে খা" করিরা পশ্চাতে ছুটিলেন। কে বা মিষ্ট খার, কে বা বৌ লইরা মেরেদের মধ্যে বসে, তখন রবা প্রসন্নমরী অপেকা বছগুণে আমার প্রির। এখন এইসব শ্বরণ হটরা হাসি পার।

বিবাহ-উৎসব শেষ হইতে না হইতে এক ছৰ্ঘটনা ঘটল যাহার স্থতি অদ্যাপি জাগরক রহিয়াছে। আমার বিবাহের করেকদিন পরেই আমার জ্রাতিসম্পর্কে এক জ্যাঠার এক কন্সার বিবাহ উপস্থিত হইল। তখনও প্রসন্নমন্ত্রী আমাদের বাড়ীতে আছেন, বাপের বাড়ী ফিরিয়া যান নাই; এবং তাঁহার পিত্রালয় হইতে বাঁহারা সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কেহ কেহ তথনও আছেন। আমার ঐ জ্যাঠতুতো বোনের বিবাহ উপস্থিত হইলে, একদিন আমাদের পাড়ার ছেলেরা বর্ষাত্রদিগের সহিত কৌতুক করিবার জন্ত পঞ্চবর্ণের গুওঁড়া দিয়া আসন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। সেধানে আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে আমার বডপিসীর মেক্লোছেলে রাম্যাদর চক্রবর্ত্তীর সহিত আমার হঠাৎ বিবাদ বাধিয়া গেল। হুইন্সনে জড়াঙ্গড়ি ঠেলাঠেলি ও ঘুৰাঘুৰি করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার মা এই সংবাদ পাইষাই ছুটিয়া আসিলেন; এবং ছুইজ্বনের কানে ধরিয়া থাব্ড়া দিয়া বিবাদ ভাঙ্গিয়া দিলেন। মেজদাদা কাঁদিতে কাঁদিতে বাডীতে গিয়া নিজের মাকে বলিল, "মামীমা মায়ে পোরে পড়ে আমায় মেরেছে।" বড়পিসী প্রকৃত ব্যাপারটা অনুসন্ধান করিলেন না; ছেলেদিগকে ডাকিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিবার চেষ্টা করিলেন না; একেবারে রাগিয়া **আগুন হইয়া গেলেন** : এবং আয়ার এক পিসতুতো বোনের *সঙ্গে* একত্ত হইয়া আমাদের বাডীতে আসিয়া আমার মারের প্রতি গালাগালি বর্ষণ

করিতে লাগিলেন। ছই ননদ ভাজে খুব ঝগড়া হইরা গেল। ইহার পরে সন্ধার প্রাক্তালে মা আমাকে বলিলেন, "আজু তোমার কপালে অনেক নিগ্রহ আছে। ভাত দিছি, শীগ্গির খেরে ভট্টাযাি-পাড়ার বাত্রা তবে, সেধানে গিম্বে রাত্রে যাত্রা শোনো। কর্ত্তার রাগ পড়ে গেলে সকাল বেলায় আসবে।" মা বে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। বাবা সন্ধ্যার পুৰে বাড়ী আসিতেছিলেন, পথ হইতে বড়পিসীর গালাগালি ভনিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। গিয়া বলিলেন, "তোরা কাকে এমন করে গালাগালি দিস বে রাস্তা হতে শোনা যায় ?" আর কোথায় বায়। বডপিসী বাবার কালে মার নামে অনেক কণা ঢালিয়া দিলেন। বাবা আর কাহারো কাছে কিছু শুনিলেন কি না জানি না. আমার মারের উপরে কি বড়পিসীর উপরে রাগ করিলেন তাহাও জানি না। তাঁচার মনে চিরদিন এই একটা ভাব ছিল যে তাঁহার পুত্র এননি সাধু ছেলে হবে যে তার নামে কেহ কখনও কোন অভিযোগ করিবে না: তাহার কোনও দোষ কেহ দেখাইবে না: সে সকল দোরের ও সকল অভিযোগের উপরে থাকিবে। সেই ভাবের ব্যাঘাত হইল বলিয়া রাগিয়া গেলেন কি না জানি না। যাহা হউক যখন মান্বের ত্বরাতে আমি বালাঘরের এককোণে বসিয়া তাডাতাডি আচার করিতেছি, এমন সময়ে বাবা আসিয়া বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইলেন। হইয়াই জিজাসা করিলেন, "সে পাঞ্জীটা কোথায় <u>?" আমার মা চই হাত</u> দিয়া রাল্লা-বরের দরকার ছই কাঠ ধরিরা পথ আগুলিয়া দাড়াইলেন, এবং বলিলেন "সে বরে নাই।" আমি বুঝিলাম বাবা যদি রালাখরে প্রবেশ করিতে আসেন, তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিবেন না, বাধা मित्रा त्रांचित्वन। किन्ह वावा मिरिक चात्रिलन ना, विनालन, "मा-খানা দাও দেখি ?" মা জিজাসা করিলেন, "দা কেন ?" বাবা রাগিরা

উঠিছা বলিলেন, "সে কথাৰ কাজ কি? দাও-না।" মা দা-থানা বাছির করিয়া দিলেন। বাবা দা লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। আমি তাডাতাড়ি আঁচাইয়া পিছনের হার দিয়া থানা থক বন জ্ঞ্জল পার হইরা ভট্টাযাি-পাড়ার যাত্রাস্থলে গিরা উপস্থিত হইলাম। মা আমাকে মুগে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া ভিড়ের ভিতর সর্বাদা থাকিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। তদফুসারে আমি মুখে মাথার কাপড় বাধিয়া ভিডের ভিতর বেডাইতে লাগিলাম। ক্রমে মন হইতে ভর ভাবনা চলিয়া গেল। নিশ্চিম্ন মনে বেড়াইতেছি, রাত্রি আট-টা সাড়ে আটটার সময় কে আসিয়া পিছন হইতে আমার ঘাডের কাপড ধরিল। আমি বলিলাম "কেরে ?" স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, বাবা সেধানে আসিয়া ধরিবেন। কিন্তু ফিরিয়া দেখি--বাবা। তিনি আমার পিঠে হু ঘুষা দিয়া বলিলেন, "থবর্দার কাঁদতে পারবি না।" সে ঘুষা ধাইয়া কালা গিলিয়া খাওয়া আমার পক্ষে মুদ্ধিল হইয়া পড়িল। কি করি কালা গিলিতে লাগিলাম। বাবা দে অবস্থায় আমাকে বাড়ী লইয়া গেলেন. এবং উঠানের মধ্যে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "দাড়িয়ে থাক, নড়িস্ নে, আমি আসচি।" এই বলিয়া আমাকে মারিবার জন্ম যে বালের ছড়ি কার্টিরা গোলার গারে রাখিরা গিরাছিলেন, তাহা খুঁজিতে গেলেন। মা যে তংপূর্বেই সে ছড়ি পুকুরের জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা জানিতেন না। আমি ২।৪ মিনিট দাঁডাইয়া থাকিতে না থাকিতেই আমার মা, বড়পিসী, পিদ্তুতো দিদী, বিবাহ-বাড়ীর লোকেরা আসিয়া व्यामारक राजिया किनिया. विनास्त्र नाशिरनन. "अरत ! शाना शाना, मात्र ধাবার জন্তে কেন দাঁড়িরে থাকিস !" আমি বলিতে লাগিলাম, "না, আমি ষাব না, বাবা যে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে গিয়ছেন।" এই বলে প্রায় আধ ধণ্টাকাল দাড়াইরা রহিলাম।

ওদিকে বাবা আপনার ছডিগাছা না পাইয়া কি দিয়া মারিবেন তাহাই ৰ্থ বিশ্বা বেড়াইতেছেন। অবশেষে আর কিছু না পাইয়া একখানা চেলা কাঠ ণইরা উপস্থিত হইলেন। সেই কাঠ লইরা যথন আমাকে মারিতে আসি-লেন, তখন বড়পিসী আমার ও বাবার মধ্যে আসিরা পড়িলেন, বলিলেন "প্ররে ডাকাড। দে কাঠ দে। 'ওই কাঠের বাড়ী মার্লে কি ছেলে বাঁচ্বে !" এই বলিয়া বাবার হাত হইতে কাঠ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ছই ভাই বোনে হটোপুটি লাগিয়া গেল। বাবা বড়পিসীকে এরূপ এক ধাকা মারিলেন যে তিনি তিন চারি হাত দূরে মাটিতে পড়িরা গেলেন। তখন আমার মা প্রস্তরের মুর্ক্তির ন্তার অদুরে দ্রারমানা, সাড়া নাই, শব্দ নাই, নড়া নাই, চড়া নাই। বাবার সহিত চোখোচোধি হ'ওয়াতে তিনি বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখ কি ? ছেলে মেরে ফেল্তে হয় মেরে ফেলো, আমি এক পাও নড়বো না।" বাবা বলিলেন "আজ্ঞা তবে দ্যাখো।" এই বলিয়া সেই চেলা কাঠ দিয়া আমাকে মারিতে প্রবন্ত হইলেন। তখন আরো কেহ কেহ আমাকে বাচাইবার জন্ত আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মাণায় ও পিঠে চেলাকাঠ পড়াতে কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। চেলাকাঠের করেক বা ধাইয়াই আমার মাথা বুরিতে লাগিল। আর মামুষ চিনিতে পারি না। বোধ হইতে লাগিল আমার চারিদিকে মুখগুলো ঘুরিতেছে। তংপরেই আমি অচেতন হইরা পডিরা গেলার।

প্রার আধ ঘণ্টা পরে চৈতন্ত হইল। চৈতন্ত লাভ করিয়া দেখি উঠান হইতে তুলিয়া আমাকে ঘরের দাওয়াতে শোরান হইয়াছে; এবং ছই তিন জন লোক তার্পিন তেল দিয়া আমার গা মালিস করিতেছে। বাবা আপনি তেল জোগাইতেছেন ও -ভাহাদের সাহায্য করিতেছেন। আমি জাগিয়া মা মা করিয়া ভাকিতে লাগিলাম. ভনিলাম তিনি আমাকে মচেতন হইরা পড়িরা যাইতে দেখিরা, কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর নিকটস্থ কললে গিরা পড়িরা আছেন। আমার চেতনা হইবা মাত্র লোকে তাঁহাকে আনিবার জন্ত গেল। একজনের পর আর-একজন গেলে তিনি কাহারও কণাতে বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে পীড়াপীড়ি করাতে বলিলেন, "ক্লফচরণ নাপিত যদি আসিরা বলে যে ছেলে বেঁচে আছে তবে আমি যাব, আর কাক্ল কথাতে যাব না।"

এই কৃষ্ণচরণ নাপিত প্রাড়ার একজন বৃদ্ধ দোকানদার ছিলেন। বিন বড় ভক্ত ও ধর্মভীক মানুষ ছিলেন। পাড়ার লোকে তাহাকে "ভক্ত কৃষ্ণচরণ" বলিয়া ডাকিত। সেই রাত্রে কৃষ্ণচরণের নিকট লোক গেল। বৃদ্ধ লাঠি ধরিয়া অতি কটে আসিলেন এবং আমার সহিত কথা কহিয়া মাকে ডাকিতে গেলেন। মা তাঁর কথা শুনিয়া জকল হইতে উঠিয়া আসিলেন এবং "বাবারে ভূই কি আছিস্!" বলিয়া আমার শব্যা-পার্বে পডিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে আমার বখন চেতনা হইল তথন আমি আমার স্থভাব সিদ্ধ ভাঠাম করিরা বলিতে গাগিলাম "আমি মেজ দাদার সঙ্গে ঝগ্ড়া করেছিলাম, মারামারি করেছিলাম, দোষ হরেছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু গল্পাপে এত গুরুদণ্ড দেওরা বাবার পক্ষে কি ভাল হরেছে ? আমার স্ত্রী ও খণ্ডরবাড়ীর লোকেরা বাড়ীতে ররেছে, পাশের বাড়ীতে কুটুমরা এসেছে, তাদের সমুখে এত মারা কি বাবার পক্ষে ভাল হলো ?" এই কথা বলিতে না বলিতে দেখিতে পাইলাম বাবা অদ্রে মাটীতে নাক বসিরা নাকে খং দিতেছেন। এখানে এ কথা বলা আবশ্রক বে তাহার পরে তিনি সহস্র উত্তেজনা সন্থেও আমার বা আমার ভন্নীদের গারে আর হাত তোলেন নাই। এমন কি আমি ব্রাক্ষসমাজে বোগ দিরা উপঝীত পরি-ভাগে করিলেও তিনি তর্জন গর্জন করিরাছেন, দক্ষে দক্ষ বর্ষণ করিরা- ছেন, কিন্তু আমার গারে হাত দেন নাই। ইহাতেই সকলে বুঝিবেন তাঁহার অমুতাপ ও প্রতিক্রা কিরুপ ঐকান্তিক ছিল।

ইহার কিছুদিন পরেই আমার পিতা আমাদের গ্রামের স্থলের হেড-পণ্ডিতের কর্ম পাইয়া কলিকাতা বাদলা পাঠশালার কর্ম হইতে বদলী হইয়া বাড়ীতে বান। তখন আমাকে আমার জ্যেষ্ঠ মাতৃল দারকানাপ বিদ্যাভূষণ মহাশরের বাসাতে রাখিয়া যান। এখানে ঈশরচক্র বিদ্যা-সাগর সর্বাদা আসিতেন; এবং আমার মাভূলের সহিত কি পরামর্ণ করিতেন। পরে ভনিলাম সোমপ্রকাশ নামে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হইতেচে তাহার পরামর্শ চলিতেছে। যথাসময়ে সোমপ্রকাশ কাগজ বাহির হইল। বাসাতে ধুম পড়িয়া গেল। বাড়ীতেই ছাপাধানা ধোলা হইল, কাগজ ছাপা ও কাগজ বিলির ব্দস্ত অনেক লোক বাসাতে ধাকিতে আরম্ভ করিল। হৈ-হাই গোল মাল সমস্ত দিন ও বাত্রি ১০টা ১১টা পর্যায়। তাহার ভিতরে আমি বয়সে সর্বাপেকা ছোট, আমার খাওয়া-দাওয়া বা কে দেখে, পড়াশোনার প্রতিই বা কে দৃষ্টি রাখে! আমি সেই পুরুষের দলে পড়িয়া রাখি, বাসন মাজি, এবং কোনও প্রকারে নিজের পড়াণ্ডনা করি। তচপরি বাসার বয়:প্রাপ্ত যুবকগণের আলাপ আচরণ কিছুই আমার মত বয়সের ছেলের শুনিবার ও দেখিবার উপযুক্ত নহে। অধিক কি একজন বুবক আমাকে অতি অসং কার্য্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল। সে-সকল শ্বরণ করিলে এখন লচ্ছা হর, এবং ঈশ্বরকে ধন্তবাদ করি যে একেবারে অসংপথগামী হট নাই।

সপ্তাহের মধ্যে বাসার অন্নাশ্রিত লোকগুলি মাতুলের ভরে অনেক শাস্ত্রসূর্ত্তি ধারণ করিরা থাকিত; নিজ নিজ কাজে মনোবোগ করিতে বাধ্য হইত। মাতুল মহাশয় শনিবার দেশে বাইতেন। শনিবার রাত্রি ও রবিবার সমস্ত দিন বাসা আর-এক মূর্ত্তি ধারণ করিত। কেচ গাঁলা, কেহ মদ থাইয়া ঢলাঢলি করিত। মাতৃল পরচের জন্ত বেকিছু পরসা দিরা বাইতেন তাহা এইরপে ব্যর করিয়া কেলিত; আমাদিগকে অনেক রবিবার ভাতেভাত পাইয়া কাটাইতে হইত। প্রশংসার বিষয়, আমাকে তাহারা অনেক সময় একটা কিছু ছল করিয়া অন্ত কোনও বাসায় থাকিবার জন্ত পাঠাইয়া দিত। তথাপি বাহা দেখিতাম ও শুনিতাম তাহা বালকের দেখা কোনও প্রকারেই কর্ত্বর্য নহে। ঈশরকে আছ অগণা ধন্তবাদ দিতেছি বে, সেই-সকল দৃষ্টান্তের মধ্যে তিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আমি একদিনের বিবরণ বলিতেছি।

বাসার অন্নাশ্রিত আত্মীয়দিগের মধ্যে একজনকে সকলে "মামা" "মামা" বলিয়া ডাকিত। ঐ মামা, সম্পর্কে আমার মারের-মামা তবু আমিও মামা বলিয়া ডাকিতাম। বলিতে কি চাকর, বাকর, দোকানি-পসারি কেছই তাহাকে আসল নামে ডাকিত না, সকলেই নামা মামা বলিয়া ডাকিত। মামা ইংরেজী লেখাপড়া শেখে নাই, কম্পোজিটার, বিলসরকারি প্রভৃতি করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিত। মামার হুরাপান ও অক্তান্ত দোষ ছিল। একদিন রবিবার সন্ধ্যার পর একজন আত্মীয় আসিয়া সংবাদ দিলেন বে, মামা হুকিয়া জীটের এক গণিকাল্রে মাতাল হইয়া বমি করিয়া পড়িয়া আছে, গণিকারা ঘারকানাথ বিদ্যাভ্রবের বাসার লোক বলিয়া তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া গালি দিতেছে। বারাজনার মুখে মাতুলের নাম, ইহা বেন আমার অসহ বোধ হইতে লাগিল। আমি মামাকে ধরিয়া আনিবার জন্ত বাসার বরোজ্যেন্ত ব্যক্তিদিগকে অনেক অন্থ্রোধ করিলাম, কিছ তাঁহারা নেশা করিয়া বুঁদ হইয়া ছিলেন, কেছই আমার কথার প্রতি

কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে আমি বেলো নামক এক চাকরকে সঙ্গে করিরা স্থ্রকিয়া ব্রীটের সেই গণিকালরের অভিমুধে বাহির হইলাম। দিরা দেখিলাম, এক গোলপাতার ঘরের স্ত্রীলোকের দাওরাতে মামা বমি করিয়া ভাসাইয়াছে ও অর্দ্ধ অচেতন অবস্থাতে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা বাইবামাত্র স্ত্রীলোকটী গালাগালি আরম্ভ করিল। আমি বলি-লাম "চাকর সঙ্গে এনেছি, বমি পরিকার কর্চি ও ওকে ভূলে নিয়ে र्वाष्ठि. शानाशानि मिथ ना।" এই বলিয়া বমি পরিকার করাইয়া. বেদো চাকরকে মামাকে তুলিয়া আনিতে বলিয়া নিজে দ্রুতপদে বাসার অভিমুখে বাত্রা করিলাম; কারণ তথন বদিও কলিকাভার পথে বাটে বাসাতে মাতাল দেখিতাম, তথাপি মাতালের প্রতি কেমন একটা বিজ্ঞাতীয় দ্বণা ও ভয় ছিল, তাহাদের কাছে বেঁষিতাম না। বাসাতে আসিয়া তাহাদের জন্ম অপেকা করিয়া বসিয়া আছি । অনেককণ পরে বেদে। চাকর আসিয়া সজোরে দোর নাড়িতে লাগিল। দার খুলিয়া নেখি. মামা সঙ্গে নাই। কারণ ছিজ্ঞাসা করাতে সে মামাকে অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিয়া একখানা ছোরা আনিয়া ছারের নিকট বসিল, বলিল মামা আসিলেই তাহাকে কার্টিবে। মনে বুঝিলাম পথে ছুজ্জনে নারামারি করিয়াছে। আমি মহাবিপদে পড়িয়া গেলাম। আমি জানি-ভাম যেদো চাকুর গাঁজাখোর। সে যাহা ভয় দেখাইতেছে করিতে পারে। বাসার লোককে ডাকাডাকি করিলাম, কেহই উঠিলেন না. বলিলেন "মক্রক, হতভাগারা।" আমি নিক্রপায় হইয়া বাহিরের দরজার ভিতরের দিকে এক তালা লাগাইলাম। বেদো উঠিয়া আমার হাত ধরিল, "তালা লাগাও কেন ?" আমি বলিলাম "তালার চাবি তো ভিতরে আমাদের কাছে রৈল, মামার হাতে তো রৈল না। এলে পুলে দেব, তার ভয় কি ?" বেদো তাই বুঝিল এবং ছোরা লইরা

বাহিরের দরজার কাছে বসিরা রহিল। আমি বাড়ীর ভিতরে উপরের দরে শুইতে গেলাম। গিরা শুনি মামা বাসার পশ্চাতে অপর এক গণিকা-লরে গিরা মাতালি স্থরে এক গান ধরিরাছে। সে রাত্রে মামা আর বাসার আসিল না।

পরদিন মাতৃল মহাশর সহরে আসিলে আমি এই বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিলাম। তিনি কুপিত হইরা বাসা হইতে ইহাদিগকে তাড়াইরা দিলেন।

ইহার পরে আমার মাতামহী ঠাকুরাণী ও আমার বড়মাসী আসিরা কৈছুদিন কলিকাতাতে ছিলেন। তাঁহাদের পদার্পণে বাসা পবিত্র হইরা গেল। মাতৃল মহালরের শনিবার বাড়ী বাওরা বন্ধ হইল। মামীঠাকুরাণী মাতৃলের তৃতীর পক্ষের পত্নী, আমা অপেকা চারি পাঁচ বৎসরের বড়। তিনি মাতামহীকে গোপন করিরা আমাকে মিঠাই আনিতে পরসা দিতেন, মিঠাই আনিরা গভীর রাত্রে হুইছনে খুব খাইতাম। এ পেটুকের সেই সমরটা যে কি স্থথেই গিরাছিল, তাহা বলিতে পারি না।

ইহার কিছুদিন পরেই মাতলা রেলওরে খুলিল। সোমপ্রকাশ বস্ত্র কলিকাতা ইইতে চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে মাতৃলের বাসভবনে উঠিয়া গেল। আমাদের বাসা আবার ভাঙ্গিল। আমি ছদিন ইহাদের সঙ্গে, ছদিন উহাদের সঙ্গে, এইরূপ করিয়া ভাঙ্গিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অগ্রে বিলয়াছি বড়মামার কাছে একবার একটা মিথাা কথা বলিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ এখানে দিতেছি। আমার ছইজন সহাধ্যায়ী বন্ধুর জননীকে আমি মাসী বলিতাম ও তাহাদের বোনকে বোন বলিতাম। তাঁহায়া বাত্তবিক্ আমাকে মাসীর স্থায় ভালবাসিডেন। এই ছই বন্ধুর মধ্যে এক জনের বাড়ীতে আময়া করেকটা বালক একবার এক ছুটার দিনে সম্থিলিত ইইয়াছিলাম। নানাগ্রকার ক্রীড়া-কোতৃকের মধ্যে একটা বালক একখানা

বোতন-ভাঙ্গা কাঁচ নইয়া হাসিতে হাসিতে বনিন, "দেখ ভাই, এই কাঁচ ষদি কেহ' চিবাইয়া ভালিতে পারে. তবে তাকে এখনি একটাকা দি।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা দাও, আমি চিবাচ্ছি।" এই বলিয়া ভার হাত দত্তের মধ্যে কাঁচথানা রাখিরা ভালিতে যাইব. অমনি ডানদিকের নীচের ঠোঁট কাটিরা ছথানা হইরা গেল। এই অবস্থার মাতৃলের বাসাতে দৌড়িলাম। বড়মামা দেখিয়া ভয়ে আকুল হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলাম, বে, একখানা চাকু ছুরী বাহাছরী করিয়া দাত দিয়া তুলিতে গিয়াছিলাম। ছুরিখানা কিয়দুর উঠিয়া সবেগে ঠোটের উপর বিষয়া গেল। মামা তাহাই বিশ্বাস করিলেন এবং ডাব্রুার ডাকিয়া আমার ঠোঁট সেলাই করাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার নিকট এই একটা মিণ্যা কথা কহিয়াছিলাম। এখনও স্বরণ হইয়া লজ্জা হইতেছে, কারণ আমি আর তাঁহার নিকট কখনও কোনও মিগাা কথা বলিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আমার সত্যবাদিতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। বলিতে কি আমাকে ভিনি কিরূপ বিশ্বাস করিতেন তাহা যখন ভাবি আমার মন আশ্চর্যায়িত হয়। পাছে তিনি ক্লেশ পান, এই ভরে সর্বাদ। কুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতাম। তিনি দুঢ়চেতা, কর্ত্তব্যপরায়ণ মামুষ ছিলেন, তামাক পর্যান্ত খাইতেন না ; ধীর গম্ভীরভাবে সকল কাম্ক করিতেন, দিন রাত্রি পাঠে মগ্ন থাকিতেন। তাঁহাকে না দেখিলে, তাঁহার চক্ষের সমক্ষে বৰ্দ্ধিত ন৷ হইলে, আমার মনে বত সাধুভাব জাগিয়াছিল, তাহা জাগিত না। তাঁহার নিকট এই মিথ্যা কথা বলিয়া বছদিন কষ্টভোগ করিয়াছি। মাতৃলের কলিকাতার বাসায় থাকিবার কালের আর একটা হাস্তজনক ঘটনা আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বালককালে আমার অভিশন্ত

তন্মনম্বতা ছিল। কিরূপে একবার গাছের পাণী দেখিতে দেখিতে

হাতীর পারের তলার পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম, কিরুপে আমি ত্রনম্বচিত্তে পড়িতে বসিলে বাবা আমাকে ডাকিয়া ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া আসিয়া প্রহার করিতেন এবং আমার হা-কালা নাম রাখিয়াছিলেন, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। এই মাতৃলের বাসায় থাকিবার সময় একদিন আমি বাড়ীর ভিতরের উপরের ঘরে তন্মনম্বচিত্তে পাঠে মশ্ব আছি. এমন সমরে বড়মামা শরন করিবার জন্ম উপরে আসিতেছেন। আমি তন্মনম্বচিত্তে পড়িতে বসিলেই কোমরের কাপড় খুলিয়া ঘাইত। সেইরপ কাপড় খুলিরা পড়িরাছে, আমি পাঠে মগ্ন আছি। বড়মামার ভূতার ঠক্ঠক শব্দ: শুনিতেছি। কিন্তু চেতনা হইতেছে না, কাপড় সাম্লাইয়া পরিতেছি না। অবশেষে বড়মামা বখন সেই-বরের ছারে মাসিয়া উপস্থিত হইলেন. তথন আমি সঞ্জাগ হইয়া কোমরের কাপড দাম্লাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। বড়মামা বলিলেন, "তুই কি বুমুচ্ছিলি ? বসে ঘুমুদ্ধিলি কেন, শুতে তো পারতিস্ ?" আমি বলিলাম "না, বুমাই নি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "অমন নাড়ি-মাড়ি দিয়ে উঠ্লি কেন ?" আমি বলিলাম "আমি মনে কর্লাম ছুঁচো আসছে।" তিনি হাসিরা বলিলেন, "ছুঁচো কি জুতো পারে দিরে আসে ?" এই লইরা বাড়ীর লোকের মধ্যে হাসাহাসি পড়িয়া গেল। অবশেষে বড়মামা আমার পাঠে মনোযোগ ও চিত্তের একাগ্রতার জন্ত সম্ভোষ প্রকাশ করিলেন।

মাতৃল মহাশর বাসা উঠাইরা দেশে গেলে আমার পিতা আসিরা আমাকে স্ক্রীরা ব্রীটে বাছড়বাগানে এক আত্মীরের বাসাতে রাখিরা গেলেন। তিনি আমার মাতার পিস্তৃতো ভাই। তিনি কম্পোঞ্চিটারি কাজ করিতেন, এবং একখানি সামান্ত গোলপাতার বর ভাড়া করিরা থাকিতেন। এরূপ স্থির রহিল বে তিনি প্রাতে ও আমি বৈকালে পাক ক্রিব। কিন্তু কার্য্যকালে এই দাঁড়াইল বে আমাকেই ছই বেলা পাক করিতে হইত। কেবল তাহা নহে, বাসন মালা, বর ঝাড়ু দেওরা, বালার করা, জল তোলা প্রভৃতি সমৃদ্য কাল আমার উপর পড়িরা গেল। জনেক সমর, আমাকে বাম হত্তে পাঠাপুস্তক ও দক্ষিণ হস্তে ভাতের কাঠি লইরা রন্ধন ও পাঠ একসঙ্গে চালাইতে হইত। আমি বছকাল পরে সেই সময়কার একখানি পুস্তক পাইরাছি তাহাতে বামহস্তের হলুদের দাগ এখনও রহিয়াছে। অনুমানে বোধ হয় বাট্না বাঁটিয়া তৎপরে সেথানি পড়িবার ক্লন্ত লইরাছিলাম, সেই জন্ত হলুদের দাগ লাগিয়াছে।

এই স্থানে কিছুদিন বাসের পর আমার পিতা আসিরা আমাকে ত্বানীপুরে স্বর্গীর মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশরের বাটী ক্র রাধিরা গেলেন। এই সদাশর সাধু পুরুষ কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। ইনি বর্জমান জেলার আমদপুর নামক গ্রামের জমিদার কুড়োরাম চৌধুরীর পৌত্র। ইহাদের বংশ সৌজ্ঞ সদাশরতা সচ্চরিত্রতার জন্ম প্রাস্কি । মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশর চরিত্রগুলে সর্বজ্ঞনের সমাদৃত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাতে বে সাধুতা ও সদাশরতা দেখিরাছি, তাহা কখনও ভূলিবার নতে। ইনি এবং ইহার পরিবারন্থ সকলে আমাকে আপনাদের স্বসম্পর্কীর লোকের স্থার দেখিতেন। বাবা কলিকাতা বাদলা পাঠশালাতে আসিবার পূর্ব্বে ইহাদের গ্রামে পণ্ডিতী কর্ম্ম করিতেন। সেই সত্তে ইহাদের সহিত আলাপ ও বন্ধতা জন্মে। ইহারা এরূপ সদাশর লোক যে সেই বন্ধতাটুকুর থাতিরে আমাকে বাড়ীর ছেলের মত করিরা লইলেন। আমি একজন গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, ইহাদের অরে প্রতিপালিত হইতেছি, আমার প্রতি ইহাদের ব্যবহার দেখিলে তাহা মনে হইত না। আমাকে বাড়ীর ছেলে মনে হইত।

তাঁহারা আমাকে "ভট্টি" "ভটি" করিয়া ডাকিতেন। ইহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। আমার স্বগ্রামের অরশিক্ষিত একজন ব্রাহ্মণ যুবক, ইহাদের ভবনে বাসকালে একবার আমাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে আপনার নাম স্বাক্ষর করিবার সমন্ন ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে ভট্টীর্যা লিখিয়াছিলেন। তাহা লইরা আমাদের মধ্যে খুব হাসাহাসি পড়িরা গেল। তদবিধ আমারও উপাধি ভট্টাচার্য্য বলিরা বাড়ীর লোকে আমাকে "ভট্টীর্য্য" "ভট্টীর্য্য" বলিতে লাগিলেন। ভট্টীর্য্যটা ক্রমে ভট্টী ভইরা দাঁড়াইল। অবশেষে চাকর-বাকর সকলে ভট্টিবাবু ভট্টিবাবু বলিতে আরম্ভ করিল। বাড়ীর কর্ত্তাদের মুখে এই ভট্টি নামটি আমার মিষ্ট লাগিত। কারণ তাহাতে অকপট স্বেহ ও আত্মীরতা প্রকাশ পাইত।

তাঁহারা আমাকে কিরূপ আপনার লোক ভাবিতেন, তাহার একটা দৃষ্টাস্ত এই স্থানেই দেওয়া ভাল। তাঁহারা একবার তাঁহাদের ভাঁড়ারের চাবি আমাকেই দিলেন। প্রাতে পড়িতে বসিবার পূর্ব্বে তুমি ভাঁড়ারের দোর পুলিয়া চাকরদিগকে ডাকিয়া, নিজের চোপে দেখিয়া সমৃদয় জিনিসপত্র বাহির করিয়া দিয়া পড়িতে বসিবে। চাবি তোমার কাছেই থাকিবে। সেই বিস্তীর্ণ পরিবারের ভাঁড়ার এক বৃহৎ ব্যাপার ছিল। ৬০।৭০ জন থাবার লোক; ১০।১৫ জন চাকর; ৪।৫টা ঘোড়া; ৮।১০টা গরু বাছুর। মারুবদের থাবার চাল, ডাল, তেল, জন, ঘোড়ার দানা, ভূষি প্রভৃতি, গরুবদের খাবার চাল, ডাল, তেল, জন, ঘোড়ার দানা, ভূষি প্রভৃতি, গরুবদের ভ্রি, থইল, কলাই প্রভৃতি সমৃদয় সেই ভাঁড়ারে থাকিত। প্রতিদিন কোন্ জিনিস, কি পরিমাণ দিতে হইবে তাহা একটা কাগজে লিখিয়া তাঁহারা ভাঁড়ারের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিয়াছিলেন। আমি প্রাতে গিয়া, ভাঁড়ারের হার থুলিয়া চাকরদিগকে ডাকিয়া, সমৃদয় জিনিস ওজন করিয়া দিতাম। দিয়া চাবি লইয়া গিয়া উপরে পড়িতে বসিতাম। তারপর সমস্ত দিন আমার সঙ্গে ভাঁড়ারের সম্পর্ক থাকিত না। ওই জিনিব পত্রের সঙ্গে চাকর ৰাকরের তামাকও দেওয়া হইত।

একদিন আমার স্কুল বন্ধ। সেদিন আমি বাড়ীতে আছি। রাঁধুনী বামন আদিরা আমাকে বলিল "ভট্টবাবু আমাদের আর একটু তামাক দিন।" আমি প্রথমে বলিলাম "যা তামাক দিবার কথা কাগজে লেখা আছে. ভাতো দিরেছি, আবার কেন চাও ?" পরে ভাবিনাম একটু তামাক বই তো নয়, দিয়া আসি। ভাবিয়া তামাক দিতে গেলাম। ভাঁড়ার খুলিয়া তামাক দিতেছি, এমন সময় নবীন ঠাকুর আমাকে বলিল "ভট্টবাবু आमारमत महत्र नागरन अथारन हिं करा शार्स्सन ना ।" त्रांधूनी वामुरनत কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, ভাঁড়ারের চাবি আমার হাতে না রাধাই ভাল: চাকর বাকর আমাকে অরাশ্রিভ জানিয়া তেমন খাতির করে না: পদে পদে তাহাদের সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া পরদিন চাবিটা তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিলাম। প্রকৃত কারণটা আর কাহাকেও বলিলাম না; কেবলমাত্র মহেশচক্র চৌধুরীর ধুল্লতাত-পুত্র 🕮 শচক্র চৌধুরীকে বলিরাছিলাম। কিন্তু তাঁহাকে গোপন রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমি যথন চাবি ফিরাইয়া দিতে গেলাম. তথন কর্ত্তাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "কেন ফিরিয়ে দিচ্চ? তোমার উপর আমাদের পূর্ণবিশ্বাস, তোমার উপর এ ভার থাকলে আমরা নিশ্চিন্ত পাকি।" এই কথা যথন উঠিল, তখন শ্রীশ আসিয়া তাঁহাদের নিকট সমদর কথা ব্যক্ত করিলেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা উঠিল। তাহা শুনিতে শুনিতে আমি পাইথানা অভিমুখে চলিলাম। বাইবার সময় দেখিয়া গেলাম বড়দা (অর্থাৎ মছেশ চক্র চৌধুরী মহাশন্ন) বারাপ্তার একধারে বসিন্না স্নানের পূর্ব্বে দাঁতন করিতেছেন। এদিকে আমি পায়ধানাতে গিয়া প্রবেশ করিতে না করিতেই চাকর গিয়া বলিল, "ভটিবাবু, শীঘ্ৰ আহ্বন, শীঘ্ৰ আহ্বন। ভয়ানক কাণ্ড বেধেছে। বড়বাবু (মহেশবাবু) আপনাকে ভাক্ছেন।" আমি পান্ধ-

খানার ছার হইতে ফিরিয়া গোলাম। গিয়া দেখি, বড়দা রায়াঘরের ছারে দাড়াইয়া সিংহগর্জনে নবীন ঠাকুরকে বলিতেছেন, "রাখ্ রাখ্, হাতা বেড়ি রাখ্; এখনি বর হতে বের্ হয়ে যা, নতুবা গলাধাকা দিয়ে বের্ করে দেব।" আমি গিয়া কাছে দাড়াইলে আমাকে বলিলেন, "কি ভাই, নবীনঠাকুর তোমাকে কি বলেছে, বল ত ?" আমি বলিলাম, "বেশী কিছু বলে নাই, সামান্ত একটা কথা বলেছে, সে জন্ত রাগ কোর্চেন কেন ?" বড়দা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ! কি বলেছে তাই বল না। সামান্ত কি বেশী আমি বৃঝ্বো।" তথন আমি বলিলাম, "ও বলেছে ওদের সঙ্গে লাগ্লে আমি টিক্তে পার্ব না।" বড়দা বলিলেন "বল্তে বাকী রেখেছে কি? ছবা জুতা মার্লে কি সক্তই হতে? ওই ভল্তেই লোকে তোমাদের অপমান কর্তে সাহস পার।" এই বলিয়া নবীন ঠাকুরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বা এখানকার কর্ম গেল, এখানে তো তৃই টিক্তে পার্লিই না, তারপর গ্রামে টক্তে পারিস কি না পরে ভাব্ব।" (তাহারা আমদপ্র গ্রামের জমিদার ছিলেন ও নবীন ভাহাদের প্রজা ছিল)।

নবীন তাঁহাদের গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া গিরা পথের ধারে বাছারে এক দোকান আশ্রম করিল। আমি মুলে যাইবার জন্ত বাহির হইলেই দেখিতাম নবীন বিষয়মুখে দোকানে বসিরা আছে। মামার মনে মহাসংগ্রাম উপন্থিত হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম মামি গরীব রান্ধণের ছেলে—এও গরীব রান্ধণ; আমার জন্ত এ বাক্তির কর্ম্ম বায়, এটা প্রাণে সন্থ হয় না। অবশেষে একদিন বড়দা কোট হইতে আসিয়া বাহিরের উঠানে বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে নবীনের জন্ত তাঁহাকে জন্মরোধ করিতে গেলাম। তিনি গন্তীর প্রস্কৃতির লোক ছিলেন, গায়ে পড়িয়া কথা কহিতে ভয় হইত;

স্থতরাং আমি নীরবে বলি বলি করিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াইতে লাগিলাম। তিনি আমাকে পশ্চাতে বেড়াইতে দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "কি ভাই আমাকে কিছু বল্বে না কি ?" আমি বলিলাম "আপনি নবীন ঠাকুরকে মাপ করুন নত্বা আমার মন ধারাপ হছে।" তিনি বলিলেন "ছি:! তোমরা বড় milky-minded! সে আপনার কাজের ফল ভ্শুক। চ দশ দিন বেতে দাও না।" আমি বলিলাম, "সে নিরাশ্রয় হয়ে বাজারের দোকান আশ্রয় করেছে, মাথা রাখ্বার স্থান নাই, থাবার সম্বল নাই, এটা আমার সম্ভ হছে না।" তখন তিনি চাকর পাঠাইয়া নবীন ঠাকুরকে বাজার হইতে ডাকাইয়া আনাইয়া বলিলেন "দেখ্ রে দেখ্ তুই, কি মাসুবের অপমান করেছিল্! তোর জন্ম আমার কাছে মাপ চাছে। এর জন্মই তোকে আস্তে দিলাম। যা, কাজ কর্গে যা।" নবীন স্বীয় কর্মে প্রতিষ্ঠিত হইল, আমার প্রাণের উদ্বেগ চলিয়া গেল। সেদিনকার সে ঘটনা ও মহেশচক্র চৌধুরীর অক্তৃত্তিম ভালবাসা, চিরদিন শ্বতিতে জাগিয়া রহিয়াছে।

ইহাদের ভবনে আসিরা আমি অনেক প্রকারে উপক্বত হইলাম।
প্রথম মহেশ বাব্র চরিত্র আমার সম্মুখে আদর্শের স্থার রহিল।
আমি বখনি তাঁহাকে দেখিতাম, আমার অন্তরে এক নৃতন আকাক্ষা
জাগিত। দিতীরতঃ এখানে আসিরা রাঁধা ভাত ও পড়িবার উপর্ক
গ্রন্থনকল পাইরা আমার পড়া-শুনার বিশেষ স্থবিধা হইল। বদিও
বাসাতে আমার স্থার অনেকগুলি ছাত্র প্রতিপালিত হইতেছিল, এবং
অনেক সমর আমাদিগকে দলবদ্ধ হইরা একসঙ্গেই বাস ও পাঠাদি
করিতে হইত, তথাপি আমার বে স্বাভাবিক নিবিষ্টচিত্ততা আছে,
তাহার গুলে আমার পাঠের বিশেষ ক্ষতি হইত না। তৃতীরতঃ এখানে

আসিরা সমপাঠী কতকগুলি বালক পাইলাম, তাঁহাদের দেখা-দেখি প্রতিঘদিতা হইতে আমার আন্মোন্নতি সাধনের ইচ্ছা অতীব প্রবল হইল। চতুর্থত: আমাদের বাসার নিকট ব্রাহ্মসাজ্গৃহ হওয়াতে আমি মধ্যে মধ্যে বক্ততাদি শুনিতে ব্রাদ্ধ-সমাক্রে যাইতে লাগিলাম। মামি বোধ হয় ১৮৬২ সালে ভবানীপুরে বাই। কারণ এখানে Destiny of Human Life বিষয়ে কেশববাবুর বে ইংরাজী বক্তৃতা হয় তাহা গুনিয়াছিলাম। তদ্বির মহর্ষি দেবেজ্রনাথ ঠাকুর ও স্বর্গীয় অবোধাানাথ পাকডাণী মহাণয় এথানকার ব্রাক্ষ-সমাজে ব্রন্ধ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যে উপদেশ দিতেন তাহার কতকগুলিও গুনিয়াছিলাম i তথন হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের দিকে মনে মনে একটু আকর্ষণ হয়। এই আকর্ষণের আরও চুইটা কারণ ছিল। প্রথম, ভবানীপুরে আমার এক সহাধ্যায়ী বন্ধু থাকিতেন, তাঁহাকে আমি অভিশন্ন ভালবাসিতাম। তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি আমাকে অতিশয় ভাল-বাসিতেন এবং সমাব্দে ঘাইতে বলিতেন। দিতীয়তঃ আমাদের বাস-গ্রামে ইতিপূর্ব্বে ব্রাক্ষ-ধন্মের আন্দোলন উঠিয়াছিল। শিবরুষ্ণ দত্ত নামে একজন যুবক দর্বপ্রথম ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বার্ন্তা আমাদের গ্রামে লইয়া ষান, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার পিতা ব্রজনাথ দত্ত একজন উদারচেতা বিষয়া লোক ছিলেন। পণ্ডিতগণের সহিত সর্বাদা শাস্ত্র আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি কলিকাতা ব্রাশ্ধ-সমান্তের প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লইতেন, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে সময়ে আমাদের গ্রামের বড উন্নতির অবস্থা ছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাব্দের অন্ততম আচার্য্য আরাধ্য ভক্তিভাঙ্গন উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রদ্ধের বন্ধ কালীনাথ দত্ত, হরনাথ বস্থু, রমানাথ ঘোষ প্রভৃতি শিবক্লঞ্চ দত্তের দৃষ্টান্ত ও প্রভাবে ব্রাদ্ধ-ধর্ম্বের অমুরাগী হইয়া ব্রাদ্ধ-ধর্ম অমুসারে অমুঠানাদি

করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেজন্ত গ্রামে মহা আন্দোলন ও এই ব্বক্দিগের প্রতি মহা নির্য্যাতন উপস্থিত হয়। সেই নির্য্যাতনের মধ্যে ইহাঁরা বীরের ন্তার দণ্ডারমান ছিলেন। সেজন্ত আমরা গ্রামবাসী ষবকগণ ননে মনে ইহাঁদিগকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম। ১৮৫৯ সালে আমাদের গ্রাম-প্রবাসী টাকীনিবাসী ডাকোর প্রিয়নাথ রায় চৌধুরীর যত্নে ও ব্রাহ্মদিগের সাহায্যে এক বালিকা-বিখ্যালয় ভাপিত হয়। বিপ্যালয়টি স্থাপিত হওয়া মাত্র আমার মা আমার ভগিনীদিগকে ভাষ্যতে প্রেরণ করিলেন। প্রিয়নাথবার গ্রাম হইতে চলিয়া গেলে, ধলটা রক্ষার ভার ব্রাক্ষ বৃবকগণের উপরে পড়িল। গ্রামের জমিদারগণ ধখন ব্রাক্ষদিগের প্রতি জাতকোধ হইলেন তথন বালিকা বিখালয়টা উমটেরা দিবার জন্ম চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মগণ বিস্থালয়-গছ নিম্মাণার্থ একপণ্ড জুমি মৌরশা পাটাতে লইয়াছিলেন। জ্মিদার বাবুরা সেই জুমি ভইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবার জ্বন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিছ ক ভকার্য্য হুইলেন না। ইহাতে ব্রাহ্মদের প্রভাব বাডিয়া গেল। তথন অন্ত প্রকার নির্যাতন মারম্ভ হইল। একজন ব্রাক্ষ-ব্রক "পাডাগায়ে একি দায় ধন্ম রক্ষার কি উপায় ?" নাম দিয়া এক নাটক রচনা করিলেন। তাহাতে জমিদারবাবুদিগকে লোক-চক্ষে উপহাসাম্পদ কবিবার চেষ্টা করা হইল। বিবাদটা আরও পাকিয়া গেল। অবশেষে ভুমিদার বাববা বাডীতে বাডীতে লোক পাঠাইয়া বালিকা-বিদ্যালয়ে ্রেরে পাঠাইতে নিষেধ করিলেন। অধিকাংশ গৃহস্থই সে নিষেধ গুনিল, শুধ আমার বাবা ও মা ওনিলেন না। তাঁহারা উভয়ে তেজী মানুষ, অতিশয় ক্সায়পরায়ণ সত্যপরায়ণ লোক ছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রিয় লোক, ভাঁহারা লোকের বিরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশরের প্রকৃতির অনেক দোষগুণ আমার পিতাতে ছিল। তিনি বলিলেন, "কি! আমার মেরে পড়াব কি না, তার ছকুম অঞ্জেদিবে? যদি কাছারও মেরে স্থলে না বার, আমার মেরে বাবে।" এই বলিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ের পণ্ডিতকে বলিলেন, "কেবল আমার মেরে আস্বে ও তুমি আস্বে, স্থল কথনও বন্ধ করো না। তাছলে গভর্গমেন্টের কাছে রিপোর্ট করে গভর্গমেন্ট সাহায্য বন্দ করে দেব।" বাপ্তবিক কিছুদিন আমার ভগিনীয়র ও পণ্ডিত মহাশয় এই তিন জনকে লইয়া স্থল চলিল। এতয়্যতীত রাহ্মদের প্রতি অক্সায় বাবহার ২ ওয়াতে বাবা অয়ি-সমান জলিয়া উঠিলেন এবং রাহ্মদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তথন তিনি বাড়ীর লোকের সমক্ষে রাহ্মদের প্রশংসা করিতেন। ইহাও আমার রাহ্ম-সমাজের দিকে আরুই হইবার অস্ততম কারণ।

জমিদার-বাবুদের এই বালিকা-বিদ্যালয় তুলিরা দিবার চেটার একটু ইতিরও আছে, তাহা এখানে বর্ণনা করাই ভাল। বালিকা-বিদ্যালয়ের ক্ষন্ত একটা ঘর নিশ্বাণার্থ উমেশচক্র দন্ত, হরনাথ বস্তু ও কালানাপ দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্ম-যুবকগণ যথন খাজনা করিয়া একটু জমি লইলেন এবং তাহাতে একটা ঘর নিশ্বাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তথন জমিদার বাবুরা তাহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং বিধিমতে সে কার্য্যে বাধা দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম-যুবকগণ স্কুল-ঘর নিশ্বাণের ক্ষন্ত শাল্তি করিয়া স্কুলরবনের ভিতর হইতে খুঁটি ও বেড়ার হেতাল প্রভৃতি আনাইলেন। গ্রাহ্ম-যুবকগণ সংবাদ পাইয়া খুঁটি প্রভৃতি আনিতে গেলেন। গিরা দেখেন চারিদিকের শ্রমন্ত্রী লোকের প্রতি জমিদার-বাবুদের হুকুম গিয়াছে যে খুঁটি প্রভৃতি কেই বহিয়া দিবে না। চাহারা অনেক অমুসন্ধান করিয়া এবং প্রলোভন দেখাইয়াও মুটে মজুর

পাইলেন না। অবশেষে কালীনাথ দত্ত, হরনাথ বস্থ প্রভৃতি কাঁধে করিয়া খুঁটি প্রভৃতি বহিয়া ক্লের জমিতে লইয়া বাইতে লাগিলেন। গ্রামের লোকে দেখিয়া আন্চর্যায়িত হইতে লাগিল এবং চারিদিকে আলোচনা আরম্ভ হইল। কিন্তু তাঁহারা খুঁটি প্রভৃতি আনিয়া দেখেন যে ঘর নির্দ্ধাণের জন্ত যে ঘরামিদিগকে ঠিক করিরা রাখিরাছিলেন তালারা জমিদার-বাবদের আদেশে বরামির কাজ হইতে নিব্রত হইরাছে। তখন ব্রাহ্ম-যুবকগণ কোমর বাঁধিয়া নিজেরাই ঘরামির কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরদিন সন্ধ্যা পর্যাম্ব সেই কাব্দে প্রবৃত্ত রহিলেন। তাঁহারা এমি মাপিয়া, খুঁটা প্রভৃতি পুঁতিয়া রাত্রে ঘরে গেলেন। প্রাতে আসিয়া দেখেন বে তাঁহাদের পোঁতা খুঁটা প্রভৃতি নাই, তৎপরিবর্ত্তে ভ্নির এক পার্বে একখানি ছোট খড়ের বর বাঁধা রহিয়াছে: দেখিয়া আশুর্যান্বিত হইয়া নিকটবর্ত্তী পাড়ায় কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে শুকর মোল্লা নামক জমিদার-বাবুদের এক চাকর রাতারাতি ঐ ঘর বাঁধিয়া ভোরে ব্রাহ্ম-বুবকদের খুঁটিগুলি তুলিয়া কাঁখে করিয়া লইয়া গিরাছে। বালিকা-বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশর এবং অপর গ্রাম হইতে খণ্ডরালম্বে-বাওয়া এক যুবক ভোরে উঠিয়া ঐ খুঁটি প্রভৃতি লইয়া বাইতে দেখিয়াছে।

ইহার পর ব্রাক্ষ-যুবকণণ আদালতে শুকর মোলার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সেই মাম্লা মন্তিলপুর প্রামের পাঁচ ছর ক্রোল উত্তরবর্ত্তী বারিপুর প্রামের আদালতে হইল। শুনিতে পাওয়া যার শুনিদার-বাব্রা ঐ মামলার জন্ম শুকর মোলার নামে স্থলের এক জাল দলীল প্রস্তুত করিয়াছিলেন; মাম্লা উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সে স্থানের সর্ব্ধপ্রধান উকীলদিগকে নিযুক্ত করিয়া মামলা চালাইতে প্রস্তুত্ত হইলেন। এদিকে ব্রাক্ষ-যুবকগণ কলিকাভার ব্রাক্ষ-বৃদ্ধদিগকে

বলিয়া কতিপন্ন নবীন ব্রাহ্ম উকীল সংগ্রহ করিলেন; তদ্ভিন্ন মাম্লা দেখিবার কৌভূহণবশতঃ কলিকাতা হইতে অনেক ব্রাহ্মযুবক বারিপুরে গেলেন। আদালতগৃহে ব্রাক্ষ দর্শকের ভিড়ের কথা তনিরা জমিদার-বাবুরা না কি বলিয়াছিলেন--- "ও মা! আমরা ভেবেছিলাম গ্রামের ঐ কয়েকটা ছোঁড়াই বুঝি ব্রান্ধ, দেশে এত ব্রান্ধ আছে তা ত জানতাম না।" যাহা হউক, মামলার শেষে <del>ও</del>কর মোলার করেক মাসের জন্ম করেদ হইল। সে কয়েদ হইয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মালিপুর সহরের জেলে আসিল। তথন আমি ভবানীপুরে থাকি-তাম। আমার গ্রামবাসী ব্রাহ্মবুবক হরনাথ বস্তু মহাশর কালীঘাটে পাকিতেন; শুকর মোল্লা মনীবের আদেশে অন্তায় কাজ করিয়া ক্ষেদ্ হইয়াছে, ইহার জন্ত হরনাথ বাবু বড়ই ছ:খিত হইয়াছিলেন। তিনি কয়েদখানায় শুকর মোপ্লাকে দেখিতে ও তাহার জন্ম থাবার ণইয়া বাইতে লাগিলেন। বতদুর শ্বরণ হয়, আমি তথনও প্রকাষ্ট ভাবে ব্ৰাহ্মসমাজে যোগ দিই নাই, কিন্তু সাধু উমেশচক্ৰ দত্ত, কালীনাৰ দত্ত, হরনাথ বস্থ প্রভৃতি ব্রাহ্ম যুবকদিগকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। হরনাথ আমাকে শুকর মোল্লার করেদের জন্ত তু:খিত দেখিয়া, প্রতি রবিবার আলিপুর ফেলখানায় গিয়া শুকর মোলাকে মিঠাই প্রভৃতি খাওয়াইয়া আসিবার ভার আমার প্রতি দিলেন। আমি তাহাই করিতে লাগিলাম। এই জম্ম ওকর মোলার করেদের কথা আমার মনে আছে। আমি যখন প্রতি রবিবার গিরা আলিপুর জেলে শুকর মোল্লাকে থাওয়াইতেছি, তথন গ্রামে জমিদার-বাবুদের শাসনে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ে মেরে পাঠান বন্ধ হইরাছে. কেবল আমার পিতামাতার দৃঢ়চিত্ততার গুণে আমার ছই ভগিনীকে নইরা পণ্ডিত স্থল চালাইতেছেন ৷

এখন নিজের জীবন-বিবরণ আবার বলি। চৌধুরী মহাশর্মিগের ভবনে অবস্থান-কালে ১৮৬৪ সালে আখিন মাসে মহাঝড় ঘটে। সেই বটনা স্বতিতে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত রহিয়াছে। সেটা পূজার ছুটর সময়, বোধ হয় পঞ্চমী কি ষ্টার দিন। অনেকে পূজার সময় কলিকাত। ছইতে বাড়ী বাইতেছিল, স্কুতরাং পথে ঝড়ে পড়িতে হয়। আমার ব্রথামের একটা যুবক ও আমি চইজনে ঝড়ের পূর্বাদিন শাল্ভি করিয়া কালীঘাট হইতে বাসগ্রামের অভিমুখে যাত্রা করি। সে দিন সন্ধা হইতেই আকাশ ঘনঘটাছুত্ৰ হইয়া ছোৱে বায় বহিতে আরম্ভ হয় ও বৃষ্টি নামে। সেই বায়ু ও বৃষ্টিতে আমরা কোনও প্রকারে শাল্তিতে বসিয়া রাত্রি কাটাইলাম, শয়নের স্থুও সার হইল না। পরদিন প্রত্যুবে বখন মেদের অস্তরালে উবার আলোক দেখা দিল, তথন দেখিলাম আমাদের শাল্তি, মগরাহাট নামক স্থানের উত্তরে জালাসি নামক দ্বীপগ্রামের কিঞ্চিং উত্তরে, বিশাল জলা ও ধান্তক্ষেত্রের মধ্যে, ঝড় ও তরঙ্গের আগাতে আন্দোলিতহইতেছে। বায়ুর বেগ এত অধিক যে সন্মুগদিকে এক পা অগ্রসর ১ওয়। কঠিন। কোনও প্রকারে শাল্তির চালকদ্বর জালাসি গ্রামের বাজারের ধারে গিয়া শাল্তি লাগাইল। মামরা লাফাইয়া তীরে উঠিলাম এবং একটা দোকানে গিয়া আশ্রয় বইলাম। দেখিলাম আমাদের তার আরও করেক জন শান্তির যাত্রী নানাস্থান হইতে আসিয়া সেখানে আশ্রম লইয়াছে। তখনও কাহারও মনে হয় নাই বে ঝড় অবিলম্বে ভীষণ সাইক্রোনের আকার ধারণ করিবে। সকলে পরামর্শ ১ইতে লাগিল বে, সকলে মিলিয়া পিচুড়ী রাঁধিয়া থাওয়া যাক। বাত্রীদের মধ্যে ছইজন ব্রাহ্মণ এই কার্য্য করিতে স্বীক্লত হইলেন। বলিলেন ছই-জনের জন্ত রাঁধাও যা, দশজনের জন্ত রাঁধাও তা। আমরা কৃতজ-

চিত্তে সেই হুর্য্যোগের দিনে খিচুড়ী খাইতে পাইব বলিয়া আনন্দিত হুইতে লাগিলাম। কিন্তু দেবতা আর-একপ্রকার বন্দোবস্ত করিলেন। থিচড়ীর পরামর্শ শেষ হুইতে না হুইতে, দোকানদারের সহিত চাউল দাউলের মূল্য নির্দারণ হইতে না হইতে, হুঁ হুঁ করিয়া সাইক্লোনের বায় ভাকিয়া আমাদের চক্ষের সমক্ষে কয়েকথানি চালাঘর পডিয়া व्याजिल । অবশেষে যে দোকানে আমরা বসিয়া ছিলাম সে গেৰ। কাঁপিতে লাগিল। আমরা বিপদ গণনা করিয়া কোমর বাঁধিতে লাগি-লাম। তথনও দেখি ধাত্রীদের মধ্যে একব্যক্তি তুড়ি দিয়া মন-আনন্দে "বুন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের" ইত্যাদি কীর্ন্তনী গাইতেছেন। তাঁহাকে বলা গেল "মশাই গান রাখুন, কোমর বাঁধুন ;•এ ঘর যে পড়ে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "রেখে দেও বর পড়া, গাইতে বড় ভাল লাগ্ছে: শোন শোন কীর্ন্তনটা শোন।" আর শোন, চড় চড় করিয়া বর হেলিডে লাগিল, আমরা দৌড়িয়া বাহিরে গেলাম, সে ভদ্রলোকটী চাপা পড়িলেন। যেই ঘরের বাহির ১ ওয়া অমনি আমাদিগকে বডে উডাইয়া কোণায় লইয়া গেল ! সৌভাগ্য ক্রমে আমার স্বগ্রামবাসী সেই যুবক বন্ধটার স্থিত আমি হাতে হাত বাধিয়াছিলাম, আমাদের গুইজনকৈ অধিক <u>দুরে বইয়া যাইতে পারিল না। একখানা দোকানঘর পড়িয়া গিয়া</u> ভাহার হুথানা চাল মাটাতে পড়িয়া দাড়াইয়া ছিল, আমরা চুজনে গিয়া তাহার উপরে পড়িলাম। পড়িয়া ভাঙ্গা ঘরের খুঁটি ধরিয়া ঝড় ভোগ করিতে ও থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। দাঁডাইয়া দাঁডাইয়া দেপি সেই কীর্ত্তনকারী ভদ্রলোকটী পূর্ব্বকার দোকানদরের চাল ফুঁড়িয়া উপরে উঠিতেছেন। আমাদিগকে অদূরে দেখিয়াই তিনি হাসিতে লাগিলেন, এবং অতি কষ্টে আমাদিগের নিকট আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বড় পিতৃপুণো বেঁচে গেছি, আপনারা বোধ হয় ভাব ছিলেন মারা

কিয়ংকণ তিনজনে ঝড় ভোগ করিয়া পরামর্শ করা গেল, যে, অদরে রাণীরাসমণির কাছারি বাড়ী দেখা যাইতেছে,—সে গ্রামটা তাঁরই জমিদারী.—সেই কাছারিতে গিরা আশ্রর লওরা বাউক। তিনজনে হাত-ধরাধরি করিয়া বাহির হইলাম। কাছারিবাড়ীর নিকটস্থ হইতে ना ब्हेट्ड मध्ध बाड़ी ভূমিসাং इहेन। ठातिमिटकत थाठीत भर्गाञ्ड ধরাশায়ী হইয়া সমভূম হইয়া গেল। তথন বাতাার প্রকোপ, চুর্দান্ত দৈত্যের বিক্রমের স্থার হইয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখি, গ্রামের একখানিও গৃহ দণ্ডারমান নাই, সমুদর সমভূম হইয়াছে। চারিদিকে চাহিতে চাহিতে অদূরে একখানি গৃহ তখনও দণ্ডারমান দৃষ্ট হইল। স্থির করা গেল যে, সেখানে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাউক। গিয়া দেখি সেই আমের স্ত্রীলোক বালকবালিকাতে সে বর পরিপূর্ণ। বরখানি নৃতন ছিল বলিয়া তথনও দণ্ডায়মান আছে। সেই গৃহস্বামী অতিবৃদ্ধ, তাহার বুৰক পুত্ৰ বৃদ্ধ পিতামাতাকে তাড়াতাড়ি খাওয়াইয়া, বরের ভিতরে পুরিয়া বীরের স্তায় কোমর বাধিয়াছে, এবং সেই ঝড়ে ছুটাছুটি করিয়া চারিদিকের স্ত্রীলোক বালকবালিকা সংগ্রহ করিয়া সেই ঘরে পূরিতেছে। আমরা ঘরের নিকটে পৌছিয়া দেখি স্ত্রীলোকে ঘর পরিপূর্ণ। আমাদের সঙ্গের ভদ্রলোকটি ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন, আমাদের ছই বন্ধুর কিরূপ সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। আমরা হার হইতে ফিরিয়া পার্দের দাবাতে গিরা দাঁডাইলাম। তৎক্ষণাৎ সে দাবার চালটা আমা-

দের মাধার উপরে পড়িয়া গেল। তখন আমরা ভাবিলাম যে. এরপে ঘরচাপা পডিয়া মরা অপেকা বাহিরের উঠানে বসিয়া ঝড খাওয়। ভাল। এই ভাবিয়া বাহিরে বাইতেছি. এমন সময় গ্রহের ভিতর হইতে এক বুদা রমণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বাবা! তোমরা কোখার যাও, এত লোকের বদি জারগা হরে থাকে, তোমাদের ফুজনেরও হবে।" তথন আমরা বাধ্য হইরা গ্রহের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিরা স্থীলোক বালক-বালিকার ক্রন্সনের ধ্বনি শুনিয়া মনে হইতে লাগিল, সেখানে না ঢুকিলেই ভাল ছিল। ক্রমে বেলা অবসান হইল। অপরাহু চারিটার পর ঝড়ের বেগ কমিরা আসিতে লাগিল। গ্রামস্থ যাহারা সেই গৃহে আশ্রম নইমাছিল তাহারা "বাবারে, মারে" করিতে করিতে সীর স্বীর ভবনের উদ্দেশে যাত্রা করিল। আমাদের শালভির চালক তুইজন আমাদের বিছানা ও কিছু কিছু জিনিব পত্র মাথার করিরা আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, শাল্তি থাল হইতে লইয়া এক পুকুরের ধারে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, দড়ি ছি'ড়িয়া পুকুরের মধ্যে ডুবিয়া তখন আর উদ্ধার করিবার সময় নাই। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। তাহাদিগকে সেই ভাঙ্গা দাবাতে কোনও প্রকারে রাত্তিযাপন করিতে বলিয়া আমরা সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভাঙ্গা ঘরে রাত্তিযাপন করিবার জ্বন্ত প্রস্তুত হইলাম। তাহারা পোদ নামক হীনজাতীয় লোকের বান্ধণ।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। সেই গৃহের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার বীরপ্রাক্কতি-সম্পন্ন
বৃবক পুত্র সমস্ত দিনের জনাহার ও গুরুতর প্রমের পর ক্লাস্ত হইরা
আসিরা বরের মধ্যে পড়িল। পিতা মাতা ব্যাকুল হইরা জহুরোধ
করিতে লাগিল, "ওরে তৃই মুখ হাত ধুরে ওই চৌকীর নীচে তোর
ভাত আছে ধা।" তথন আমরা সেই ঘরে নরজন,—আমরা বিদেশীর

পাঁচজন, ও বুড়োবুড়ী, যুবক পুত্র ও গভিনী পুত্রবধু এই চারিজন। পিতামাতার অনুরোধ ও বাগ্রতা দেখিয়া বুবকটি বলিল, "বাবুরা সমস্ত मिन अनाशांत्र आह्नि. '8' द्रा यदत वरम शाक्रतन. आद आमि शाव. তা কি হয় ?" কোনওরপেট সে খাইবে না। ইহাতে আমরা বাহিরের লোক চটিয়া উঠিলাম। বলিলাম "সে কি কথা। এই বিপদে কি কেউ আতিথ্য কর্তে পারে ? তুমি সমন্ত দিন ছুটাছুটি করেছ, তুমি ঐ ভাত থাও, কিছুই অক্সায় হবে না।" সে তাহা ভনিল না, বসিয়া শেষে আমি জিজাসা করিলাম, "মাচ্চা তোমাদের বরে मामार्लित थावात मठ किছू माह्य कि ना " युवक विनन, "ठाउँन মাছে, তা ভিজে গিয়েছে।" উত্তর, "আছা ভিজা চাউল আমাদিগকে দাও।" সেই ভিজা চাউল লইয়া আমি সকলকে দিলাম: বলিলাম. · "ভাল লাগুক না-লাগুক আপনারা খান. তা না হলে ও-ব্যক্তি গাৰে না।" আমরা ভিজা চাউল খাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। হঠাৎ মনে হইল, শালতিতে একহাঁডি মাষকলাই বাডীর জন্ম লইয়া যাইতেছিলাম. সমস্ত দিন ভিজিয়া তাহাতে কল বাছির হইয়াছে। আমি সেই ভিজ কলাই আনিয়া সকলকে চাউলের সঙ্গে পাইতে দিলাম। আমাদের আহারট। বড় মন্দ হুইল না। তংপরে শয়নের ব্যাপার। সেই দরিদ ব্রাহ্মণের ঘরে যতগুলি লেগ কাঁথা মাছর ছিল, সমুদ্র সমাগত কম্পাৰিত বালক-বালিকাদিগকে চাপা দিবার জ্ঞা দিয়াছিল। সমুদয় ভিজিয়া গিয়াছে, কেবল গুইটা সেঁত্লা মাছুর তথনও ওকনো মাছে। গৃহস্বামীর পুত্র প্রস্থাব করিব বে, তাহার একটাতে ভাহারা সপরিবারে শয়ন করিবে, আর-একটীতে আমরা পাঁচজন শয়ন করিব। আমার সঙ্গের লোকেরা তাহাতে সম্মত হইয়া আদরের সহিত মাছুরটা লইলেন। তাল লইরা তাঁহাদের সঙ্গে আমার ঝগুড়া হইল। আমি

বলিতে লাগিলাম "ছি! ছি! ও মাছর নেবেন না, ওরা মাছরে গুক।" এই প্রস্তাবে সঙ্গের পথিকেরা হাসিতে লাগিলেন, "আমরা পাঁচজনে এক মাছরে গুই, ওরা চারজনে আর-এক মাছরে গুক। এ বিপদে আর ভদ্রতা কর্বার সমর নাই।" এই কথাতে আমি রাগ করিরা মাছরের বাহিরে কাদাতে গুইরা অগাধ নিদা দিলাম।

পরদিন প্রাতে যখন চকু খুলিলাম, তখন দেখি বেশ রোদ উঠিয়াছে। আমার অগ্রেই আর সকলে জাগিয়া প্রাত্যক্তা সমাপন করিতেছিলেন। আমি বাহিরে গিয়া দেখি বৃদ্ধ-বৃদ্ধার বৃবক পুত্রটি আমাদের শাল্তির চালকদ্বের সঙ্গে পুকুরে ড্বিয়া ডুবিয়া শাল্তিখানি তৃণিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিয়া তাহাকে ওপ্রকার জলে ডুবিতে বারণ করিলাম, কিন্তু সে দে-কথার প্রতি কর্ণপাত করিল না। ক্রমে ভিনন্ধনে শালতিথানি তুলিল। চালকম্বয় তাহার জল ছেঁচিয়া পরিকার করিতে প্রবৃত্ত হইল, ব্রাহ্মণবৃবক কুলীর স্থায় মাধায় করিয়া আমাদের জিনিসপত্র বহন করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমি চাহিয়া দেখি যে সেই সময়ে পথে পতিত একটা ভগ্ন বোলতার চাকের উপরে পা দেওয়ার ভাহার পায়ে অনেকগুলি বোল্ডা কামড়াইয়াছে, তাহার পা ফুলিয়া উঠিতেছে, তবু সে সেই কান্ধ করিতেছে। তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি কিরূপ কুডভ্রতার উদয় হইল, তাহা আর ভাষায় বর্ণন করিবার নতে। আমি ব্রাহ্মণ-ভনয়কে পরে অর্থসাহায্য করিয়াছিলাম এবং পরে যথনই শালতি করিয়া বাড়ী যাইতাম, সেই গ্রামে উঠিয়া তাহাদিগকে অবেষণ করিয়া কিছু কিছু অর্থসাহাষ্য করিয়া ঘাইতাম। সে গ্রামটা বেন আমার তীর্থস্থানের ন্যায় হইয়াছিল। কয়েক বংসর পরে একবার গিয়া আর তাহাদের উদ্দেশ পাইশাম না।

আবার নিচ্ছের কার্য্যবিবরণ বলি। মহেশচক্র চৌধুরী মহাশয়ের

বাড়ীতে থাকিতে থাকিতে ১৮৬৫ কি ১৮৬৬ সালে এই ভবানীপুরের একটা ভদ্রসম্ভান কোনও গুরুতর অপরাধে দ্বীপাস্তরে প্রেরিত হয়। সেই ঘটনাতে ভবানীপুরের লোকের চিত্তকে অভিশন্ন আন্দোলিত করে। সেইপ্রকার মনের ভাব লইয়া কবিতা লিখিতে বসি। কবিতাটি মাতুলের সংবাদপত্রে "নিক্মানিতের বিলাপ" নাম দিয়া প্রকাশ করি। এই প্রথম কবিতা লেগা নর। ইতিপুর্বের মধ্যে মধ্যে সোমপ্রকাশে ও প্যারীচরণ সরকারের সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে কবিতা লিখিতাম। লোকে পড়িয়া প্রশংসা করিত। তাহাতে কবিতা লিখিতে উৎসাহিত হইতাম।

এই সমরে প্যারীচরণ সরকার মহাশর এড়কেশন গেজেটের সম্পাদক ও স্থরাপান-নিবারিণী-সভার সভাপতি ছিলেন। কবিতা-লেখা প্রত্রে তাঁহার সহিত আমার একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। তিনি তথন প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রক্ষের্রী করিতেন এবং এড়কেশন গেজেট সম্পাদন করিতেন। আমি তাঁর কাগজে প্রথমে করেকটা ছোট ছোট কবিতা মুদ্রিভ করি। তাহাতে তিনি প্রীত হন; এবং আমাকে লিখিতে উৎসাহিত করেন। তৎপরে এক ঘটনা ঘটল, যাহাতে আমার কবিত্বশক্তিকে আর-একদিকে লইরা গেল। আমাদের ভবানীপুরে একজন বিলাত-ক্রেরত ডাক্রার আসিরা বসিলেন, তাঁহার হাব-ভাব চাল-চলন সবই ইংরাজী ধরণের। তিনি নিজের ঘারে এক সাইনবোর্ড দিলেন, তাহাতে ডট বলিয়া নিজের উপাধি লিখিলেন। এই লইয়া আমাদের স্বক্দলে হাসাহাসি পড়িয়া গেল। অমনি আমি বাঙ্গালীর সাহেবীয়ানার উপর বিদ্রপ বর্ষণের জ্ঞা বিলাত-কেরত বাঙ্গালী সাজিয়া "এস এন ডট" নাম লইয়া এডুকেশন গেজেটে কবিতা লিখিতে লাগিলাম, বাঙ্গালীর প্রের যাহা তাহার উপরে বিজ্ঞপ-বর্ষণ করিতে লাগিলাম,

এবং ইংরাজী বাহা-কিছু তাহার উপর আদর দেখাইতে লাগিলাম, বদেশী ভাবাপর হইরা আর একজন কবিতাতে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কবিতা-বৃদ্ধ চলিতে লাগিল, চারিদিকে একটা চর্চা উঠিয়া গেল। আমার কবিতাতে কাহারও বৃবিতে বাকি থাকিল না বে, আমিও স্বদেশীভাবাপর, কেবল সাহেবীভাবাপর ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞপ করিবার জন্ত লেখনী ধারণ করিয়াছি। ঐ-সকল কবিতার ছই এক ছত্র মনে আছে। তাহা দেখিলে সকলে হাসিবেন। আমার প্রতিদ্বদী কবি বিভাসাগর মহাশরের প্রশংসা করাতে আমি বঙ্গভূমির প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—

বিদ্যার সাগর তব মূর্থের প্রধান,
টীকিদার ভট্টাচার্য্য নাহি কোন জ্ঞান।
ইংরাজ মেরেদের প্রশংসা করিয়া লিখিলাম:
ধবলাঙ্গী তামকেশী বিড়াল-লোচনা,
বিবাহ করিব স্থথে ইংরাজ-ললনা।

এই হত্তে প্যারীবাবুর নিকট আমার একটা প্সার দাড়াইল। তাহার একটা ফল মনে আছে। ইহা বােধ হয় ইহার কিছু দিন পরে ঘটিয়া থাকিবে। একবার আমার বদ্ধ উমেশচক্র মুখোপাধাায় চট্টগ্রামবাসী প্রেসিডেন্সী কলেন্দ্রের অক্সতম ছাত্র নবীনচক্র সেনের লিখিত একটা কবিতা আনিয়া আমাকে দেখাইলেন। কবিতাটা পড়িয়া আমার বড় ভাল লাগিল। আমি উমেশের সঙ্গে নবীনবাবুর বাসাতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম; এবং সেই কবিতাটী এড়ুকেশন গেলেটে প্রকাশ করিবার হুক্ত উৎসাহিত করিলাম। আমার অমুরোধে তিনি কবিতাটী আমার হাতে দিলেন। আমি কাটিয়া কুটিয়া তাহাতে নিজে কিছু যােগ করিয়া প্যারীবাবুর হাতে দিয়া

আসিলাম। তিনি তাহা এডুকেশন গেজেটে ছাপিলেন এবং নবীনকে 
ঢাকিয়া উৎসাহিত করিলেন। পরে নবীনচক্র সেন মহাশরের কবিতা-গ্রন্থ
মুদ্রিত হইলে পড়িয়া দেখিয়াছি, তাহাতে সেই কবিতাটী আছে এবং,
বতদর মনে হয়, আমার প্রক্রিপ্ত হই চারি পংক্তি এখনও রহিয়াছে।
আমার এখন শ্বরণ করিয়া হাসি পায়, আমি সেই অয় বয়সে কাব্যভগতে কিরূপ মুক্রবিব হইয়া উঠিয়াছিলাম।

পাারীনাবুর সংশ্রবে আসিয়া আমার আর-এক উপকার হইল। স্থবাপানের উপর আমার দারুণ বিদেষ জন্মিল। তাহার একটা প্রমাণ আমার মনে আছে। আমি অগ্রেই বলিরাছি, ভবানীপুরে যে চৌধুরী মহাশয়দিগের আশ্রয়ে আমি থাকিতাম, তাঁহারা সকলেই সাধু সদাশয় লোক ছিলেন, তাঁচাদের বিমল চরিত্রের প্রভাব আমাকে অনেক পরিমাণে গঠন করিয়াছে। তাঁহাদের একজন স্বসম্পর্কীয় লোক ছিলেন, তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাদের সঙ্গে গুই চারি দিন বাপন করিতেন। তিনি একটা সওদাগর আফিসে একটা বড পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন: অনেক টাকা উপাক্ষন করিতেন এবং চই হঙ্কে বায় করিতেন। বন্দুক ছোড়া, শিকার করা, সদলে নৌকাযোগে ছলপথে বিচরণ করা, প্রভৃতি আমোদে অনেক টাকা বার করিতেন। এই-সব কার্ণে তিনি আমার স্থায় যুবকদের চক্ষে একটা "হিরোর" মত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার একটু দোষ ছিল, তিনি স্থরাপান করিতেন। একবার অপরাপর কয়েক ব্যক্তির সহিত তাঁহার সঙ্গে গঙ্গার চড়াতে ক্ষেকদিন বাস করিতে গিয়াছিলাম। প্রতিদিন পাথী শিকারের সময় সঙ্গে যাইতাম, কিন্তু তাঁহাকে কখনও মাতাল অবস্থাতে দেখি নাই। যাহা হউক, তিনি আমাদিগকে সর্বাদাই স্থরাপান করিবার জন্ত প্ররোচনা করিতেন; বলিতেন পরিমিত স্থরাপান করিলে শরীর ভাল থাকে.

মনে ক্ষুর্ত্তি থাকে, কাজের শক্তি বাড়ে, ইত্যাদি। আমার বেন শরণ হর বে, তাঁহার প্ররোচনার একদিন কি ছই দিন একটু একটু স্থরাপান করিরাছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য জগদীখরের রূপা! তৎপরেই মনে মহা নির্কেদ উপস্থিত হইল। প্যারীচরণ সরকার মহাশরকে, মাতুল মহাশরকে ও পিতাঠাকুরকে শরণ করিরা মহা লক্ষিত হইলাম এবং স্থরাপান নিবারণের জন্ত ছর্জ্জর প্রতিজ্ঞার দৃঢ় হইলাম। তদবধি আমি স্থরাপান নিবারণের পক্ষে বহিরাছি।

সে বাহা হউক, মাতুলের হত্তে বখন নির্বাসিতের বিলাপের প্রথম করেক পংক্তি মুদ্রিত করিবার জন্ম দিরা আসিলাম. তথন ভরে-ভরেই দিয়া আসিলাম। মনে হইল তিনি ডাকিরা ভিরন্ধার করিবেন। ননে করিবাছিলাম, ছই একবার লিখিরা সমাপ্ত করিব, কিন্তু প্রথমবার কয়েক পংক্তি বাহির হইলে, তিনি কলেকে আমাকে ডাকিয়া অতিশর সম্বোষ প্রকাশ করিলেন এবং আরও কবিতা আছে কি না জিজাসা করিলেন। আমি অতিশর উৎসাহিত হইরা গেলাম। অমনি আরও লিখিতে বসিলাম। এইরূপ সপ্তাহের পর সপ্তাহ সোমপ্রকাশে কবিতা প্রকাশিত হইতে লাগিল। করেকবার প্রকাশিত হইতে না হইতে ্চারিদিকে সমালোচনা উঠিয়া গেল। পথে বাটে, ভাড়াটে গাড়িতে লোকে বলিতে লাগিল, "এ **শ্রী**নি: কে হে ?" **আ**মার লাসুল স্ফীড হইয়া উঠিতে লাগিল। নিজের মনে মনে মস্ত একটা কবি চইয়া দাঁড়াইলাম। বাস্তবিক তখন আমার কবিতার মধ্যে একটু নূতনত্ব ছিল। ইহাতে ঈশরচন্দ্র গুপ্তের বাধা মিত্রাক্ষর অথবা মাইকেলের খোলা অমিত্রাক্ষর ছিল না. কিন্তু হুইরের মধ্যন্তলে বাহা তাহাই ছিল। ভাবকে ছत्मत्र वनवर्षी ना कतिया हम्मत्क ভाবের वनवर्षी कता रहेबाहिन। প্রধানত: এই বস্ত ইহা তখন সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিরাছিল।

সাল ও তারিধ মনে নাই, এই ভবানীপুরে চৌধুরী মহাল্রদিগের আত্ররে বাসের কালে, একবার আমার পিতাঠাকুর মহালর একথানি সর্কারি কাগজ আমার নিকট পাঠাইরা আদেশ করিলেন ভাহা আমাকে বরং গিয়া কুলসমূহের ইন্স্পেক্টর উদ্রো সাহেবের হাতে দিতে হইবে। তদকুসারে একদিন কলেকে বাইবার পথে আমি উদ্রো সাহেবের আপীসে উপস্থিত হইলাম। তাহার আপীস-গৃতে প্রবেশ করিরা তাহার জ্ঞ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সাহেব তথন পাশের বরে আহারে বসিরাছিলেন, কিয়ংকণ পরেই উপস্থিত হইলেন। আমি অভিবাদন করিরা তাহার হতে কাগজধানি দিলাম। তিনি কাগজধানি লইতে চাহিলেন না, বলিলেন, "তুমি আপীসঘরের বাহিরে কুতা গুলিরা এস নাই কেন ?"

আমি। এ ঘরে প্রবেশ করিবার সমর জুতা খুলিতে হয় এ নিয়ম বে আছে তা তো জানিতাম না, তাহা হইলে এ ঘরে প্রবেশ করিতাম না।

ব্যাপারধানা এই—তথন আমার এমনি দারিদ্রা ও ত্রবস্থা নে, আমাকে চটি জ্তাই সর্বাদা পরিতে হইত, বুট জ্তা পরা ভাগ্যে ঘটিত না। স্বতরাং সেদিন চটি জ্তা পারে দিয়াই কলেকে বাইবার পথে সাহেবের আপীসে গিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়াই সাহেব চটিয়াছিলেন।

উদ্রো সাহেব। তুমি জুতা পরিয়া এ ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে অপমান করিয়াছ। তুমি জুতা খুলিয়া এস।

আমি। না সাহেব, আমি জ্তা খুলিব না। আমি কিরপে আপনার অপমান করিলাম, তাহা ব্ঝিতে পারিতেছি না। আপনার পারে জ্তা রহিরাছে, আপনার কেরানী বাবুর পারে জ্তা দেখিতেছি। আপনারা বদি খোলেন তবে আমি খুলিতে পারি। উড্রো সাহেব। ও বে বৃট জুতা।

আমি। বৃট জুতা পারে দিরে এলে আপনার মান থাকিত, আর চটি জুতা পার দিয়া আসাতে আপনার মান গেল, এ নৃতন কথা, ইছা আমি কিরুপে বৃথিব ?

উড্রো সাহেব। হাঁ, আমার আপীসের এ নিরম আছে, তাহা ভূমি কি জান না ?

আমি। না সাহেব ! আমার জন্মে এমন নিরম তনি নাই। উদ্ধো সাহেব। তৃমি জ্তা খুলিবে কি না বল ? আমি। না সাহেব খুলুব না।

উদ্রো সাহেব। তবে তোমার চিঠি নেব না।

আমি। এই কাগজ আপনার ডেল্কের উপর রৈল, ও আপনাদেরই কাগজ, নেন নেবেন, না নেন না নেবেন। আমার কাজ আমি করে গোলাম।

এই বলিরা ডেক্সের উপর কাগজ রাখিরা আমি বাইতে উছত। সাহেব বলিলেন, "শোন শোন গাড়াও।" আমি গাড়াইলাম।

সাহেব। রাজা রাধাকান্ত দেব অত্যন্ত পীড়িত, তুমি কি ভনেছ ? আমি। হাঁ সাহেব, ভনেছি।

সাহেব। আমার গাড়ি জোতা হচ্চে, আমি এখনই তাঁকে দেখতে যাব, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে ?

আমি। না সাহেৰ, আমাকে কলেকে বেতে হবে; বেলা হয়ে বাজে।

সাহেব। আচ্ছা, বদি তৃষি আমার সঙ্গে বাও, তাঁর বরে প্রবেশ কর্বার সময় জুতা খুল্বে কি না ?

আমি সেধানে জুতা খুলিবার কারণ বলিতে বাইভেছি, সাহেব

বাধা দিরা বলিলেন, "ইা" কি "না" বল, আমি আর কিছু ওন্তে। চাই না।

আমি। হাঁ সাহেব, সেধানে খুল্ব।

সাহেব। তবে আমার এখানে খুল্বে না কেন ?

আমি। আপনি কারণ ওন্বেন না, তবে আমি কি কর্ব ?

কারণটা শুনিলে বলিতাম যে বাঙ্গালী ভদলোকের বৈঠকখানাতে জাজিন পাতা থাকে; সকলেই জুতা খুলিয়া প্রবেশ করে; স্থতরাং আমাকেও এইভাবে প্রবেশ করিতে হইত। কিন্তু সাহেব বখন আমার কথাতে কান দিলেন না, তখন বাধ্য হইয়া মৌনাবলম্বন করিলাম, এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ঘরের বাহির হইলাম। সাহেব আবার ভাকিলেন, "ছোক্রা শোন শোন।" আমি আবার ঘরে প্রবেশ করিলাম।

সাহেব। ভূমি একটা কথা গুনেছ—নিজের মান বদি চাও অপরের মান আগে রাধ।

আমি। সাহেব, ও খুব ভাল কথা, আমি অনেক দিন গুনেছি। এই বলিয়া আবার তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ছরিত পদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া কলেন্দ্রের দিকে ছুটিলাম।

বড়মামা বৈকালে আমাকে ডাকাইয়া সমুদর কথা শুনিলেন। বলি-লেন, উদ্বোসাহেব যে তোমাকে কুতা খুলাইতে পারেন নাই ইহাতে আনি বড়ই সম্ভই হইয়াছি। তুমি আমার ভাগিনার মত কাজ করিয়াছ। তংপরে তিনি সোমপ্রকাশের জন্ত ইহার একটি বিবরণ লিখিয়া দিতে বলিলেন। আমি "উদ্বোসাহেব ও চটিক্তা" হেডিং দিয়া ইহার একটি বিবরণ লিখিয়া দিলাম। পরবর্ত্তী সোমবারে "ফল্না সাহেব ও চটিক্তা" হেডিং দিয়া বড়মামা সেটী বাহির করিলেন, এবং বেচারি উদ্বোসাহেবের উদ্দেশে অনেক উত্তম মধ্যম তিরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন। পরে শুনিতে

শাইলাম, উদ্রোসাহেব তাহা পাঠ করিরা আমার প্রতি হাড়ে হাড়ে চটিরা গেলেন; এবং আপীসের বাবৃদিগকে বলিলেন, এই ছেলে কলেজ থেকে বাহির হইরা যদি কর্দ্মপ্রার্থী হয় আমাকে জানাইও। আমি উদ্রোসাহেবের স্থার সদাশর পুরুবের বিব নরনে পড়িরা গেলাম ভাবিরা বড় ছঃখ হইল। তিনি অতি সদাশর মামুষ ছিলেন বলিরা এ কথা ঠার মনে ছিল না; কারণ পরবর্তী সময়ে আমি যখন ভবানীপুরের সাউণ স্থার্কন স্থল হইতে হেরার স্থলে আসি, তখন তিনিই উদ্যোগী হইরা আমাকে আনিরাছিলেন, তখন তাঁহার কর্ম্মচারীরা তাঁহার আদেশ-মত আমার নাম তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন নাই; করিলে কি দাড়াইত জানি না। উদ্রোসাহেব বেরূপ সদাশর পুরুষ ছিলেন, এবং আমার ভবানীপুর সাউথ স্থবার্কান স্থলের কাজে বেরূপ সম্ভষ্ট হইরাছিলেন, তাহাতে সবিশেষ বিবরণ জানিলেও কিছু বলিতেন না এইরূপ মনে হয়। আমার মাতৃণ মহাশর সোমপ্রকাশে আন্দোলন করিরাছিলেন বলিরাই কণাটা আমার মতে রহিরাছে।

মামি বখন কবিতারসে নিম পার্ন্তাছি, তখন এক পারিবারিক 
চর্ঘটনা ঘটল। কোনও বিশেষ কারণে আমার পিতা আমার প্রী
প্রসন্নমন্ত্রীর ও তাঁর বাড়ীর লোকের প্রতি কুপিত হইনা তাঁহাকে
পিতৃগৃহে পাঠাইরা দিলেন। বলিলেন তাঁহাকে আর আনিবেন না।
তাঁহাকে একেবারে বর্জন করা যখন দ্বির হইল, তখন এই প্রশ্ন
উঠিল, বে, আমি ত একমাত্র প্রসন্তান, বংশরক্ষার উপার কি হইবে 
শতএব আমার প্ররাম্ব বিবাহ দেওয়া দ্বির হইল। আমার এরপ
বরস হইরাছিল বে বছবিবাহকে মন্দ বলিয়া জানি। প্রসন্নমন্ত্রীর প্রতি
তখন আমার বে বড় ভালবাসা ছিল, তাহা নহে। তবে তাঁহার ও
তাঁহার বাড়ীর লোকের সামান্ত অপরাধে তাঁহাকে গুক্তর সাজা

দেওরা হইতেছে ইহা অনুভব করিরাছিলাম। আমি কিরুপে এইরুপ ক্টিন ব্যবহারে সহায়তা করি ইহা ভাবিয়া মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। কিন্তু বাল্যাবধি পিভাকে এরপ ভর করিতাম বে. তাঁহার ইব্ছাতে বাধা দেওয়া আমার সাধাাতীত ছিল। তথাপি আমি নিচে ও জননীর দারা তাঁহাকে জানিতে দিয়াছিলাম যে এক্লপ বিবাহে আমার ৰত নাই। এথানে একটা ঘটনা উল্লেখ-যোগা। বাবা আমাকে বিবাহ দিতে নইয়া য়াইবার জ্ঞ আমাকে নইতে ভবানীপুরে মহেশচক্র চৌধুরী মহাশরের ভবনে আসিলেন, এবং আমাকে লইয়া গেলেন। পথে আমার দিতীয়বার বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে বুঝাইতে চলিলেন। আমি তাঁহাকে বড় ভর করিতাম, তাঁহার মুথের উপর কিছু বলিতে পারিতেছি না, সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছি। অবশেষে আমাদের গ্রামের চুই ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী বারাসত গ্রামে বাইবার সময় আমি ্বাবাকে বলিলাম, "বাবা আপনি মনে করিতেছেন আমার স্ত্রীকে বিদায় করিয়া দিয়া আমার শশুরবাড়ীর লোকদিগকে সাজা দিবেন: কিন্তু ফলে এ সাজা আমাদিপন্তুই পেতে হবে, আমার বোধ হয় এরপ কারু না করাই ভাল।" বেই এই কথা বলা, অমনি বাবা কিরিয়া নাড়াইলেন এবং নিজের পায়ের জুতা হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন—"তুই এখান হতে ফিরে বা, আর এক পা তুলেছিদ কি এই জ্তা মারবো।" আমি বলিলাম, "চলুন বাড়ীতে গিয়ে মার সামনে কথা হবে। আমার বক্তব্য যা তা আমি বল্লাম, তারপর করা না করা আপনার হাত।" তারপর ছব্দনে বাড়ীতে যাওয়া গেল। আমি গিরা মাকে বলিলাম "মা, এ কি হচ্ছে? আমার দ্রী ও খণ্ডরবাড়ীর লোকেদের উপর রাগ করে এ কি করা হচ্ছে ?" মা বলিলেন "জানিস ত बाबाद कार्यद डिशद এकी दे बाथा नाहे, बाबि वाथा हिट्ड

রাখ্তে পার্ব না, যা জানে কক্ষক।" বাবা আমাদের আপত্তির প্রতি দৃক্পাতও করিলেন না। আমাকে ধরিরা বিবাহ দিতে লইরা গোলেন। এই বিতীর বিবাহ বর্জমান জেলার দেপুর নামক প্রামের অভরাচরণ চক্রবর্তীর জোগ্রা কন্তা বিরাজমোহিনীর সহিত হইল। বিবাহটা ১৮৬৫ কি ১৮৬৬ কোন সালে হইরাছিল ঠিক মনে নাই।

এই বিবাহের পরেই আমার মনে দারুণ অমুতাপ উপস্থিত হইল। একটা নিরপরাধা স্ত্রীলোককে অস্তায়রূপে গুরুতর সাজা দেওরা হইল. এবং আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই অন্তায় কার্য্যের প্রধান পুরুষ হইলাম. ইছা ভাবিয়া লজ্জা ও হুংখে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। পিতার আদেশে বিবাহ করিতে বাইবার পূর্বে আমি এই ভাবিয়া মনকে প্রস্তুত করিয়াছিলাম যে রামচক্র পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ চতুর্দশ বর্ষ বনবাস করিরা কট পাইয়াছিলেন, আমি না হর পিতৃ-আঞা পালন করিরা চিরকাল কষ্ট পাইব। কিন্তু এই অমুতাপের মুহুর্ত্তে সে চিন্তা আর আনাকে বল দিতে পারিল না। আমি মনে করিতে লাগিলাম, মাতুর আপনার কাজের জন্ম আপনিই দারী, হাজার গুরুর আদেশ হইলেও পাপের অংশ কেই লয় না। আয়নিন্দাতে আমার মন অধীর হইরা উঠিল। সে তীব্র আত্মনিন্দার কথা মনে হইলেও এখন শরীর কম্পিত হয়। আমি আমুদে উপহাস-র্যাসক বন্ধুতাপ্রিয় মাহুব ছিলাম, আনার হান্ত-পরিহাস কোথায় উবিয়া গেল। আমি ঘন বিষাদে নিমগ্র ছইলাম। পা ফেলিবার সময় মনে ছইত বেন কোনও নীচের গর্জে পা ফেলিতে যাইতেছি। রাত্রি আসিলে মনে হইত আর প্রভাত না হুইলে ভাল হয়।

এই অবস্থাতে আমি ঈশবের শরণাপর চইলাম। আমি ঈশবে অবিশাস কথনও করি নাই। আমার শ্বরণ আছে, এই সমরে আমার পিতা আমার নিকট অনেক সময় সংয়ত নাস্তিক দর্শনের রীতি অবিশ্বনে নান্তিকতা প্রচার করিতেন। বলিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশর আন্তিক নহেন, ইত্যাদি। ইহা লইয়া পিতা-মাতাতে কখনও কখনও ৰগ্ড়া হইয়াছে দেখিয়াছি। বাবার সঙ্গে এরপ বিচারে প্রবৃত্ত আছি দেখিলে, মা বাবার প্রতি রাগ করিরা আসিরা আমার হাত ধরিরা ভূলিয়া লইয়া বাইভেন। বলিভেন, "রাধ রাধ তোমার লান্তিক দর্শন রাখ, ছেলের মাথা খেও না।' কিন্তু নান্তিকতা আমার মনে ভাল লাগিত না: মনে বসিত না। আমি বালক-কাল হইতে পাড়ার সমবর্ত্ত বালকদিগের সহিত সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা বিষয়ে আলোচনা করিতে ভাগ বাসিতাম। কিন্তু ইতিপূর্বে আমি ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে কখনও শুরুতররূপে চিন্তা করি নাই। ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনার অভ্যাস ছিল না। এই মানসিক গ্লানির অবস্থাতে তাহা করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে ভক্তিভান্ধন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমার মানসিক অবসাদের কথা অবগত হইয়া আমাকে একথানি থিওডোর পার্কারের Ten Sermons and Prayers পাঠাইরা দিলেন। পার্কারের প্রার্থনাগুলি বেন আমার চিত্তে নবজীবন আনিল। আমি প্রতিদিন রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একথানি থাতাতে একটা প্রার্থনা লিখিয়া পাঠ করিয়া শরন করিতে লাগিলাম। কেবল তাহাই নহে: দিনের মধ্যে প্রত্যেক দশ পনর মিনিট অস্তর ঈশ্বর স্থরণ করিতাম ও প্রার্থনা করিতাম। ছ:ধের বিষয় আমার সে প্রার্থনার খাতাখানি হারাইয়াছে। নতুবা ধর্মজীবনের শৈশবের সেই আধ আধ ভাষা মাজ দেখিতাম।

প্রার্থনা করিতে করিতে হৃদরে ছুইটী পরিবর্ত্তন দৈখিতে পাইলাম। প্রথম, ছুর্বলভার মধ্যে বল আসিল; আমি মনে সংকর করিলাম, "কর্ত্তবা বুঝিব বাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা, বার বাক থাকে থাক ধন্
মান প্রাণ রে।" আমি প্রস্থের আদেশ ও হাদরবাসী ঈবরের আদেশ
অন্সারে চলিবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। বিতীয়, ভবানীপুর প্রাক্ষ-সমাজে
ঈবরের উপাসনাতে বাইব স্থির করিলাম। বাইতে আরম্ভ করিলাম।
কিন্তু পাছে আমাকে কেন্ন কিছু জিজ্ঞাসা করেন, পাছে লোকের সঙ্গে
মালাপ হয়, এই ভয়ে উপাসনা আরম্ভ হইলে বাইতাম ও উপাসনা
ভাঙ্গিবার অগ্রেই চলিয়া আসিতাম।

এই সময় হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে আমার একটু একটু করিয়া যোগ হইতে লাগিল। আমার সমাধ্যায়ী বন্ধু উমেশচক্র মুখোপাধ্যায় ( ষিনি পরে বিলাতে গিরা ডাক্তার হইরা আসিয়াছিলেন ) তথন ত্রাহ্মদের নিকট সর্বাদা বাইতেন। কেশবচক্র সেন মহাশরের কথা আমাকে মাসিয়া বলিতেন; এবং ব্রাহ্মদের প্রকাশিত পত্রিকাদি আনিয়া আমাকে পড়িতে দিতেন। কিন্তু আমাকে গ্রান্ধদের কাছে লইতে চাহিলে শক্ষাতে বাইতে চাহিতাম না। একদিনের কথা শ্বরণ হয়। উমেশ আমাকে ও বোগেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (যিনি পরে বোগেজনাণ বিদ্যাভূষণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন) ভঞ্চাইয়া কেশববাবুর কলুটোলার ৰাড়ীতে লইয়া গিয়া দেখা করাইয়া দিতে চাহিলেন। আমি কেশব বাবুর বাড়ীর ছার পর্যান্ত গেলাম, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে পা বাড়াইতে পারিলাম না, উমেশের হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেলাম। আর-একবার উমেশ ও আমি চিংপুর রোড দিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে বৃষ্টি আসিল। ভ্রথন কেশববাব চিংপুর রোডে কলিকাতা কলেজ নামে একটা কলেজ খুলিরাছিলেন। আমরা বৃষ্টির ভরে ঐ কলেজের বারাপ্তার নীচে গিরা দাঁড়াইলাম। উমেশ আমাকে ভিতরে বাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল; আমি লজাতে ভিতরে বাইতে

পারিলাম না। এমন সময় একটা পশ্চিমে বেহারা উপর হইতে নামিরা আসিল। আমরা কেশববাব্র কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিতে লাগিল—"কেশববাব্ মান্থব নয় দেবতা, তাঁর কাছে চল, ছটা কথা ভন্তে প্রাণ জুড়িয়ে বাবে।" তার প্রভূ-ভক্তি দেখিরা তাহা পরীক্ষা করিবার জ্ব্রু আমরা কেশববাব্র করিত নিন্দা আরম্ভ করিলাম। তাহাতে সে অতিশয় বিরক্ত হইল; এবং অবশেষে আকাশের দিকে তই হাত তুলিয়া কেশববাব্র দীর্ঘজীবন জ্ব্রু ঈশবের নিকট প্রার্থনা করিছে লাগিল। আমি দেখিয়া স্তব্ধ ও মৃথ্য হইয়া গেলাম। বলিলাম, "উমেশ, এ সামান্ত মান্থব নয়, বার চাকর এত দূর আরম্ভ হতে পারে।" তথন উমেশ আবার আমাকে কেশববাব্র নিকট যাইবার জ্ব্রু চাপিয়া ধরিল; কিছু আমি লজ্জাবশতঃ বাইতে পারিলাম না।

ইহার পরে উমেশ যোগেক ও অপরাপর ক্লাদের ছেলেদের সঙ্গে আমি আমাদের পূর্বতন সহাধ্যায়ী বিজয়ক্ষণ গোস্বামী ও অবোরনাথ ওপ্ত এই বন্ধুবরের বাসাতে মধ্যে মধ্যে যাইতে লাগিলাম। ইহারা এক সমর আমাদের সঙ্গে একশ্রেণীতে পড়িতেন; কিন্তু তথন ব্রাহ্মাণ্য-প্রচারক হইয়াছিলেন। একদিন রাত্রে বিজয় ও অবোর আমাকে সার ভবানীপুরে বাইতে দিলেন না, নিজেদের বাসাতে রাখিলেন। আমার স্মরণ আছে যে সে রাত্রে তাঁহাদের বাসাতে অক্সজাতীয়া স্নীলোকের রাখা ভাত মাটীর সানকে খাইয়া সমস্ত রাত্রি এত গা বিনহিন করিয়াছিল যে ভাল করিয়া মুমাইতে পারি নাই।

প্রার্থনা আমাকে বল আনিরা দিল বে বলিরাছি, তাহার অর্থ এই বে, নামুবের ভর আমার মন হইতে চলিরা বাইতে লাগিল এবং নিজ বিখাস অনুসারে চলিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল। পিতা কলিকাতার আসিরা শুনিলেন যে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনাতে বাইতেছি। একদিন আমাকে ডাকিয়া সমাজে বাইতে নিবেধ করিলেন। আমি

বীরভাবে বলিলাম, "বাবা, আপনি জানেন আপনার আজা কখনও
লজন করি নাই, আপনার সকল আজা পালন করিতে রাজি আছি,
কিন্তু আমার ধর্মজীবনে হাত দিবেন না। আমি ব্রাহ্ম-সমাজের
উপাসনাতে যাওয়া ত্যাগ করিতে পারিব না।" পরের বাসাতে পিতা
মার কোন কথা বলিলেন না; কিন্তু এই উত্তর তাঁহার এমনি নৃতন
ও ভয়ানক লাগিল, যে, পরে শুনিরাছি, সেদিন অনেক কাঁদিয়াছিলেন;
মার তুই তিন দিন তাঁহার কলিকাতাতে থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু
ভংগর দিনই দেশে চলিয়া গেলেন।

পরে গুনিরাছি তিনি বাড়ীতে পৌছিলে তাঁহার বিষণ্ণ মুথ দেখির।
আমার মা ভীত হইরা গেলেন; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভোমার মুথ
এত মান কেন, ছেলে কেমন আছে ?" বাবা গন্তীরভাবে উত্তর করিলেন,
"সে নরেছে।" অমনি আমার মা, "কি বলগো! ওগো কি বলগো!"
বলিরা কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি গুনিরা পাশের বাড়ীর
নেরেরা ছুটয়া আসিলেন। আসিরা বলিতে লাগিলেন, "কৈ শিবুর
বায়রামের কথা ত শুনি নাই।" তথন বাবা গন্তীরশ্বরে বলিলেন, "সে
মরার নধো। সে ব্রাহ্মসমাজে বেতে আরম্ভ করেছে, আমি বারণ
কর্লেও শুন্বে না।"

যাহা হউক প্রার্থনার দ্বারা বেমন বল পাইলাম তেমনি আশাও পাইলাম। আমার অন্তরামা বলিতে লাগিল, ঈশর আমাকে পাপী বলিয়া ত্যাগ করিবেন না। আমার বোধ হয় পার্কারের সরস ও আশান্বিত ভক্তি এবিবয়ে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকিবে। বাহা হউক, ব্যাকুল প্রার্থনা বিফলে বায় না তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলাম। ভগবানের প্রেরণা প্রাণে পাইয়া মন আনন্দে ময় হইতে লাগিল। তদবধি প্রার্থনাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস করিরাছে। তংপরে আমি অনেক প্রবােতন পড়িরাছি, সমরে সমরে পতিত হইরাছি, অনেক অন্ধকার দেখিরাছি, কিছ প্রার্থনাতে বিশ্বাস আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। সকল সংগ্রামের মধ্যে ছর্ব্বলতাতে বল, নিরাশাতে আশা,নিরানন্দে আনন্দ লাভ করিরাছি। আমি দিব্যচকে দেখিতেছি সেই মঙ্গলমর পুরুষ তাঁহার ছর্ব্বল সন্তানকে হাতে ধরিরা লইরা যাইতেছেন। (যেমন যে ছেলেটা চলিতে পারে না, বারবার পড়িরা যার, তার নিজের ধরার অপেকা না রাখিরা যেমন পিতা বা মাতাকে নিজে তাহাকে শক্ত করিরা ধরিতে হর, তেমনি যেন মনে হর সেই মঙ্গলমর পুরুষ দেখিরাছেন যে এ পাপী ও ছর্ব্বল মান্ত্র্যটা নিজে ধরিরা চলিতে পারে না; যথনি তাঁহাকে ভ্লিতেছে, তথনি পতিত ছইতেছে; তাই তিনি বারবার ধ্লা থাড়িরা চক্ষের জল মুছাইরা ভ্লিয়া ধরিতেছেন।)

বল ও আশা পাইরা আমি নিজ বিশাস অনুসারে চলিবার জন্ত প্রতিজ্ঞারত হইলাম। এই বার আমার কঠিন সংগ্রাম আসিল। ইলার পূর্বে গ্রীয়ের ছুটীতে বা পূলার বলে বাড়ীতে গেলেই আমাকে ঠাকুর পূজা করিতে হইত। আমাদের কুলক্রমাগত কতকগুলি ঠাকুর ছিল। বাবা সচরাচর তাহাদের পূলা করিতেন। আমি বাড়ীতে গেলে তিনি সেই কার্যন্তার আমার উপর দিয়া অপরাপর গৃহকার্য্য করিবার জন্ত অবসর লইতেন। বেবারে আমার হৃদর পরিবর্ত্তন হইরা আমি বাড়ীতে গেলাম, সেবার প্রতিজ্ঞা করিরা গেলাম যে আর ঠাকুর পূলা করিব না। গিরাই মাকে সে সংকর জানাইলাম। মা ভরে অবশ হইরা পড়িলেন। বুরিলেন একটা মহা সংগ্রাম আসিতেছে। আমাকে অনেক বুঝাইলেন; অনেক অন্তরোধ করিলেন। আমি কোনও মতেই প্রস্তুত হইতে পারিলাম না। ধর্মে প্রবঞ্চনা রাধিতে পারিব না বলিরা করবাড়ে মার্ক্তনা ভিকা করিলাম। অবশেবে সেই সংকল্প বধন বাবার গোচর করা হইল, তথন আথের গিরির অধ্যাদামের স্থার তাঁহার ক্রোধায়ি অলিরা উঠিল। তিনি কৃপিত হইরা আমাকে প্রহার করিরা ঠাকুরঘরের দিকে লইরা যাইবার জুন্ম লাঠি হত্তে ধাৰিত হইরা আসিলেন। আমি ধীরভাবে বলিলাম. "কেন বুথা আমাকে প্রহার করিবেন ? আমি অকাতরে আপনার প্রহার সহ করিব। আমার দেহ হইতে এক একখানা হাড় খুলিরা লইলেও আর মামাকে ওধানে লইতে পারিবেন না।" এই কথা ভনিরা ও আমার দুঢ়তা দেখিয়া তিনি হঠাৎ দাড়াইয়া গেলেন এবং প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল কৃপিত ফণীর স্থায় ফুলিতে লাগিলেন। অবশেষে আমাকে পূলার কাজ হইতে নিষ্কৃতি দিয়া নিজে পূজা করিতে বসিলেন। সেই দিন হইতে মামার মূর্ত্তি পূজা রহিত হইল। আমি সতাব্দরপের উপাসক হইলাম। কিছু আমাদের পারিবারিক আন্দোলন গ্রামবাসী আনীয়-স্বজনের মধ্যে ব্যাপ্ত হইরা পড়িল। আমাকে সকলেই নির্য্যাতন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ স্টবেন। তংগরে বাবা আমাকে গ্রামন্ত ব্রাহ্মদিগের সহিত মিশিতে নিবেধ করিতে লাগিলেন। আমি অন্ত সময়ে মিশিতাম না। কিন্ত বে দিন ঠাছারা সকলে উপাসনা করিবেন বলিয়া সংবাদ দিতেন, সেদিন বাবা গাত্রোখান করিবার পূর্ব্বেই গিয়া উপাসনাতে যোগ দিতাম, আসিয়া তিরম্বার ও গঞ্জনা সহু করিতাম। তখন কেহ ব্রহ্মোপাসনা করিবে ত্তনিলে চারি পাঁচ মাইল হাঁটিয়া গিয়া যোগ দেওয়া আমার পক্ষে কিছুই क्ष्ठेक्द्र किन ना।

অখচ এই সমরে গ্রামের কভিপর রান্ধ, ভবানীপুরের ছই চারিজন রান্ধ ও বিজর অধাের ভিন্ন আর কোনও রান্ধের সহিত আমার আন্দীরতা ছিল না; কাহারও সঙ্গে মিনিভাম না, লজ্জাতে কাহারও সহিত আলাগ করিতে চাহিতাম না।

১৮৬৭ সালের শেষভাগে আমি ভবানীপুরের চৌধুরী মহাশর্মিগের বাটী হইতে ঐ স্থানের একটা ভদ্রপরিবারের অন্ধরোধে তাঁহাদের সহিত কলিকাতা শাঁকারিটোলাতে এক বাডীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলাম। তাহার ইতিবৃত্ত এই। জগচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার নামে একটা ভদ্রলোক ভবানীপুরে বাস করিতেন। মহিম নামে তাঁহার একটা ছেলে সংশ্বত কলেজে পড়িত ও আমাদের সঙ্গে এক গাড়িতে কলেজে বাইত। সেই ফতে জগংবাবর সহিত জামার পরিচয় হয়। জগং বাবুর সাধুতা সদাশরতা সৌজন্ত দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি এদা করে: আমার প্রতিও তাঁহার পুত্রবং রেছ করে। তিনি আমাকে ঠাহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাঁহার গৃহিণীর সহিত আলাপ পরিচয় করাইয়া দেন। আমি অগ্রেই বলিয়াছি, পঠদশাতে সহরে থাকিতে আমার সহধ্যারীদের কাহারও কাহারও মাকে আমি মাসী বলিয়া ডাকিতাম: এবং মাসীর স্থায় শ্লেহ পাইতাম। বলিতে কি সে সময়ে আমাকে বেরপ কুসঙ্গের মধ্যে বাস করিতে হইত, শ্বরণ করিলে এই মনে হয় যে, সেই মাসীদের শ্বেহের শুণে ও তাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবেই আমি এই-সকল কুসঙ্গের অনিষ্টকল হইতে বাঁচিরাছিলাম। বাহা হউক, আমি ৰূগংবাবুর পত্নীকেও মাসী বলিরা ভাকিতে লাগিলাম। আমাকে ইহাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে যে কি ভালবাসিতে লাগিলেন তাতা বাক্যে বর্ণনা হয় না। শেষে এমনি দাড়াইল বে, আমি ছই চারি দিন দেখা না করিলে মাসী ডাকিরা পাঠাইতেন: এবং আমাকে কঠিন ছেলে বলিয়া তিরকার করিতেন; এটা ওটা পাওয়াইতেন; গরকরার কণা কত গুনাইতেন; আমার নিকট কিছুই গোপন রাখিতেন না। আমি আপ্যারিত হইরা বাসার ফিরিতাম। হার, তাঁহাদের কঠিন ছেলে ব্ৰাক্ষসমাজের কাজে ও নানা বিবরে মাতিরা কোখার গিরা পড়িল,

ভাঁহারা কোথার গিরা পড়িবেন! মাসীকে আর কতকাল দেখিলাম না! এখন ভাবিরা দেখি, মাসী যে আমাকে কঠিন ছেলে বলিরা-ছিলেন, তাহা ঠিক বলিরাছিলেন। আমি মাসুবের নিকট বতটা প্রেম পাইরাছি ততটা প্রেম দিতে পারি নাই। এ জীবনে নানা সংগ্রামের মধ্যে বাস করিরাছি, তাহা বোধ হর আমার প্রেমিক বন্ধুদের প্রতি সমূচিত প্রেমের অভাবের একটা কারণ। নির্যাতন, বিদেষ, বিবাদ প্রভৃতির মধ্যে পড়িরা মন উত্তাপের মধ্যে বাস করিরাছে, প্রেমের স্থশীতল বায়ু সেবন করিবার সমর পার নাই।

বাহা হউক, আমি এই মাসীর এত মেহের এই মাত্র প্রতিদান করিতাম বে তাহাদের মহিমকে রোজ কাছে আনিরা পড়া বলিয়।
দিতাম। ১৮৬৭ সালের শেবভাগে ইহারা কলিকাতার শাকারিটোলাতে একবাড়ীতে গিয়া থাকিবেন বলিয়া দ্বির করিলেন। তথন মাসী আমাকে সঙ্গে বাইবার জন্ত ধরিয়া বসিলেন। আমি তাহাদের অনুরোধ অগ্রান্থ করিতে পারিলাম না। আমারা আসিয়া শাকারিটোলাতে বাস করিতে লাগিলাম। আমি ও মহিম বাহিরবাড়ীতে এক দিতীয়ভল গৃহে বাস করিতাম। সে ঘরটা বাহিরবাড়ীতে হইলেও ঠাকুরদালানের ছাদের উপর দিয়া অকর মহল হইতে সে ঘরে বথন ইচ্ছা আসা বাইত। স্বতরাং মাসী কাজকল্ম হইতে একটু অবসর পাইলেই আমার ঘরে আসিয়া বসিতেন, এবং আমার ও মহিমের পড়া দেখিতেন, এবং নানা ভাল কথার কাল কাটাইতেন।

আমরা এই বাড়ীতে আসার পর মাসীর এক ত্রাতৃপুত্রী ১৫।১৬ বংসরের বালিকা তাঁহাদের নিকট আসিরা প্রতিষ্ঠিত হইল। সে ২।১দিনের মধ্যেই আমাকে দাদা করিরা লইল, এবং চুম্বকে বেমন লোহ লাগে তেমনি বেন আমাতে লাগিরা গেল। পিতামাতা ঐ বালিকাটীকে শৈশবে একজন পরিণতবর্গ্ধ বিপত্নীক ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বালিকাটি বোধ হর পতির নিকট বা পতিগৃহে তাল ব্যবহার পাইত না। কারণ শশুরবাড়ীর কথা তুলিলেই দরদর ধারে তাহার ছই চক্ষে জলধারা বহিত; এবং তাহা দেখিয়া বাল্যবিবাহের প্রতি আমার দ্বণা বাড়িয়া বাইত। আমি সাবধান হইয়া বালিকাটীর নিকট তাহার শশুরবাড়ীর কথা তুলিতাম না, তাকে পড়াশোনার গলগাছার ভুলাইয়া রাখিতাম। বালিকাটী প্রাতে গৃহকত্বে পিসীর সহারতা করিত; আমার নিকট আসিতে পারিত না; কিছ বৈকালে আমি ও মহিম কলেজ হইতে আসিলেই সে আমাদের গৃহ আশ্রের করিত; সদ্ধ্যার পর আহার করিয়াই আমাদের দরে আসিত এবং রাত্রি ১০টা ১১টা পর্যন্ত থাকিত। আমি তাহাকে ও মহিমকে পড়াইতাম, লিখিতে শিখাইতাম; তাল তাল গল গুনাইতাম; আমার সেই পূর্বকালের উন্মাদিনীর অভাব বেন কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ হইত। মনেক দিন এরপ হইত বে, আমি পড়িতে বসিতাম, সে ও মহিম ব্যাইয়া পড়িত। আমি শরনের পূর্বের্গ তাহাকে তুলিয়া বাড়ীর ভিতর দিয়া আসিতাম। সে বেন অনিচ্ছাক্রমে বাড়ীর মধ্যে যাইত।

আমি এইথানে থাকিতে থাকিতে আমার বন্ধু যোগেক্র (বিনি পরে গোগেক্র বিন্তাভ্বণ নামে প্রসিদ্ধ ছইরাছিলেন) বিধবাবিবাহ করেন এবং আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিরা বোগেক্রের সঙ্গে থাকিবার জন্ত বাই। কিরপে সে বিবাহ ঘটে পরে বলিতেছি। বাইবার সমর মাসীকে বিশেষতঃ সেই বালিকাটীকে ছাড়িরা বাইতে বড় ক্লেশ হইরাছিল, সে জন্ত সে বিজেদটা মনে আছে। সে বেন আমার স্নেহ পাইরা প্রারাছিল, সেই আলিক্ষনপাশ ছি'ড়িরা বাওরা আমার পক্ষেক্র হইরাছিল। আমি বখন তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার সংক্র আনাইলাম, তখন মেরেটী ক্রদিন কাঁদিরা কাঁদিরা চোক কুলাইরা

कितिन। **अवस्थार यथन आमि किनिम्थ** नहेन्न विनाद इहे ज्यन বলিল, "দাদা, একটু দাঁড়াও, একবার ভাল করে প্রণাম করি।" এই বলিয়া ভারার অঞ্চলটা গলার দিয়া গলবন্ধ হইল এবং আমার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসে ও আমার চরণে প্রণত হয় এবং ডাক ছাড়িয়া কাঁদে: আমিও তার সঙ্গে কাঁদি। সেই যে কাঁদিয়া বালাবিবাছকে ঘুণা করিতে করিতে সে বাডী হুইতে বিদার লইলাম, সেই দুণা অন্তাপি আমার মনে জাগ্রত বহিরাছে। কেছ দশ এগার বংসরের মেরের বিবাছ দিতেচে দেখিলে মনে বড ক্লেশ হয়। কি আশ্চর্য্য ! বাল্যবিবাহের অনিষ্টকল পূর্ব্দে কভ দেখিয়া-ছিলাম: শান্তড়ীর হাতে বৌরের প্রাণ গেল, কতবার গুনিয়াছিলাম: বালিকা পদ্দী বিরাজমোহিনীকে হাত পা বাঁধিরা সপদ্দীর উপরে ফেলিয়া দিল ইতাও দেখিয়াছিলাম: কিন্তু ঐ মেরেটির চক্ষের জলে শিশু বালিকা-দিগকে হাত পা বাঁধিয়া দান করার উপরে আমাকে বেরূপ জাতকোধ করিল এরপ অগ্রে করে নাই। কোন ঘটনাতে মানুষের মনে কোন ভাব আসে ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। হার হার। ঘটনাচক্রে মেয়েটা কোণায় গেল, আমি কোণায় গিয়া পড়িলাম ! তৎপরে বছ বংসর পরে একদিন বিধবাবেশে মলিনবন্ধে দীনহীনার স্থায় শিশুকোলে ভাহাকে ভবানীপুরের গলিতে কোনও আত্মীরের বাড়ীতে ঘাইতে দেখিয়াছিলাম। সে আমাকে দেখিয়াই "দাদা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল: কিন্তু আমার চিনিতে বিলম্ব হইল। দাঁড়াইয়া তাহার হাথের কাহিনী শুনিলাম ও চক্ষের জল ফেলিলাম। সেই দেখা শেষ দেখা।

১৮৬৮ সালের প্রথমে আমরা এক বিধবা-বিবাহ দিলাম, তাহার ইভি-বৃত্ত এই ;—স্বশানচক্র রার নামক নদীয়া-ক্রক্ষনগর-নিবাসী ও কলিকাতা-প্রবাসী একটা যুবক তথন কলিকাতা মেডিকেল কলেকে পঠি করিতেন। তাঁহার সলে তাঁহার মাতা ও একটা বিধবা ভগিনী ছিলেন। আমার জ্ঞাতি দাদা হেমচক্র বিদ্যারত ( বিনি পরে তত্তবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হুইরাছিলেন ) ঐ মেরেটাকে পড়াইতেন। হেমদাদার নিকট আমি যেরেটীর প্রশংসা সর্বাদা শুনিভাষ। তিনি আমাকে বলিতেন যে. ষেরেটার ভাই ভাহার আবার বিবাহ দিতে চার। আমি শৈশবাবধি বিশ্বাসাগরের চেলা ও বিধবা-বিবাহের পক্ষ। আমি মনে মনে ভাবিতাম আমার আলাপী কি কোনও ছেলে পাওরা বার না. বে মেরেটাকে বিবাহ করিতে পারে। ইতিমধ্যে আমার সহাধাায়ী বন্ধ বোগেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপত্নীক হইলেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর পরলোকগমনের দশ বার দিনেব মধ্যেই তাঁহার আত্মীয় বন্ধন তাঁহাকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার ব্দপ্ত অন্থির করিয়া তুলিলেন। বোগেক্ত আসিয়া আমাকে সেই কণা कानांहरनन এवः भागात भन्नामर्न চाहिरनन। भामि वनिनाम-"वाश. বাও, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। দশ বার দিন হলো তোমার बी मरत्राह, এর मধ্যে বিবাহের কথা। आत বিরেই যদি কর, একটা আট নয় বছরের মেরে বিয়ে কর্বে ত, তাতে আমার মত নেই; তোমার বা ইচ্ছে হর কর।" বোগেজ সেদিন বিবঃ অস্তরে ঘরে গেলেন। ছদিন পরে আবার আসিরা আমাকে ধরিলেন। আমি তাঁহাকে বিধবা-বিবাহ করিবার জম্ম নাচাইরা তুলিলাম। তিনি তাহাতে সম্বত হইলেন। তখন আমি হেমদাদার সাহায্যে ঈশানচক্র রায়ের সহিত সাক্ষাং করিলাম। যোগেন্দ্র ও ঈশানের ভগিনী মহালন্ধী পরস্পরের সচিত পরিচিত হইলেন: এবং বিবাহিত হওয়া স্থির করিলেন। মহালন্ধীর বরুস তথন বোধ হয় ১৮ বংসর হইবে। আমাদের অপেকা ২।৩ বংসরের ছোট। বিবাহ স্থির হইলে আমি সেই সংবাদ লইরা বিভাসাগর মহাশরের নিকট গেলাম। তিনি পূর্ম হইতেই ঈশানকে ও তাহার ভগিনীকে জানিতেন, এবং বতদ্র শরণ হয় কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করির। আসিতেছিলেন। আমার মুখে মহালন্ত্রীর সহিত বোপেনের বিবাহের সংবাদ পাইরা তিনি আনন্দিত হইরা উঠিলেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিরা বিবাহ দিবেন বলিলেন। বিবাহের দিন স্থির করিরা প্রায় ছই তিন জন ভদ্রলোককে মাত্র নিমন্ত্রণ করিরা বিবাহ দেওরা হইল। বিভাসাগর মহালর বিবাহের সমৃদর ব্যর দিলেন, এবং আমার বতদ্র শ্বরণ হয়, কস্তাকে কিছু কিছু গহনা দিলেন।

এই বিবাহের পরেই ভয়ানক নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। বোগেন্দ্রের আত্মীর স্বন্ধন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্থলারশিপ ও ঈশানের ফলার্শিপ মাত্র ভরসা দাঁড়াইল। তছপরি চাকর চাকরাণী কেহই থাকে না, দিন চলা ভার। এই অবস্থাতে তাঁহারা আমাকে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে অমুরোধ করিলেন। তাঁহাদের স্বলার্শিপের সহিত আমার স্থলারশিপ যোগ করিলে, তাঁহালের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে, এবং আমি সঙ্গে থাকিলে অপরাপর নানা প্রকারে সাহায্য হইতে পারে এই আশার তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে ধরিরা বসিলেন। আমি বিবাহের ঘটক, আমি তাঁহাদের বিপদের সময় কিরূপে সাহায্যদানে বিরত থাকি। স্থতরাং আমি বাবাকে সমুদর বিবরণ লিখিয়া দিরা তাঁহাদের সঙ্গে জুটিলাম। বাবা এই সংবাদ পাইয়া অগ্নিসমান হইরা উঠিলেন: কারণ জ্ঞাতি কুট্ছ ও গ্রামের লোক এই সংবাদ পাইলে গোলবোগ করিবে। তিনি আমাকে ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্ত আদেশ করিয়া পত্র লিখিলেন। আমি অভুনয় বিনর করিয়া লিখিলাম, বে-বিবাহের আমি ঘটক, সেই বিবাহ-নিবন্ধন বিবাহিত দম্পতী বধন ঘোর নির্যাতন ও দারিদ্রোর মধ্যে পড়িরাছেন. তথন সাহায্যের উপার থাকিতে সাহায্য না করা অধর্ম ; স্থতরাং সেরূপ

কাদ্র আমি করিতে পারিব না। বাবা সে বৃক্তির প্রতি কর্ণপাত করিলেন না, পরস্ক লিখিলেন বে তাহা হইলে তিনি আর প্রসন্নমন্ত্রীকে বাড়ীতে রাখিতে পারিবেন না এবং আমাকে সন্ত্রীক গৃহ হইতে নির্বাসিত করিবেন।

যথন এইরপ চিঠিপত্র চলিতেছে তথন একদিন বড়মামা আমাকে ডাকিরা পাঠাইলেন। আমি চাক্ষ্টীপোতা গ্রামে তাঁহার ভবনে গিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বাবার এক পত্র আমাকে দেখাইলেন। দেখিলাম বাবা আমাকে নিরস্ত করিতে না পারিরা বড়মামার লরণাপর হইরাছেন। চিঠি পড়িরা আমি ধীরভাবে সমুদর ঘটনা মাতৃলের নিকট বর্ণন করিলাম; কিরপ নির্যাতন, কিরপ দারিদ্রা, কিরপ সংগ্রাম চলিরাছে, তাহা ভাঙ্কিরা বলিলাম। বলিরা তাঁহার উপদেশের অপেকা করিরা রহিলাম।

মাতৃলমহাশর কিছুক্ষণ ধীর গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন—
"না, তুমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পার না। তুমি তাহাদিগকে
বিবাহে উৎসাহ দিয়া, বিপদের সময় যদি তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর,
তাহা হইলে অধর্মের কাঞ্চ হইবে; কাপুরুষতা হইবে; আমার ভাগিনার
মত কার্যা হইবে না।"

আমার হৃদর হইতে যেন দশ মণ বোঝা নামাইরা লইল। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাচিলাম। তাঁহাকে বলিলাম—"আমার বাবাকে এই কথা লিখুন।"

তিনি বাবাকে লিখিলেন যে সে প্রকার অন্থরোধ তাঁহার দারা হইতে পারে না। আমি তাহাদের সাহায্য করিতে বাধ্য।

আমার গুরুতর শ্রম আরম্ভ হইল। বোগেন তাঁহার ভয়স্বদরা মাতা ও আয়ীরস্বস্থনকে লুইরা ব্যস্ত হইলেন, ঈশানের পাঠও নাইট-ডিউটার হাঙ্গামাতে অবসরাভাব হইল; এদিকে চাকর চাকরাণী নাই; স্থতরাং আমাকেই বাজার করা, তিনতালাতে কাঁধে করিয়া জল তোলা প্রভৃতি সমূল্য গৃহকণ্ম করিতে হইত। এই-সকল শ্বরণ করিয়া এখন আনন্দ হয়। এ-সকল শ্রম করিতে আমার কিছুই ক্লেণ হইত না, কারণ মহালন্দ্রীর বিমল ভালবাসাতে আমাকে সরস রাখিত। মাসুষ মাহ্যকে এত ভালবাসে না! যোগেনকে সর্বালাই আম্বীয়স্বজনের কাছে যাইতে হইত, স্থতরাং আমিই তার সঙ্গী, তার শিক্ষক, তার সহায়, তার রায়াঘরের চাকর, সকলি। আমি একদিন অক্সত্র গেলে সে অন্তির হইরা উঠিত।

একবারকার একটা ঘটনা মনে আছে। একবার আমি বোগেন ও মহালক্ষীর নিকট বিদার লইরা করেকদিন বিশ্রাম করিবার জন্ত মাতুলালরে গেলাম। ছই তিন দিন মাতুলালরে মাতামহীর ক্রোড়ে আছি, এমন সময় একদিন রাত্রি দশটার সময় ঈশানের এক জরুরি টেলিগ্রাম পাইলাম, "এথানে তোমার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন, মবিলদে এস।" তথন কি করি! রেলওরে টেশন মাতুলালর হইতে তিন চার মাইল দ্রে। মাঠ দিরা টেশনে বাইতে হয়, কিন্তু তথন সমুদার মাঠ জলে প্রাবিত, পথ পাওয়া ছফর। মাতামহী ঠাকুরাণী ও মামীরা বারণ করিতে লাগিলেন। আমি মহা চিন্তার মধ্যে পড়িলাম। কিন্তু বড়মামা বলিলেন, "জরুরি টেলিগ্রাম বখন করিরাছে, তথন নিশ্চর কোনও বিপদ ঘটিয়াছে—তুমি বাও। রাত্রি-শেষে তটা কি আ-টার সময় একটা টেন আছে, সেই টেনে বাও।" আমি তাহার উপদেশে সেই রাত্রেই বাত্রা করিলাম। তিনি আমার সঙ্গে এক চাকর ও লর্গন দিলেন। আমি জল তার্ম্বিরা কোনও প্রকারে রাত্রি ২২টার সময় টেশনে পৌছিলাম এবং সমন্ত রাত্রি জাগিরা কলিকাতার আসিরা উপস্থিত হইলাম। আসিরা

ভিনি, আমি মাতুলালরে গেলে তৎপর দিন বোগেনের মা কলিকাতার আসিরাছেন, বোগেন তাঁহাকে লইরা বাস্ত হইরা পড়িরাছেন, এমন কি তাঁহার কাছে রাত্রিবাপন করিতে আরম্ভ করিরাছেন। ঈশানের মা তথন কাশীতে গিরাছেন। তিনি কস্তার পুনর্বিবাহের প্রস্তাব ভনিরাই কলিকাতা ত্যাগ করিরাছিলেন। এদিকে ঈশানের হাঁসপাতালের নাইট-ডিউটা উপস্থিত। মহালন্মীর কাছে থাকে কে? তাই আমাকে টেলিগ্রাম করিরাছেন। আমি আসিরাই বোগেনের মাকে দেখিতে গেলাম এবং বোগেনকে ও তাঁহার মাকে বলিরা মহালন্মীর নিকট রাত্রিবাপন করিতে প্রবৃত্ত করিলাম। তিনি সমস্ত দিন সেখানে বাপন করিরা রাত্রে বাড়াতে আসিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আসিতে অনেক রাত্রি করিতেন। ঐ সমর আমি আহারাস্তে মহালন্মীর ঘরে বসিরা তাঁহাকে বাঙ্গলা ও ইংরাজী পড়াইতাম এবং ছ্লনে ধর্মবিষরে আলাপ ও উপাসনা করিতাম।

ফলতঃ এই কালকে বে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল বলিয়ছি, তাহার কারণ এই, এইকালের মধ্যে আমার অন্তরে ধর্ম্মভাব ও ব্যাকুলতা পূর্ণমাত্রাতে কাজ করিতেছিলাম। বস্ততঃ আমার প্রতি উ শ্রমা পূর্ণমাত্রাতে ভোগ করিতেছিলাম। বস্ততঃ আমার প্রতি ঈশান ও বোগেনের প্রীতি শ্রমা বিশাস ও নির্ভরের বেন সীমা ছিল না। লিখিতে লিখিতে একটা কথা মনে হইতেছে, তাহা ইহার অনেক পরের ঘটনা। তখন ঈশান বোধ হয় লক্ষোত্রের বলরামপুর হাঁসপাতালে কর্ম্ম করিতেন। সেই সময় একবার ছুটা লইয়া আসিয়া কলিকাতাতে ছিলেন। একদিন সম্মার পর আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে গেলে, তিনি আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; আর বাড়ীতে আসিতে দিলেন না। বলিলেন, শ্রমার পরিবার সমক্ষে

অনেক কথা আছে, তুমি থাক।" এই বলিয়া তাঁহার পত্নীর বিরুদ্ধে আমার কানে অনেক কথা চালিলেন। বলিলেন, "আমি আমার ব্রীকে অনেক বুঝাইরাছি, কোনও ফল হর নাই, তুমি একবার বোঝাও।" আমি বলিলাম, "ভোমার কথাতে কাজ হয় নাই, আমার কথাতে কি হবে ?" তিনি বলিলেন, "তোমাকে বড় ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে, তোসার কথাতে ওর উপকার হতে পারে।" আমি অগত্যা ভত্যের ছারা প্রসরময়ীকে সংবাদ দিয়া সে রাত্তি সেখানে বাপন করিলাম। শরনকালে গিয়া দেখি ঈশানের শয়নখরে এক স্বতন্ত্র খাটে আমার শয়নের বন্দোবস্ত। শয়নকালে তাঁহার পত্নী ঘরে আসিলে, তিনি বলিলেন, "আমার কাছে আৰু তোমার শুইরা কাজ নাই, তুমি শিবনাথের কাছে গিয়া শোও; ও তোমাকে কিছু কথা বলিবে। আমি বুমাই, তুমি কথা শোন।" আমি হাসিরা বলিলাম, "ভোমার অভুত কথা, আমার কাছে শোবে কি বুকম 🕫 তিনি সে কথা গ্রাফ করিলেন না, পাশ ফিরিয়া ভইয়া অকাতরে নিদ্রা গেলেন। আমি অনেককণ তাঁহার ত্রীর সহিত তাঁচাদের দাম্পতা বিবাদ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিলাম। তৎপরে তিনি অন্তব্যর ছেলেদের নিকট শয়ন করিতে গেলেন। আমিও নিদ্রা গেলাম।

বন্ধদের এই অক্সত্রিম শ্রদা ও প্রীতির বিষয় যখন শ্বরণ করি, তখন ঈশবকে ধঞ্চবাদ করি। কারণ ইহাঁদের সম্ভাব ও প্রীতির দারা আমার হুদর-মনের অনেক উপকার হইরাছিল।

এই সমর আমার মাধার বত রকম আজগুরি মংলব আসিত, ভারত উদ্ধারের বত রকম থেরাল খুরিত। সকলের উৎসাহদারিনী ছিলেন মহালন্মী। এ জীবনে আমার অনেক চেলা ফুটরাছে; কিন্ত মহালন্মীর মত চেলা আরই ফুটরাছে। এই সমরে জন ইুরার্ট মিলের গ্রন্থ পড়িরা যোগেন কিছুদিনের জক্ত নান্তিক হইরা উঠিয়াছিলেন। ভাহা লইরা

আমার সঙ্গে রোজ তর্ক ও ঝগুড়া চলিত। আমি তাঁহাকে আতিক করিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু ঝগুড়ার ফল এই হইত যে তিনি আরও দৃঢ়তার সহিত নাস্তিকতা প্রচার করিতেন। তিনি হাসিয়া আমাকে বলিতেন, "রীটাকে তো চেলা করিয়া লইয়াছ, যত পার ধর্ম তাহাকে ভজাও, আমাকে ছাড় না।" আমি যোগেনকে না পারিয়া মহালন্মীকেই ভজাইতাম। ছজনে প্রতিদিন ব্রম্নোপাসনা করিতাম।

আমরা তিনটা প্রাণী এমনি "রিফর্মার" হইরা উঠিয়াছিলাম, বে, আমরা তিনজনে পরামর্শ করিয়াছিলাম বে আমার দিতীয়া পত্নী বিরাজনোহিনীকে আনিরা পূনরার তাহার বিবাহ দিব। তথনও আমি বিরাজনোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই। এই ১৮৬৮ সালে আমি একবার তাহাকে আনিতে বাই। তথন তিনি ১৪।১৫ বংসরের বালিকা। বোধ ২য় আমার পিতা-মাতার পরামর্শ ভিন্ন আনিতে গিয়াছিলাম বলিয়া তাহারা পাঠাইলেন না। যাহাকে বিবাহ দিব ভাবিতেছি, তাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতাম না। তাঁহাকে বে আনিরা কাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতাম না। তাঁহাকে বে আনিরা মহালন্ধীর কাছে রাখিতে পারিলাম না, একতা মহা ছংখ হইল।

বোগেন ও মহালন্ধীর সহিত একজ বাসকালের আর-একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সে ঘটনাটা এই। বোগেনের বিবাহের কিছুদিন পরে আমরা টাপাতলার দিখীর পূর্ববর্ত্তী একটা বাড়ীতে গিরা প্রতিষ্ঠিত হইলাম। দেখানে বিদ্যাসাগর সপ্তাহে ছই তিন দিন আসিয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন এবং আবশ্রকমত সাহায্য করিতে লাগিলেন। সেই পাড়াতেই পাশের বাড়ীতে একটা ছুতর জ্বাতীর বিধবা লীলোক থাকিত, তার একটা ছর সাত বৎসর বরন্ধা মেরে ছিল, মেটাও বিধবা। তার মা যথন শুনিল বে আমরা মহালন্ধীর বিধবা-

বিবাহ দিয়াছি, তথন তাহার ইচ্চা হইল বে নিজের বিধবা নেয়েটার আবার বিবাহ দিবে; আমাদিগকে সেই ইচ্ছা জানাইল। মেরেটা সকাল বিকাল আমাদের বাডীতে আসিতে ও আমার সঙ্গে বাপন করিতে লাগিল। আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিত এবং আমার গুলা জড়াইয়া আমার কোলে বসিয়া থাকিত। একদিন প্রাতে সে আমার গণা জড়াইয়া কোলে বসিয়া আছে, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর নহাশর আসিলেন। মেয়েটীকে অগ্রে তিনি দেখেন নাই; আমার কোলে তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"ও মেয়েটা কে হে ? বা: বেশ ফুলর মেরেটা ত।" আমি বলিলাম, "ওটা পাশের বাড়ীর একটা ছতরের মেরে, আমাকে দাদা বলে, আমার কোলে বস্তে ভালবাসে, ওটা বিধবা, ওর মা ওর বিরে দিতে চার, তাই আমাদের কাছে দিরেছে।" এই কণা ভনিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় চম্কাইয়া উঠিলেন।—"বল কি! ঐটুকু মেরে বিধবা।" তার পর তাকে ডাকিলেন—"আর মা আমার কোলে আর।" সে ভ লজ্জাতে যাইতে চার না. আমি কোলে করিয়া তাঁহার কোলে বসাইয়া দিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশব্ন তাহাকে বুকে ধরিবা আদর করিতে লাগিলেন: শেষে বাইবার সময় মেরেটীকে ও তাহার নাকে পালকী করিয়া তৎপরদিন বৈকালে তাঁহার ভবনে পাঠাইবার জন্ম অফুরোধ করিয়া গেলেন এবং আমাকে বলিয়া গেলেন—"মেয়েটাকে বেথুন কুলে ভর্ত্তি করে দেও, মাহিনা আমি দেব।" পরদিন বৈকাল বেলা মেরেটা ও তার মাকে পাল্কী করিরা বিদ্যাসাগর মহাশরের বাটীতে পাঠান গেল। তাহারা সন্ধার সময় আসিরা বিদ্যাসাগর মহাশরের জননী ভগৰতী দেবীর যে প্রশংসা করিল, তাহা শুনিরা আমাদের মন পুলকিত হইয়া উঠিল। ভনিলাম ভগবতী দেবী ছুতরের মেয়ে বলিয়া তাহাদিগকে দ্বণা করা দুরে থাকুক, মেমেটীকে কোলে জড়াইয়াছেন, কাছে বসিরা তাহাদিগকে থাওরাইরাছেন, এবং আসিবার সময় ছব্দনকে কাপড় দিরাছেন। ছঃথের বিষয় এই মেরেটাকে বেখুন মূলে ভর্তি করিবার পূর্কেই সেই বাড়ীতে বিষয়-কলেরা রোগে মহালম্মীর মৃত্যু হইল; আমাদের বাসা ভালিরা গেল; আমরা ছড়াইরা পড়িলাম; মেরেটার মাওপাশের বাড়ী হইতে উঠিরা গেল: মেরেটা আমাদের হাতছাড়া হইল।

এই ১৮৬৮ সালে আমার প্রথমা কক্সা হেমলতার জন্ম হইল।
বিতীরবার বিবাহের পরই আমার হৃদয় পরিবর্ত্তন হইলে, আমি নিরপরাধা
প্রসরমরীর প্রতি বে অক্সারাচরণ হইরাছে, তাহার প্রতিবিধানের জক্ত
বাগ্র হই। সে মনের কথা কেবল আমার মাতামহী ঠাকুরাণীর নিকট
বাক্ত করিয়াছিলাম। প্রসরমরীর পিত্রালর আমার মাত্লালয়ের সন্নিকট।
ফ্তরাং তিনি লোক পাঠাইয়া প্রসরমরীকে নিজ ভবনে আনিলেন।
আমাকে সংবাদ দিবা মাত্র আমি গিয়া প্রসরমরীয় সহিত সাক্ষাৎ করিলাম
এবং অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলাম। তৎপরেঁ বছদিন প্রসরমরী
আমার মাতৃলালয়েই থাকেন। আমি শনিবার শনিবার সেখানে বাইতাম।

আমি প্রসন্নমন্ত্রীর সহিত মিলিত হইরাছি জানিরা আমার পিতা প্রথমে অতিশর কুদ্ধ হন। কিন্তু পরে আমার অঞ্নর বিনরে ও মাতাঠাকুরাণীর অঞ্নর বিনরে আর্জ হইরা প্রসন্নমন্ত্রীকে নিজ ভবনে লইরা বাইতে প্রস্তুত হন। ১৮৬৭ সালে তিনি আবার আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন। ১৮৬৮ সালের ১১ই আবাঢ় আমার পৈতৃক ভবনে হেমলতার জন্ম হর। হেম জন্মিলে বাবার সহিত আমার আর-এক মনোবাদের কারণ উপস্থিত হইল। অপ্রেই বলিরাছি, আমরা দান্দিণাত্য বৈদিক কুলজাত কুলীন বান্ধণ। আমাদের মধ্যে তথন কুলসম্বন্ধের প্রথা ছিল। তদমুসারে হেমলতার শৈশবেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবার কথা। আমি সে পথে বিরোধী হইলাম । তাহার বিবাহ সম্বন্ধ করিতে

নিষেধ করিরা পিতাকে পুত্র লিখিলাম। তাহাতে বাবা কুপিত হইলেন। আমার নিষেধ গ্রান্থ করিলেন না। আমার অজ্ঞাতসারে গোপনে একটা শিশু বালকের সহিত তাহার বিবাহ সমন্ধ স্থাপন করিলেন। আমি শুনিরা অতিশয় হঃখিত হইলাম।

্রকটা কথা এখানে বলিয়া রাখা আবশ্রক। ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা ধারা আমার হৃদয়-পরিবর্ত্তন ঘটিলে, আমার প্রাণে এক নৃতন সংগ্রাম জাগিরাছিল। সকল বিষয়ে আপনাকে ঈশরেক্সার অফুগত করিবার জগু গুরম্ভ প্রতিজ্ঞা জন্মিরাছিল। ইফার ফল জীবনের সকল দিকেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। সকল বিষয়ে আপনাকে শাসন করিতে <sup>.</sup>প্রবৃত্ত হ**ইলাম। আন্মনিগ্রহের উদ্দেশে, পাঠ্য বিষয়ে মধ্যে ম**ধ্যে অগ্রীতিকর বোধে যে যে বিষয় অবহেলা করিতাম, তাহাতে অধিক মনোবোগী হইলাম। বে বে বিষয়ে আসক্তি ছিল তাহা ত্যাগ করিতে এবং ষে-কিছু অকুচিকর তাহা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার ননে আছে অগ্রে অহ অমনোনোগী ছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ প্রীক্ষাতে কখনও একশতের মধ্যে বিশের উপর নম্বর পাইতাম না। ১৮৬৬ সাল হইতে তাহা বদলাইয়া গেল। আছে এরপ মনোযোগী হইলাম যে, ১৮৬৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে উদ্ভীর্ণ হইলাম। তৎপরে সেই প্রতিজ্ঞা ও সেই দৃঢ়ব্রত রহিয়া গেল। এই সমরে আমি প্রথমে মাংসাহার পরিত্যাগ করি. প্রাণীহত্যা নিবারণের ইচ্ছার নর, কিন্তু মাংসের প্রতি আসক্তি ছিল বলিরা। নাংসাহারে এমনই আসক্তি ছিল যে ভবানীপুরে চৌধুরী **মহাশয়দিগের বাডীতে বাসকালে প্রার প্রতি রবিবার প্রাতে কালীঘাট** হইতে জীবন্ত গাঁঠা আসিত। ডাক গুনিলেই আমার পড়া-গুনা বন্ধ হইত। তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া বাঁধিয়া পেটে না পুরিতে পারিলে আর-

কিছু করিতে পারিতাম না। কবিতা পড়িতে ও কবিতা লিখিতে অতি-রিক্ত ভালবাসিতাম বলিয়া কিছুদিন কবিতা পড়া বন্ধ করিয়া দিলাম, ফিল্ডমি ও লজিক পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বন্ধদের সহিত হাসিঠাটা ও গলগাছা করিতে ভালবাসিতাম, কৈছুদিন মনের কান মলিয়া দিয়া মৌনবত ধরিলাম। এই মনের কানমলাটা তথন অতিরিক্ত মাতায় করিতাম।

বলিতে কি, আমার ধন্মজাঁবনের আরম্ভ হইতে এই ১৮৬৮ সাল পর্যান্ত কালকে শ্রেভকাল বলিয়া মনে করি। এই সময় বে ভাবে বাপন করিয়াছিলাম, সেজন্ত মুক্তিলাতা প্রভূ পরমেশ্বরকে মুক্তকতে ধন্তবাদ করি। বিনয়, বৈরাগ্য, বাাকুলতা, প্রার্থনাপরায়ণতা প্রভৃতি ধন্মজাঁবনের অনেক উপাদান এ সময়ে আমার অন্তরে বিশ্বমান ছিল। আমার যতদর ন্মরণ হয়, তথন আমার মনের ভাব এইপ্রকার ছিল, য়ে, আমার ধন্মবিদ্ধতে থাকিয়া, ঈশ্বর যে পথ দেখাইবেন, তাহাতে চলিতে হইবে, ক্ষতি লাভ বাহা হয় হউক। সকল বিষয়েও সকল কার্য্যে ঈশ্বর-চয়ণে প্রার্থনা করিতাম, এবং বাহা একবার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতাম, তাহাতে ছর্জন্ম প্রতিজ্ঞার সহিত দণ্ডায়মান হইতাম। কলাফল ও জাবনন্মরণ বিচার করিতাম না। ইহার নিদশন স্বরূপ ছই একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম ঘটনা আমার এল-এ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওরা। ১৮৬৮ সালের প্রথমে আমরা বিধবাবিবাহ দিই। তাহার ফলস্বরূপ কিরুপ নির্যাতন ভোগ করিতে হইরাছিল, তাহা অগ্রে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিরাছি। বিবাহের কিছুদিন পরেই মহালন্দ্রীর স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে লাগিল। চাকর পাওরা যার না, রাঁধুনী পাওরা যার না, সেই অবস্থাতেই তাহাকে রাঁধিতে হর। এদিকে বোগেন আনীয়-স্কনের নির্যাতনে অস্থির। স্কশান মেডিকেল

কলেজের ডিউটা লইয়া সর্বাদা অমুপন্থিত। স্থতরাং চাকরের অনেক কাজ আমার উপর পড়িয়া বাইতে লাগিল। পূর্কেই বলিয়াছি, বাজার করা, কাঁথে করিয়া তিনতালায় জলতোলা প্রভৃতি আমাকে করিতে হুইভ। এই-সকল করিরা আমি পড়িবার সময় বড় পাইতাম না। সন্মংথ বংসরের **শে**ষে পরীক্ষা আসিতেছে, কিন্তু তাছার জন্ম প্রস্তুত **ত্র্টারে পারিতেছি না। এইরূপে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে আসিরা উপক্তিত** ত্রলাম। সংযুত কলেজের তদানীস্তন অধাক্ষ প্রসন্নকুমার সর্কাধিকারী নহাশয় আমাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশরের বদ্ধ ছিলেন। তিনি এই বিধবাবিবাহে সম্ভোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার লেখাপড়া সব গেল দেখিয়া ছংখিত হইতেছিলেন। তিনি অক্টোবরের প্রথমে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি একটা ভাল কাজে আছু, কিছু বলিতে পারি না, কিন্তু আমি তোমার জ্ঞ চিস্থিত হরেছি। ভূমি আগামী পরীক্ষাতে কলেজের মুখ রাখ্বে বলে মনে আশা কর্ছিলাম, কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে, তুমি স্বলার্শিপ পাওয়া দুরে থাক, পাশ হও কি না সন্দেহ।" তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইল, আমি বেন কোন পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়াইরাছি। আমার সন্মুধে গভীর গর্ভ, আর এক পা বাড়াইলেই তাহার মধ্যে পড়িব। আমার দশ্মধে যে কঠিন সমস্তা উপস্থিত তাহা এক নিমিষের মধ্যে চক্ষের সমক্ষে আসিল। মনে হইল ফলার্শিপ যদি না পাই, তাহা হইলে বাহাদের জন্ম এতটা সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাদের আর সাহায্য করিতে পারিব না। বোগেন ও মহালন্দ্রী সাহাযোর অভাবে কট্ট পাইবেন ভাবিয়া চক্ষে জল আসিল। "ঈশ্বর রাখ, এই বিপদে রাখ" বলিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এক মুহুর্ত্তের মধ্যে কর্ত্তব্যপথ নিদ্ধারিত হইরা গেল। সর্বাধিকারী মহাশরের মুখের দিকে চাহিরা

ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আমার প্রতি একটা অমুগ্রহ করিতে পারেন ? তালা হইলে একবার জীবন মরণ পণ করিরা দেখি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অমুগ্রহ ?" আমি বলিলাম, "আমি মনে করিতেছি কলিকাতা হইতে পলাইরা ভবানীপুরে থাকিব, বিশেষ প্রেরাজন ভিন্ন কলেজে আসিব না। একাগ্রচিন্তে পাঠে মন দিব এবং পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইব। কলেজে না আসার জন্ম বদি আমার হলার্শিপ না কাটেন, তাহা হইলেই এইরূপ করিতে পারি।" তিনি বলিলেন, "তৃমি কলেজে আস্বে না অথচ হলার্শিপ কাটা হবে না, এটা কলেজের নিরম বিক্ষম। ডিরেক্টরকে জিঞ্জাসা না করে এরূপ করতে পারি না। কি কয় তোমাকে ছদিন পরে বল্ব।" তৎপরে তিনি সমৃদর বিবরণ খুলিরা লিখিয়া ডিরেক্টরের নিকট হইতে অমুম্তি আনিলেন এবং আমাকে ছটী দিলেন।

মামি বোগেন ও মহালন্ধীর নিকট বিদার লইরা আমার শৈশবের আশ্ররদাতা ভবানীপরের নহেশচক্র চৌধুরী মহাশরের ভবনে গিরা উপস্থিত হইলাম। তাঁহাদিগের নিকট আড়াই মাসের জস্তু একটা বর চাহিলাম, বে ঘরে আমি একাকী থাকিব। তাঁহারা দরা করিরা তাহা করিরা দিলেন। আমি সেই বর আশ্রর করিরা পাঠে একেবারে মগ্র হইলাম। প্রাতে একবার সানাহারের সমর বাহিরে বাইতাম ও রাত্রে আহারের সমর আধ্বন্টার জক্ত বাইতাম। নতুবা দিনরাত্রি ঐ বরে বাপন করিতাম। এই আড়াই মাসের মধ্যে শ্ব্যাতে বাই নাই। সন্ধ্যার সমর চাকরেরা আলো আলিরা দিরা বাইত, সেই আলো সমস্ত রাত্রি থাকিত। বড় বুম পাইলে ছই চারি ঘণ্টা পুস্তক মাধার দিরা সেই বরেই ঘুমাইতাম। বতদ্র শ্বন্থ হব পাঠের ঘণ্টা এইরপ তাগ করিরা লইরাছিলাম। অক ছর ঘণ্টা, (ছই ঘণ্টা গ্রন্থ পড়া ও চার ঘণ্টা

আছ কৰা); ইতিহাস ছয়দটা, ইংরাজী তিনমটা, সংশ্বত একদটা, লজিক হইনটা, সর্বস্থিত প্রার আঠার বন্টা। এইরপ পড়িতে পড়িতে শরীর ও মন সমর সমর বড় অবসর হইরা পড়িত। তথন পড়া ফেলিয়া দিয়া বাহিরে বাইতে ইচ্ছা করিত। সেই সমর বোগেন ও মহালন্মীর মূথ মনে করিরা মনে হরম্ভ প্রতিক্ষা আসিত। ভাবিতাম, বাহাদের প্রধান উৎসাহদাতা হইরা এই সংগ্রামের মধ্যে ফেলিয়াছি তাহাদের সাহায়্য করিতে না পারিলে কিরপে নিশ্চিন্ত পাকিব ? প্রাণ থাক আর বাক, একবার মরণ-বাঁচন চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। অমনি মনে প্রার্থনার উদ্ধ হইত, "হে ঈশ্বর, এই সংগ্রামে আমার সহার হও।" তথন দিনের মধ্যে বছবার প্রার্থনা করিতাম। লোকে বেমন শ্রমের মধ্যে বারবার চা খাইয়া সবল হয়, আমি তেমনি বারবার প্রার্থনা করিয়া সবল হইতাম।

এইরপ শ্রম করিতে করিতে বধন আড়াই মাস পরে পরীকার সমর আসিল তথন দেখিলাম, এক নীচের ঘরে আড়াই মাস বন্দ থাকির। শুইরা শুইরা কোমরে বাত ধরিবার উপক্রম ইইরাছে। পরীক্ষা দিতে বাইবার সমর একটা বালকের কাঁধে হাত দিরা পরীক্ষার হলে গেলাম ও পরীক্ষা দিরা আসিলাম। তথন ডিসেম্বরের শেবে পরীক্ষা হইত। বোধ হর জামুরারীর শেষভাগে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। তথন আমরা মহালন্দ্রীর পীড়া লইরা ঘোর সংগ্রামের মধ্যে আছি। হঠাং ওলাউন্তা পীড়া হইরা মহালন্দ্রী সূত্যুশ্যার শ্রানা। তাঁহার পীড়া হইলে আমি বিদ্যাসাগর মহাশরের পত্র লইরা ডাক্তার মহেক্রলাল সরকারের শ্রণাপর হইলাম। তিনি আমাকে পূর্ব হইতেই জানিতেন ও তাল-বাসিতেন। আমার ব্যাকুলতা দেখিরা প্রতিদিন মহালন্দ্রীকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সাধ্যে বতদ্র হর তাহা করিতে বাকি রাখিলেন না। অবশেবে করেকদিনের পর মহালন্দ্রীর প্রাণ সেল।

তথন তিনি ৮।৯ মাস কাল সসরা। এইরূপ অবস্থাতে মৃত্যু হওয়াতে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। মহালন্ত্রীর মা ইহার কিছু পূর্বেক কাশী ত্ইতে আসিরাছিলেন। তিনি বখন আমার গলা জড়াইরা ধরিহা "বাবারে, এত করেও বাঁচাতে পার্নি না রে"—বনিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, বোগেন বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রভি লেন, এবং ঈশান পাগলের মত ঘর ছইতে বাহির, বাহির ছইতে ঘর করিতে লাগিলেন, তখন আমি আর মহালন্ত্রীর জন্ম কাঁদিব কি 🗡 ইহাদিগকে দইয়া বাস্ত হইয়া পড়িলাম। সেই ক্ষেত্ৰেই সংবাদ আসিল যে. মানি এল-এ পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটীর Pirst grade স্থলার্শিপ ৩২. ইংরাজী ও সংস্থতে ইউনিভার্সিটীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করাতে (Duff) ভক মলার্শিপ ১৫১ 'ও সংস্কৃত কলেজের প্রথম মলার্শিপ ১২১ --- সর্বসমেত ৫৯ পাইয়াছ। বাহাদিসের জন্ম সংগ্রাম করিতেছিলাম জগদীয়র ভাহাদিগকে সরাইয়া বইলেন ভাবিয়া আমার চক্ষে জ্বণারা বহিতে লাগিল। কিন্তু তথন বুঝি নাই যে তিনি অন্ত এক সংগ্রামের জন্ত পূর্ব্ব হইতেই উপায় বিধান করিলেন। সে সংগ্রাম ব্রাহ্মধর্মে দীকা ও পিভগ্রহ হইতে নির্বাসন। তাহার বিবরণ পরে বলিব।

দিতীর ঘটনাটী বোধহর ১৮৬৮ সালের মধ্যভাগে ঘটিরাছিল। এই ঘটনার উল্লিখিত উভর ব্যক্তিই এখন পরলোকে, স্থতরাং তাঁহাদের নাম উল্লেখে দোব নাই। ১৮৬৮ সালে কলিকাতার হাইকোর্টের অক্সতম উকীল বাবু শ্রীনাথ দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেক্রনাথ দাস কলিকাতার বুবক রিফর্মারদিগের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। তৎপূর্কে তিনি মাক্রাজ হইতে ফিরিরা আসিরা Indian Radical League নামে একটা সভা 'হাপন করিরা তাহার সভাপতিরূপে কার্য্য করিতেছিলেন। এরপ জনশ্রুতি বে, কোনও পারিবারিক কারণে স্বীয় পিতার সহিত বিবাদ করিরা

উপেন্ধ মাল্লাজে প্ৰায়ন করেন। নাক্রাজ হইতে আসিয়া উৎসাহের স্ত্রিত ঘবক সংস্কারকদিগের নেতা হইয়া দাঁড়ান। যোগেন যথন বিধবা-বিবাহ করিলেন, তখন উপেন যোগেনকে ও আমাকে একদিন নিজ সভাতে উপন্থিত করিয়া সর্বাসমকে বিশেষ সম্মানিত করিলেন। যুবক-গণের করতালির ধ্বনিতে আনাদের লাঙ্গুল ক্ষীত হইয়া উঠিল। আমরা মন্ত একটা বিষশ্মার হইরা দাঁডাইলাম। উপেন সংস্কৃত কলেজের ছেলে. আমরাও সংয়ত কলেজের ছেলে. স্থতরাং এই সময় হইতে উপেনের স্তিত আমাদের একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। যোগেন উপেনের কাছে যাইবার জন্ত সময় বড় পাইতেন না, কিন্তু আমি ও উমেশচন্দ্র মুখুয়ে আমরা ছন্ত্রনে সর্বাদা তাঁহার বাড়ীতে বাইতান ও উপেনের মুখনি:স্ত ইয়রোপীয় কিল্জুফি ও সংস্থারের স্থাসমাচার হাঁ করিয়া গিলিভাম। সময়ে সময়ে আমি উপেনের বাড়ীতে রাত্রিযাপন করিতাম। তাঁহার সহিত একট বিশেষ বোগ হইবার কারণ ছিল। আসার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে পুনর্কার বিবাহ দিবার যে ধেয়াল এ সময়ে আমার মাথায় ঘুরিতেছিল, উপেন সে খেয়ালের অংশী হইয়া সর্বাদা নানাপ্রকার পরামর্শ করিতেন। একদিন রাত্রে আমি উপেনদের বাডীতে শুইরাছি, উপেন রাত্রে আমাকে বলিলেন, "অত কেন ভাবিতেছ? তোমার দিতীয়া পত্নীকে ঢাকা কি কাশী কি লাহোঁর কোনও দূর দেশে লইয়া অবিবাহিত বলিয়া বিবাহ দিয়া এস। তারপর তারা সেই দিকেই থাকুক। হলোই বা বেআইনি কাব্দ ?" আমি বলিলাম, "সে বে মিখ্যা ও প্রবঞ্চনা হয়।" উপেন বলিলেন, "মিখ্যা ছুই প্রকারের আছে, white lies and black lies, 'ওটা white lie i" White lie, black lie কথা আমি সেই প্রথম ভনিলাম। আমি আক্র্রান্তিত হইরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ভিপেন, মিথ্যার আবার white black কি রক্ষ ?" তখন তিনি আমার নিকটে

white lie এর ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সকল কথা আমার মনঃপৃত ইইল না। আমি বলিলাম এইরপ প্রবঞ্চনা করিতে পারিব না। আমি জীবনে আর-একজন মাসুষকে white lies এর সমর্থন করিতে শুনিরাছি। তিনি মাভাম ব্লাভাট্রি। তিনি আমার একজন বন্ধুর সমকে white lies সমর্থন করিরাছিলেন, তাহা বিশিষ্টরূপে অবগত আছি। এইজন্ত আসুষদ্ধিকরূপে এ কণার এথানে উল্লেখ করিতেছি। বে ছই ব্যক্তিকে white lies সমর্থন করিতে শুনিরাছিলাম, সেই ছইজনকেই পরিণামে ঘার প্রবঞ্চনা অপরাধে অপরাধী দেখিরাছিলাম। মাভাম রাভাট্রি মহাত্মাদের নামে চিট্টি জাল করিবার অপরাধে অপরাধী হইরা এদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, উপেক্তনাথ লাস এদেশে অনেক প্রকার প্রবঞ্চনা করিরা বিলাতে গিরা সেই অপরাধে করেদ হন। কিন্তু তথন উপেনের white lies এর সমর্থন শুনিরা প্রতিবাদ করিরাছিলাম বটে, কিন্তু উপেনকে পরিত্যাগ করি নাই।

বোধকর এই ১৮২৮ সালের মধ্যভাগে উপেনের প্রথমা ব্রীর হঠাৎ মৃত্যু হইল। কিরপে মৃত্যু হইল বুঝিতে পারা গেল না। কারণ ডাক্তার দেখাইবার সময় হইল না। উপেনের মুখে শুনিলাম, হঠাং কলেরা হইরা করেক ঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন।

শোকটা প্রাতন হইতে না হইতে একদিন ছুপুর বেলা উপেন কৃতিপর বন্ধু সহ সংস্কৃত কলেকে আসিরা আমাকে এল-এ ক্লাস হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, "ভূমি শুনিরা স্থা হবে, আমি এক বিধবাকে বিবাহ কর্তে যাচি। মেরেটি ভবানীপুরে আছে, চুরি করে আন্তে হবে। তার মারের মত আছে, কিন্তু মামা অভিভাবক, তাঁর মত নাই।" মেরে এইরূপে চুরি করা ভাল কি না, আনিরা কোধার রাধা হইবে, কবে কিরুপে বিবাহ হইবে, এ-সকল প্রশ্ন মনে উঠিলই না।

त्यात हित कतिबारे विश्वा-विवार ए अत्रा वारेत्व, এर छे श्रारंश्रे करनक ভটতে বিদার লইরা তাঁহাদের সহিত যাত্রা করিলাম। আমরা তিনটী বুবক, গাড়িতে মেয়েটীর জায়গা মাত্র আছে। গাড়ি গিয়া ভবানীপুরে এক গলির যোডে দাঁডাইল। কথা ছিল মেরেটীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী দিবা দিপ্রহরের সমন্ত্র তাহাকে গাড়িতে তুলিরা দিরা বাইবে। তাহা হইল না, আমরা অনেককণ দাড়াইয়া রহিলাম, মেরেটী আসিল না। ্পরে সংবাদ পাওয়া গেল, মেরেটী দিনের বেলা আসিতে পারিল না, সন্ধার পরে আবার আসিয়া অপেকা করিতে হইবে। কার্যোদ্ধার না করিয়া বাডীতে কেরা চইবে না. এই পরামর্শ স্থির হওয়াতে আমরা গাডি হাঁকাইয়া ইডেন গার্ডেনে গেলান এবং পাঁউকটি ও কলা কিনিয়া বক্ষতলে বসিয়া উত্তমন্ধপে টিফিন করিলাম। সন্ধা স্বভীত হইলে আবার গাড়ি করিয়া সেই গলির মোড়ে আসিয়া দাড়াইলাম। দাঁডাইয়া দাঁড়াইয়া প্রায় রাত্রি দশটা বাঞ্চিয়া গেল, মেম্বের দেখা নাই। অবশেষে হুইটী স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম, তাহার একজন ঐ মেরে এবং অপর জন ঐ মেরেটার জ্যেষ্ঠ সহোদরা। মেরেটা আমাদের গাড়িতে উঠিলেন। বেই উঠা অমনি আমরা উর্দ্ধবাসে গাড়ি হাঁকাইলাম। উপেনের আদেশক্রমে গাড়ি গিয়া তাঁছার সম্পাদিত সম্বাদপত্তের প্রেস ও আপিসের ছারে লাগিল। মেরেটীকে সেখানে গিয়া নামান হুইল। সেটা আপিস ও পুরুষদের বাসা। স্ত্রীলোকের বাসের যোগ্য নহে। আমি দেখিলাম মেয়েটা কাঁপিতেছে। তথন আমার হঁস হইল। আমি উপেনকে জিজাসা করিলাম, "কবে বিয়ে হবে, আর ততদিন এঁকে কোথার রাখা হবে ?" উপেন বলিলেন, "বিবাহ কাল রাত্রে হবে, আর ওঁকে সে পর্য্যন্ত এখানেই রাখা যাবে।" তখন আমি রাগিরা উঠিলাম : বলিলাম, "তা কখনই হবে না, এমন জানলে আমি একাজে থাক্তাম

না। এই পুরুবের দলে ও মাতালের মধ্যে এঁকে রাখা হবে, তা হতেই পারে না।" এখানে বলা কর্ত্তবা, উপেন স্থরাপান করিতেন না, স্থরা দূরে থাক, চুকট পর্যান্ত কখনও খাইভে দেখি নাই। এ সকল বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্যা সংবম ছিল। কিন্তু তাঁর বন্ধুদের মধ্যে স্থরাপায়ী ছিল। বতদ্র স্থরণ হয় সেই ভবনেই আর-এক বরে স্থরাপান চলিতেছিল। তাহা দেখিয়া মেরেটাকে সেখানে রাখা বিষরে আমার ঘার আপত্তি উঠিল। অবশেষে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর উপেন আমাকে বলিলেন, "তবে তুমি বেখানে পার একরাত্তের জন্তু এঁকে রেখে এস ?" আমি মুন্ধিলে পড়িলাম, সংস্কারক দলের কোনও পরিবারের সহিত্ত আমার সেরুপ আলাপ ছিল না। মেরেটিকে কোথায় লইয়া বাই ? কলিকাতার ত্রান্ধনেতাদিগের মধ্যে কিছুদিন পূর্বে গুরুচরণ মহলানবিশ নহাশরের সহিত পরিচর ইইয়াছিল। তাঁহাকে অত্যঞ্জাসর সংস্কারক দলের লোক বলিয়া জানিতান। সেই রাত্রি দ্বিগ্রহেরের সমর সেই কন্তাকে গাড়ি করিয়া লইয়া মহলানবিশ মহাশরের পরিবারে রাখিতে গেলাম। তিনি আমুপূর্বিক সমুদ্য বিবরণ শুনিয়া কন্তাটাকে একরাত্রির জন্ত স্থান দিলেন।

তংপরদিন খিচুড়ী বিবাহ হইল। এরপ শোনা গেল, নেয়েটা কায়ন্থ জাতীয়া, বদিও পরে জানা বায় বে তাহা নহে, তদপেকা নিয়জাতীয়। কায়ন্থদের কন্তা, ইহা শুনিয়া উপেনের মনে হইল তবে বিদ্যাসাগর মহাশরের মতে বিবাহ করিলে আইনসিদ্ধ হইতে পারে। স্থতরাং পরদিন প্রাতেই বিদ্যাসাগর মহাশরের মতে বিবাহের বন্দোবস্ত হইল। তদস্সারে, প্রোহিত ও ঠাকুর আসিয়া একটা বিবাহক্রিয়া হইল। আবার এদিকে উপেন সহরের বড় বড় লোকদিগকে নিময়ণ করিয়া এক মহাসভার আয়োজন করিয়াছিলেন। সেখানকার জন্ত ত কিছু করা চাই। দ্বির হইল সেখানে একটু ঈশরোপাসনা হইবে ও বরক্তা উভয়ে একটা লেখাপড়াতে স্বাক্ষর করিবেন। কিন্তু উপাসনা করিবে কে ? আমি অপৰা উমেশ মুখুষ্যে। কারণ এই ছইটা ঐ যুৰকদলে ব্ৰাহ্ম বলিয়া পরিচিত। আমাদের সঙ্গে আর-একজন ব্রান্ধ ছিলেন, তিনি প্যারী-মোচন চৌধুরী, ষিনি পরে আচার্য্য কেশবচ্জ্র সেন মহাশয়ের প্রেরিত দলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই তিনম্ভন ব্রাক্ষের মধ্যে কেন যে আমার ছারা উপাসনা করান সকলের মত হইয়াছিল, তাহা আমার শ্বরণ নাই। যতদূর মনে হয়, এ পরামর্শ বিবাহের কিঞ্চিৎ পূর্বে স্থির হয় ্রবং আমি শেষ মুহূর্ত্ত পর্যান্ত জানিতে পারি নাই। আমি ওদিকে কন্তা আনিতে গিয়া একদল মাতালের হাতে পডিয়া টানাটানির মধ্যে আছি। আমি বে গাড়িতে করিয়া কন্তা আনিতেছিলাম সেই গাড়ি ও আর একথানি গাড়ি একটী ছোট গলির মধ্যে ছই দিক হইতে আসিয়া পাশাপাশি পার হইতে গিয়া চাকায় চাকায় আটুকাইয়া গেল। কোনও থানি বাহির হয় না। আমি গাড়ি হইতে নামিয়া চাকা টানাটানি করিতেছি এমন সময় একদল মাতাল আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের মধ্যে একজন আমার পরিচিত। নাতালেরা আমাকে জিজাসা করিল, "একি বাবা! রাস্তা আটকেছ কেন ?" যথন কারণ নির্দেশ করিলাম, তথন সকলে কাঁধ দিয়া গাড়ি ছাড়াইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। একবার জিজাসা করিল, "Is there any gentlewoman, বাবা ?" আমি বলিলাম, "হা।" তার পরে আর কেহ গাড়ির ঘারের কাছেও যায় না. এতই সম্ভ্রম দেখাইতে লাগিল। সকলে পড়িয়া কাঁগ দিয়া গাড়ি ত ছাডাইয়া দিল। কল্লা চাকরের সহিত বিবাহ-সভাতে ছুটিল। মাতালেরা চারি পাঁচ জনে পড়িয়া আমাকে ধরিল, "এত করে গাড়ি ছাড়ালাম, বাবা কিছু দিতে হবে।" তথন আমার মনে ছিল না যে, আমার পকেটে একটা টাকা আছে, আমি অনেক অনুনর বিনর

করিলাম, বিবাহ-সভাতে বাইতে বলিলাম, কিছুতেই রাজি নয়, আমার চাদর কাডিয়া লইতে উদ্যত। আধ্বন্টা টানাটানির পর মনে হইল বে সঙ্গে একটা টাকা আছে। টাকাটা দিরা নিক্ষতি পাইরা, বিবাহ-সভাতে বেই গিয়া উপস্থিত, অমনি গুনিলাম, আমাকে সভামধ্যে উপাসনা করিতে হইবে, সকলে উৎমূক অন্তরে অপেকা করিতেছে। সে কি উপাসনা করিবার অমুকূল অবস্থা? আমি ওনিরা অস্বীকৃত হইলাম। কিন্তু শোনে কে ? তংপূর্ব্বে কখনও প্রকাশ্র স্থানে উপাসনা করিয়া-ছিলাম এরপ শ্বরণ হয় না। যে লাজুক ছিলাম, বোধ হয় করি নাই। লাজুক ছিলাম এই কথাটি পড়িয়া বন্ধুদের অনেকে চয়ত মনে মনে হাসিবেন। কারণ তাঁহারা আমাকে এ-সকল বিষয়ে ও অক্তান্ত বিষয়ে চিরদিন বেপরোয়া ও বেহায়া দেখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আমি তথন উপাসনাদি বিষয়ে বাস্তবিক বড় লাজুক ছিলাম। সেই মানুষকে ধরিয়া লইয়া যথন সভামধ্যে চেয়ারে বসাইয়া দিল, তথন কি হইল তাহা সকলেই অফুভৰ করিতে পারেন। প্রথমেই গিয়া গুনিলাম. গান হঁইতেছে. "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ন্বর ; অন্তে বাক্য কবে কিম্ব ভূমি রবে নিক্নন্তর।" বেমন উপাসনার আরোজন তেমনি গান। পরে শুনিলাম, যাহাকে গান করিবার জন্ত ধরিয়া আনিয়াছিল, সে ব্যক্তি বন্ধ-সংগীতের মধ্যে রামমোহন রায়ের গান্ট জানিত, তাই গাইতেছিল। গান শেষ হইলে আমি প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার প্রার্থনার মধ্যে সভান্তল হইতে করতালির চটপটা ধ্বনি উঠিতে লাগিল। এই জন্ম বিবাহ-জমুঠানকে খিচুড়ীবিবাহ বলিরাছি। উপাসনার পর এক কাগজে বরক্তা স্বাক্ষর করিলেন। আমার বতদূর স্বরণ হয়, স্বাক্ষর-কারীদের মধ্যে প্রদের বন্ধু আনন্দমোহন বন্ধু একজন ছিলেন। তথন কিছ তাঁহার সহিত আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই।

বিবাহের পর উপেনের সহিত ও তাহার নবপরিণীতা স্ত্রীর সহিত আমার সম্বন্ধ আরও গাঢ় হইরা আমি সর্বাদাই তাঁহাদিগের সংবাদ লইতাম, এবং কিছু কাজ পড়িলে করিরা দিতাম। এই সমর হইতে উপেনকে নানাপ্রকার প্রবঞ্চনা-দোবে লিপ্ত দেখিতে লাগিলাম। খণ-শোধের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ধার করা, বাড়ীভাড়া করিয়া ভাড়া না দিনা রাতারাতি লুকাইরা পলাইরা অন্ত বাড়ীতে বাওরা, ইত্যাদি। ছই একবার নিজে কর্জ্ব করিয়া টাকা দিয়া এরূপ অবস্থা হইতে তাঁহাকে সপরিবারে উদ্ধার করিতে হইল। তথাপি তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ভালিতে অনেক দিন গিয়াছিল। একবার রাত্রি গুইটার সময় উপেন সপরিবারে প্লাইয়া কলিকাতা হইতে অমূত্রাজারের শিশিরকুমার ঘোষের বাড়ীতে বান। তথন শিশিরবাবুরা অগ্রসর সংশারক ও ব্রাহ্ম ছিলেন। সেই রাজে আমি বোগেন ও উমেশমুখুব্যে সশস্ত্র হইরা তাঁদের জ্রীপুরুষকে আগুলিরা নারিকেলডাঙ্গার খালে নৌকায় তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। এখন মনে হইলে হাসি পার। ইহার পর ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র কিছুদিনের জগু উপেনকে কাশীতে লইয়া যান। সেখানে উপেন গোপনে দেনা করিয়া লোকনাথবাবুকে ঋণগ্রস্ত করিয়া পীড়িত অবস্থায় কলিকাভায় আসেন। আসিয়া কিছুদিন আমার বাড়ীতে থাকেন। তাহার বিবরণ এই। আমি তখন ব্রশ্নানন্দ কেশবচক্র সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইরা, পিতাকর্ত্তক গৃহ হইতে তাড়িত হইরা, কলিকাতার কলেজ-ষোয়ারের উত্তরে একটা গলিতে একজন ব্রাহ্ম-বন্ধুর সহিত এক গৃহে বাস করিতেছিলাম। আমার কলেজের ফলার্শিপ মাত্র ভরসা। তাহাতে একটী ঘর ভাড়া করিরা কোনও রূপে চালাইতেছিলাম। ইহার মধ্যে উপেন্ত-নাথ আমাকে সংবাদ না দিয়া, গুরুতর পীড়া লইয়া সপরিবারে কাশী হইতে আসিরা আমার বাসার বাবে উপস্থিত। আমি সংবাদ পাইরা

উপেনকে সপরিবারে গাড়ি হইতে নামাইরা, নিজের ঘরে আনিলাম।
একজন বন্ধু আমার পাশের ঘরে ছিলেন। তিনি এই বিপদের অবস্থা
দেখিরা তাঁহার ঘর ছাড়িরা দিরা অক্তর গেলেন। আমি উপেনের
চিকিৎসার জক্ত অরদাচরণ কাস্তগিরি মহাশরকে ডাকিলাম। তিনি আমাকে
বড় ভাল বাসিতেন, তিনি বিনা পরসার উপেনের চিকিৎসার ভার
লইলেন।

সেই সময় বিস্থাসাগর মহাশয়ের সদাশয়তার এক নিদর্শন পাই, তাহা শ্বরণ রাখিবার যোগ্য, স্থতরাং তাহা এইখানেই উল্লেখ করিতেছি। আমার বাড়ীতে আসিয়া উপেনের পীড়া বৃদ্ধি পাইল। এমন কি তাহার জীবনের সম্বন্ধে আমরা নিরাশ হইতে লাগিলাম। এই অবস্থাতে উপেন একদিন আমাকে বলিলেন, "যদি আমার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করিরে দিতে পার, বড় ভাল হয়। আমি বোধ হয় আর বেণী দিন বাঁচ্ব না।" শ্রীনাথ দাস মহাশরের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল না, স্থতরাং আমি নিজে গিয়া অমুরোধ করিতে পারি না, কি করি ? এই চিস্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। অবশেষে মনে, হইল বিদ্যাদাগর মহাশরের বারা শ্রীনাথ দাস মহাশয়কে ধরিয়া আনিতে হইবে। তাই একদিন প্রাতে তাঁর নিকট গেলাম। তিনি যে উপেনের গূঢ় চরিত্রের কথা শ্রীনাথ দাস মহাশরের মুখে শুনিয়া তাহার প্রতি হাড়ে চটিয়া ছিলেন তাহা জানিতাম না। আমি উপেনের সংশ্রবে থাকি ও তাহাকে বাডীতে স্থান দিয়াছি শুনিয়া তিনি আমাকে অনেক তিরস্কার করিলেন: বলিলেন. "কি ! বাকে দেখুলে পা থেকে নাথা পর্যান্ত ফুতা নার্তে ইচ্ছা করে,· তার হরে তুই আমাকে অন্থরোধ করিদ ?" আমি বুঝিলাম, তাঁহা দারা এ কাজ হইবে না। আমি বলিলাম, "আপনি বাপ-বেটার দেখা করিরে ना मिल चात्र कांक्र बात्रा श्रद ना। छत्य चामि वांहे। कि मात्र

কর্ব। উপেনের শেষ অন্থরোষটা রাখ্তে পারা গেল না।" এই বিলয়া উঠিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাকে বিরস বদনে উঠিতে দেখিরাই বিদ্যাসাগর মহাশর বলিলেন, "বাস্নে রোস, মরণকালে বাপকে দেখ্তে চেরেছে, শুন্তবৃদ্ধি হরেছে, এটাও ভাল, দেখি কিছু কর্তে পারি কি না ?" একটু চিন্তা করিরাই বলিলেন, "কাল প্রাতে ৭টা ৮টার মধ্যে ভার বাপকে ভার বাড়ীতে আন্ব, তুই ঘরে থাকিস।" আমি চলিয়া আসিলাম। তংপর দিন বিদ্যাসাগর মহাশর যে করিয়া শ্রীনাণ দাস মহাশরকে আমার বাসাতে আনিয়াছিলেন, ভাহা শুনিলে বিশ্বিত হইতে হয়।

তাহার বিবরণ এই :—সেই দিন প্রাতে সাতটার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রীনাথ দাস মহাশয়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত। উপস্থিত হইয়া শ্রীনাথ বাবুকে বলিলেন, 'শ্রীনাণ! তোমার গাড়ি য়ৃত্তে বল দেপি, তোমাকে এক জায়গায় বেতে হবে।" শ্রীনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোন জায়গায়?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন "আঃ! চল না, রাস্তায় বল্ব"। শ্রীনাথ বাবু গাড়ি স্তিতে আদেশ করিলেন। ছই জনে গাড়িতে বসিয়া শ্রীনাথ বাবুদের গলি হইতে বাহির হইয়া বড় বাস্তায় আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"কোথায় নিয়ে বাচ্ছি জান? তোমার ছেলে উপেন পীড়িত হয়ে কানী থেকে এসে এক বন্ধর বাসায় উঠেছে। তার ব্যায়রাম বড় শক্ত, বাঁচে কি না সন্দেহ। সে মৃত্য়শয়ায়ে পড়ে তোমাকে দেখ্তে চেয়েছে। তাই তার বন্ধর অম্বরোধে তোমাকে নিতে এসেছি।" এই কথা শুনিয়া শ্রীনাথ বাবু রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"কোচম্যান, গাড়ি ফেরাও।" তাহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—"গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও, আনি নাম্ব।" কোচম্যান গাড়ি থামাইলে তিনি বখন নামিতে বান, তখন শ্রীনাথ বাবু

তার হাত ধরিলেন—"এ কি, তুমি নাম বে ?" বিদ্যাসাগর মহাশর বিদ্যান—"আমার ছাড়, ছাড়! তোমার সঙ্গে আমার এই শেব বন্ধুতা। ছেলে যতই বিরাগভাজন হোক, সে মৃত্যুশব্যার পড়ে বাবাকে দেখ্তে চেরেছে। তুমি কিরূপ বাপ বে এমন সমরেও দেখা দিতে চাও না!" এই কথা শুনিরা জ্রীনাথ বাবু ধীর হইরা বসিলেন এবং কোচম্যানকে গাড়ি চালাইতে বলিলেন। ক্রমে তাঁহারা আমার বাড়ীতে আসিলেন। জ্রীনাথ বাবু প্রকে দেখিরা চলিরা গেলে বিদ্যাসাগর মহাশরের মুখে এই বিবরণ শুনিলাম।

বাহা হউক পিতা-পুত্রে দেখা হইল। উপেন পিতাকে কি বলিলেন জানি না। আমি সেধানে ছিলাম না। শুনিলাম মাপ চাহিরাছিলেন। তাহার প্রমাণগু দেখিলাম, তাহার পরে তাঁহার পিতা তাহাকে অর্থ সাহাধা করিতে লাগিলেন। জীনাথ বাবু চলিয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয় দাঁড়াইয়া আমাকে উপেনের আর্থিক অবস্থার বিষয় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাহার কপদ্দক মাত্রও সম্বল নাই শুনিয়া কাঁদিয়া দেলিলেন। আমার হাতে ১০০ টাকা দিয়া বলিয়া গেলেন, "দেখিস, ওর স্থী পুত্র বেন না ক্লেশ পায়। টাকার অভাব হলে আমাকে বলিস। তুই কিরূপে এত ব্যয় দিবি।" বার প্রতি এত জাতকোধ ছিলেন, তাহারই ছঃধের কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষে জ্লধারা পতিল। কি দয়া।

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য আছে। এই সমরে আমি সর্বাদা উপেনের সাহায্যের জন্ত বদ্ধপরিকর হইতাম বলিয়া আমাকে অনেকে উপহাস বিজ্ঞপ ও ভর্ৎ সনা করিতেন। তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধে গোপনে কি শুনিয়াছিলেন, তাহা তখন জানিতাম না; কিন্ত উপেনের পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া সকল প্রতিবাদ বেন ভূলিয়া যাইতাম। ভাবিতাম, এই মেরেকে এই পথে আনিবার বিষরে আমি সাহায্য করিয়াছি.

এখন ক্লেশের মধ্যে দ্রে দাঁড়ান কি আমার পক্ষে উচিত হয় ? এই জক্ত পূত্র সত বাড়ীতে ভাহাকে স্থান দিতাম; নিজে ঋণ করিরা উপেনের ঋণ ওধিরা ভাহাদিগকে আসর বিপদ হইতে বাঁচাইভাম; সর্বাদা ভাহাদের বাড়ীতে সংবাদ লইভাম; কিছুতেই আমাকে বিচলিত করিতে পারিত না। তখন তাহাদের জক্ত যে ঋণ করিরাছিলাম, তাহা শুধিতে আমার বছদিন গিরাছে। তাহাদের বিষয়ে আমার দারিছ যখন স্থান করিভাম, তখন যণাসাধ্য সাহাব্যের জক্ত বন্ধপরিকর হইভাম। ইহার করেক বংসর পরে উপেন বিলাতে যান, ও সেখানে প্রবঞ্চনা-দোবৈ লিগু হইরা করেদ হন। এদেশে ফিরিরা দেশার রঙ্গভূমির অভিনেতা ও অভিনেত্রী-দিগের সহিত মিলিত হইরা কোনও প্রকারে কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জনের প্রাদ পান। এই সমরে তাঁর প্রাতন বন্ধুরা সকলে তাঁহাকে পরিতাাগ করেন। আমিও সেই সঙ্গে উপেন হইতে দ্রে পড়ি।

এখন আমার ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের বিবরণ বলি। ১৮৬৫ সালে আমার ক্ষম্ম-পরিবর্জনের দিন হইতে, আমি কিরপে অরে আরে ব্রাহ্ম-ভাবাপর ভই রা, ব্রাহ্মসমাজের দিকে আরুট্ট হইতেছিলাম, তাহা অগ্রেই বর্ণন করিরাছি। বাস্তবিক ভদবধি এই ১৮৬৮ সালের শেষ পর্যান্ত আমার ক্ষরে ব্যাক্লভা অগ্নির মত অলিতেছিল। আমার অনেক প্রাতন কৃথসিত অভ্যাস ত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইরাছিলাম। বাহাতে নীতি বা ধর্মের উপদেশ আছে, এরপ কোনও গ্রন্থ পাইলেই তাহা অতি উপাদের বোধ হইত, এবং তাহা আর ছাড়িতে ইচ্ছা হইত না। এই কারণে বড়লোকদিগের জীবনচরিত পড়িতে ভাল লাগিত। এই জীবনচরিত পড়ার বাতিকটা এখনও আছে। আমি ভাবিরা দেখিরাছি Theology ধর্মবিজ্ঞান অপেকা Practical Religion ধর্মজীবনের প্রতি আমার চিরদিন অধিক দৃষ্টি। অথচ ভাবিতে ক্লেশ হর, লিখিতে

চক্ষে জল আসিতেছে, এই Practical Religionএই আমি সর্বাপেকা অধিক হারিয়া গিরাছি। আমার আকাজ্জা চিরদিন আধাঝিক উরতির দিকে ইহিরাছে, কিন্তু প্রবৃত্তি-সকলকে সকল সমরে সে আকাজ্জার বশীভূত করিতে পারি নাই। নিছের নানাপ্রকার ছর্বলতার সহিত্
মহাসংগ্রামে বাস করিতে হইয়াছে।

বাহা হউক এই কয়েক বংসরের মধ্যে আমি অনেক জীবনচরিত পড়িয়া ফেলি। অবশেষে শ্বরণ আছে যে, প্রতিদিন বৈকালে কলেজ হইতে আসিরা Beeton's Biographical Dictionary হইতে বড় বড় লোকের জীবনচরিত পডিতাম। মাতুষ সংগ্রাম করিয়া, প্রতিকৃণ অবস্থার মধ্যে দাঁডাইরা নিছের জীবনের মইন সাধন করিরাছে, ইহা দেখিলেও আমার আনন্দ হয়, ভাবিতে স্থ হর, আমি তাহার মধ্যে मानव कीवरनत माहिक 3 क्रेशरतत क्रशांत (अर्थ निमर्गन शांहे। कीवन-চরিত ভিন্ন আরও করেকথানি গ্রন্থে এই উপকার পাইনাছিলাম। থিওডোর পার্কারের গ্রন্থাবলীর উল্লেখ মগ্রেই.করিয়াছি। নিউম্যানের Soul's বোধ হয় এই সময় পড়িয়া গাকিব। তংপরে আমাদের এল এ কোনে Arthur Helpsএর Essays written in the intervals of business ছিল, তাহা দারা এত উপক্কত হইন্নাছিলাম যে, সেই সূত্রে হেলুসের Friends in Council আনিরা পড়ি। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি আমার ধর্মজীবনের সেই প্রথমোদামে আমি উভয় এ'র হইতে বিশেষ সাহায্য পাই। তৎপরে মহবি দেবেজনাথ ঠাকুরের মৌথিক ও লিখিত উপদেশ। তাহাতে আমাকে কি শক্তি কি সাহাযা দিত তাহা বলিতে পারি না। এক এক দিন তাঁচার উপদেশ শুনিয়া দশ বার দিন সেই নেশাতে থাকিতাম। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ঐ সময় আমার জ্ঞানের বুভুকা অভিনর প্রবল ছিল। যে কোনও ভাল গ্রন্থ হাতে

পাইতাম, অমনি কুধার্ত্ত প্রাণী বেমন আমিষথণ্ডের উপরে পড়ে, সেইভাবে তাহার উপরে পড়িভাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাব্দের গঠন কার্য্যে যে করেক বংসর ব্যাপত ছিলাম, সে করেক বংসর কার্ব্যের ভিড়ে প্রিয়া আমার এই বুভুক্ষাকে সম্পূর্ণ চরিতার্থ করিতে পারিতাম না। সাধার এতদিনের পরে সেই বুভুক্ষা প্রাণে ভাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু হার। আর দে শক্তি নাই। এখন মনে হয়, আবার যদি যৌবনের শক্তি পাই ও মনের মত লাইত্রেরী পাই, একবার প্রাণ ভরিয়া পডি। গ্রদরে ধর্মভাবের উন্মেষ হওয়া অবধি আমি কলেন্ডের পরীক্ষাতেও উৎক্লষ্ট *চইতে* লাগিলাম। তদবধি এই কয়েক বৎসর আমি কলেক্তেও প্রথম স্থান অধিকার করিতে গাগিলাম। বিশেষ ভাবে ১৮৬৮ সালের কথা শ্বরণ মাছে। এই বংসর আমার এল-এ দিবার বংসর। আমি ১৮৬৬ সালে এনটান্স্পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া সেকে গু গ্রেড স্কলারশিপ পাইয়াছিলাম। কলেব্দেও প্রথম হইরাছিলাম। তদমুসারে এল-এ পরীক্ষাতে আমার ভাল হইবার কথা। কিন্তু ১৮৬৮ সালের প্রথমেই অগ্রে-উল্লিখিত বিধবা-বিবাহটী দিয়া সামাজিক নির্যাতন ও দারিদ্রোর মধ্যে পড়িয়া গেলাম। তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কি সংগ্রাম করিয়া এল-এ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, তাহারও বিবরণ অগ্রে দিয়াছি। আমার নবংশভাব আমাকে সেই সংগ্রামে শক্তি দিয়াছিল।

মহালন্দ্রীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই বোগেনের বাসা ভালিয়া গেল, আনরা বতর বতর হানে পড়িলাম, আমাদের জীবনের গতিও পৃথক হইয়া দাঁড়াইল। মহালন্দ্রীর শোক আমার বড় লাগিয়াছিল। কিন্তু আমি নিজের শোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলাম না। তাহার মাতা ও লাতাকে সাম্বনা ক্রিবার জন্ত ব্যথা থাকিতে হইল। মহালন্দ্রী

চলিরা গেলে, বখন তাহার মা আমার গলা জড়াইরা কাঁদিরা বলিলেন, "বাবা, তুমিও কি আমাদিগকে ছেড়ে বাবে ?" তখন আর তাঁহাদিগকে ছাড়িতে পারিলাম না। তাঁহাদের সঙ্গে আরও করেক মাস রহিলাম।

এই ১৮৬৯ সালের বসন্ত কালে আমরা সংস্কৃত কলেকের ছাত্রগণ মিলিরা শোভাবাঞ্চারের রাজবাড়ীর নাটমন্দিরে সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকের অভিনয় করিলাম। তাহার বিবরণ এই। সেবারে বি-এ পরীক্ষাতে সংস্কৃত বেণীসংহার পাঠ্য ছিল। আমাদের কলেছের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা মনে করিলেন সংস্কৃত বেণীসংহার অভিনয় করিয়া দেখা লৈ বি-এ ক্লাদের ছেলেদের বিশেষ উপকার হইতে পারে। এই ভাবিয়া তাঁহারা বেণীসংহারের অভিনয়ের যোগাড় করিতে লাগিলেন। অগ্রে তাঁহারা আমাকে সে সংবাদ দেন নাই, অথবা আমাকে তাঁহাদিগের পরামর্শের অংশী করেন নাই। যথন তাঁহাদের কাজটা কিয়দ্র অগ্রসর হইয়াছে তথন আসিয়া আমাকে তাখাতে যোগ দিবার জন্ত ধরিলেন। আমার পরামর্শ টা মন্দ বোধ হইল না। বিশেষতঃ অভিনয় দেখা আমার বাতিক। বর্ত্তমান বন্ধ রন্ধভূমি-সকলে বারাঙ্গনা অভিনেত্রী প্রবিষ্ট করিবার পূর্বের আমি প্রায় প্রতি শনিবার অভিনয় দেখিতে বাইতাম। স্বরণ আছে বে সোমপ্রকাশের প্রতিনিধিরূপে ∌বিনাভি হইতে অভিনয় দেখিতে কলিকাতায় আসিতাম। বারাঙ্গনা অভিনেত্রী যেদিন হইতে আসিল সেদিন হইতে আমার অন্তর্জান। দে যাহা হউক, সহাধ্যায়ী ছাত্রেরা বর্থন আমাকে ডাকিল, তপন তাছাদের কমিটতে থাকিতে রাজি হইলাম এবং নিজে একজন অভিনেতা হইতে প্রস্তুত হইলাম। আমি হইলাম বুধিষ্টির, আমার বন্ধু যোগেন্দ্র হইলেন অর্কুন ও অপর বন্ধু উমেশ হইলেন অর্থামা। কলেজের নিয়শ্রেণীর করেকটি স্থলর স্থলর ছেলে দেখিয়া অভিনেত্রী

করা গেল। আমরা মোহাড়া দিরা, সকলকে উত্তমরূপে শিখাইরা. শোভাবালারের রাজবাড়ীর নাটমন্দির ঠিক করিয়া, কলিকাতা, ভগলী, ক্ষমনগর প্রভতি কলেজ-সকলের বি-এ ক্লাসের ছাত্রদিগকে টিকিট প্রেরণ করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছি, এমন সময়ে এই অভিনয়ের বিক্রদ্ধে আমাদের কলেজের মধ্যেই মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। পণ্ডিত মহাশয়েরা বলিতে লাগিলেন যে ছেলেরা পড়ান্তনা ছাডিয়া কেবল অভিনয় লইয়া মাতিয়াছে। আর বাস্তবিক তাঁহাদের অভিযোগ করিবার কারণ ৪ চিল। আমরা বাহাদিগকে অভিনেতা অভিনেত্রী করিয়াছিলাম, তাহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল। যাহাকে চর্যোধন করিয়াছিলাম সে ভাতুমতীকে ক্লাসের মধ্যেই প্রের্মী বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং ভাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতে লাগিল, ইভ্যাদি। এই-সব কারণে পণ্ডিত মহাশয়দিগের আপত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। আমি ইহার মধ্যে আছি জানিয়া তাঁহার! একদিন আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি গিয়া দেখি যে সভাতে আমাদের প্রিক্সিপাল, বড বড অধ্যাপকগণ, আমার মাতৃল মহাশয় ও অপরাপর পশ্ভিতগণ সকলেই সমাসীন আছেন। আমি ত দেখিয়াই কাঁপিয়া গেলাম। দণ্ডাৰ্ছ ্রপরাধীর ক্রায় তাঁহাদের সম্মুধে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইলাম। প্রিক্সিপাল স্কাধিকারী মহাশয় তাঁহাদের মুণ্পাত্তস্তরপ হইয়া বলিলেন, "আমাদের কাহারও ইচ্ছা নয় যে, তোমরা এই অভিনয় কর, ছেলেরা খারাপ হইয়া যাইতেছে, তুমি ইহার ভিতর কিরূপে গেলে ?"

আমি। আজে, আমি আগে ইহার ভিতর ছিলাম না, পরে গিয়াছি। এবার বেণীসংহার বি-এ কোসে আছে, অভিনয় করিয়া দেখাইলে আমাদেরও উপকার, অস্ত ছেলেদেরও উপকার।

প্রিলিপাল। তাহা হইলেও কালেন্দের ছেলে ধারাপ করা কি ভাল ?

আমি। বাহা কিছু দেখিতেছেন ছদিনের জন্ত, তার পর সব থামিরা বাইবে।

একজন অধ্যাপক। না না, তাহা হইবে না, ওসব বন্ধ করিয়া দাও।
আমি। মহাশরদের অনভিমতে আমার কিছু করিবার ইছো নয়।
আপনারা নিষেধ করিলে এখনি ও-সব থামিয়া যাওয়া উচিত। তবে
মহাশরদিগকে একটা কথা ভাবিতে বলি। অভিনয়ের আর তিন চার দিন
আছে। হুগলী কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কালেছের:ছেলেদের নিময়ণ করা
হুইয়াছে, এখন না করিলে আমাদের বড় লজ্জার কথা। অস্ততঃ একবার
অভিনয়ের জন্ত অমুমতি দিন।

প্রিলিপাল। 'আচ্ছা তুমি বাও, আমরা বিবেচনা করি, তার পর ভোমায় আবার ডাকিব।

আমি ত বে "মাজা বলিয়া" প্রস্থান করিলাম। বন্ধুদলে আসিয়া সংবাদ দিলে মহা উত্তেজনা দৃষ্ট হইল। তাহাদিগকে থামাইতে অনেক সময় গেল। অবশেষে অধ্যাপকগণ আবার ডাকিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, "ভোমরা একবার মাত্র অভিনয় করিতে পার। তবে তোমাকে তিনটি কাল করিতে হইবে। প্রথম, নিয়শ্রেণীর বে-সকল বালককে অভিনয়ে লইয়াছ তাহাদের অভিভাবকদের অমুমতি আনিতে হইবে। দিতীয়, অভিনয়ন্থলে গায়ক ও বাদকদের সঙ্গে কলেজের ছেলেদিগকে মিনিতে দিবে না। তৃতীয়, নিয়শ্রেণীর ছেলেদিগকে বরে পাঠাইয়া তবে তৃমি সেন্থান ত্যাগ করিবে।" আমি "বে আজ্ঞা" বলিয়া তাহাতেই সন্মত হইলাম।

যথাসময়ে রাজবাড়ীতে অভিনর হইল। অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ করিরাছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। অভিনর বেশ হইল কিন্তু আমার সেদিন শুরুতর দারিত্বতারে আমোদ করিবার সময় হইল না। গারক ও বাদকদিগকে প্লাট্ফর্মের নীচে বসাইরা বেড়া দিরা দিরাছিলাম; নিজে সমস্ত সমর সাজ্বরের ভিতর ছিলাম, কেবল নিজের অভিনরের সমর বাহিরে আসিরাছিলাম; এবং রাত্রি ১টার সমর অভিনয় শেষ হইলে, প্রার রাত্রি তিনটা পর্যস্ত বসিরা ছিলাম, সকল অভিনেতা অভিনেত্রীকে গাড়ি আনাইরা বাড়ীতে পাঠাইরা তবে নিজে বাড়ীতে গিরাছিলাম। এই জন্ম এই অভিনরের কথাটা এতদিন শ্বরণ রহিরাছে।

সবশেষে ১৮৬৯ সালের ৭ই ভাদ্র দিবসে বেদিন ব্রহ্মান্দির খোলা ছইল, সেদিন অপরাপর কতিপর যুবকের সহিত আচার্য্য কেশবচক্র সেন নহাশরের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্যে দীক্ষিত হইরা প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট ছইলাম। তহুপলক্ষে পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইরা স্বতন্ত্র বাসা করির। কঙ্গা সহ প্রসন্নমন্ত্রীকে আনিতে হইল। এক্ষণে ঐ দীক্ষার বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হই।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১৮৬৫ সাল হইতে আমার গ্রাহ্মধর্ম ও গ্রাহ্মসমাব্দের প্রতি আকর্ষণ জ্মিলেও আমি কির্পে ব্রহ্মসমাজ হইতে দূরে দূরে থাকিতাম, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। বভদুর মনে হয় তাহাতে দেখিতে পাই, তখন বিবাদ-পরারণ উন্নতিশীল দল অপেকা দেবেক্সনাথ ঠাকুর ও আদিসমান্তের দিকেই আমার অধিক আকর্ষণ ছিল। আমার যতদূর স্মরণ হয় আমার জ্ঞাতি দাদা হেমচক্র বিদ্যারত (বিনি আদি সমাজের ব্রাক্ষ ও তত্তবোধিনীর সম্পাদক ছিলেন এবং আমার নিকট সর্বদা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রশংসা ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের নিন্দা করিতেন ) তিনিই এই আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিলেন। আমার মাতৃল স্বর্গীয় দারকানাথ বিদ্যাভূষণও উন্নতিশাল দলের পক্ষে ছিলেন না। তাহাও একটা কারণ হইতে পারে। সেই কারণে উন্নতিশীলদলের কাথাবার্ত্তা কাত্রকর্ম্ম যেন ভাল লাগিত না। বস্তুত: উন্নতিশীল দলের সঙ্গে আমি অধিক সংস্রব রাখিতাম না। ভবে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ ত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম। ১৮৬৮ সালের প্রারম্ভ অবধি উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের সহিত যোগ কিঞ্চিৎ গাঢ়তর হয়। তাহা এই প্রকারে ঘটে। ১৮৬৮ সালের প্রারম্ভে শুনিলাম মাঘোৎসবের সময় উন্নতিশীল দল আপনাদের উপাসনা-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিবেন এবং তছপলকে নগর-কীর্ত্তন হইবে। এই সংবাদে আমার মাতৃল 🛩 ঘারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশর তাঁহার কাগজে ও কথাবার্ত্তাতে ইহাদের প্রতি অসম্ভোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন—"এ নেডানেডী কাণ্ড কেন ? তিত্তির হেমচক্র বিদ্যারত্ব মহাশরও অনেক

উপহাস বিজ্ঞপ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপরি আমি শাক্ত বংশের ছেলে, বৈশ্ববদের কীর্ত্তনের প্রতি পূর্বাবধি অতিশয় অপ্রদা ছিল। এমন কি কোন বাত্রা গান শুনিতে গিয়া বদি দেখিতাম খোল করতাল আসিল ও কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, অনেক সময় সে হান পরিত্যাগ করিতাম। আমি ভাবিলাম উন্নতিশীল দল রাস্তাতে চলাচলি করিতে বাইতেছে। এই ভাবিয়া বিরক্তচিত্তে উন্নতিশীল দলের দিকে না গিয়া ১৮৬৮ সালের ১১ই মালের উপাসনাতে আদি সমাজের উপাসনাতে গেলাম। উপাসনাত্তে আদিসমাজের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে কয়েক জন বার্ আসিতেছেন। তাঁহারা বলিতে বলিতে আসিতেছেন, "মহাশয়! দেখ্লেন না তো, কেশব সহর মাতিয়ে তুলেছেন।" নগর-কীর্ত্তনে হাস্তাম্পদ না হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এই কথাটা বড় নৃতন লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, সে কি রকম ?" তখন তাঁহারা আমার হত্তে নগর-কীর্ত্তনের কাগজ দিলেন। আমি সেই সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে আছে—

ভোরা সার্রে ভাই, এতদিনে ছ:খের নিশি হলো অবসান— নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম। নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত-বিচার।

ইত্যাদি।

এই আহ্বান-ধ্বনি আমার প্রাণে বাজিল। আমার বেন মনে চইল আমাকে ডাকিতেছে। ইহাতে ব্রাক্ষধর্ম্বের বে আদর্শ আমার নিকট ধরিল, তাহাতে আমার প্রাণ মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহাঁদের উৎসব হবে কোথার ?" শুনিলাম সিন্দুরিয়াপটীস্থ গোপাল মলিকের বাড়ীতে। অমনি সেই দিকে চলিলাম। উপাসনার

পর প্রাতে দেবেক্সনাথ ঠাকুর মহাশরের ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল, তথন আর তাহা মনে থাকিল না। গোপাল মল্লিকের বাডীতে গিয়া ্দেখি, কেশব বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর নবীনচক্র সেন মহাশর বাড়ী সাজাই-তেছেন। তথনও উন্নতিশীল দল সেধানে আসেন নাই। তথন আবার কলুটোলা কেশব বাবুর ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। গিয়া দেখি কেশববাব্রা সদলে সবে ফিরিয়া আসিয়া ভিক্ষার ঝুলিতে যে টাকা পাইসাছেন তাহা গুনিতেছেন। আমার পুরাতন সহাধাায়ী বন্ধ বিজ্যুক্ষ গোৰামী দে সঙ্গে আছেন। গোঁসাইজী আমাকে দেখিৱাই "কি ভাই।" বুলিয়া আসিয়া আমার কণ্ঠালিঙ্কন করিলেন। সেই আমাকে উন্নতিশীল দলের সঙ্গে যেন বাধিয়া ফেলিলেন। তংপরে আমি তাঁচাদের সঙ্গে গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে গেলাম। তাঁহারা সেদিন আহার করিলেন না, আমারও আহারের কথা মনে রহিল না। উৎসব-মন্দিরে গিয়া সমস্ত मिन देशमत हिनन। आमि मिटे छिएडत मसा এक कोए। य লাভাইয়া ছিলাম সেই কোণেই সমস্ত দিন ও রাত্রি দশটা পর্যান্ত দাঁড়াইয়া বোগ দিলাম। সমস্ত দিন বে-কিছু কাব্দ ইইল আমি বেন ভাছার ভিতর নিময় রহিলান। সারংকালে গবর্ণর জেনারেল বৰ্ড তারেন্স আসিলেন। পোদিন কেশববাব Regenerating Faith বিষয়ে উপদেশ দিলেন। এরপ উপদেশ আমি অন্নই গুনিয়াছি। ধর্ম-বিশ্বাস যদি নবজীবন আনিয়া না দেয় তবে তাহা ধর্মবিশাস নয়, এই সত্য সামার সমক্ষে আধ্যান্ত্রিক জীবনের জন্ত একটা নৃতন দ্বার যেন পলিরা দিল। আমি উন্নতিশীল দলের সঙ্গে হাড়ে হাড়ে বাঁধা পড়িলাম। অথচ ভুনিয়া অনেকে আশ্চর্যা বোধ করিবেন যে ইহার পরও আমি - কারাদিগের সঙ্গ হইতে লজ্জাবশতঃ দূরে থাকিতাম, তখন আমি প্রতি-দিন এক্ষোপাসনা করিতাম ( যদিও উপবীতটা তথন ছিল ), কিন্তু প্রাহ্মদের দঁক্ষে বড় মিশিতাম না। মধ্যে মধ্যে রবিবারে প্রাতে কেশববারর কলুটোলার বাড়ীতে উপাসনাতে বোগ দিতে বাইতাম, কিন্তু কীর্ত্তনের সময় রান্ধদিগের অনেকে গড়াগড়ি দিতেন, নানাপ্রকার চীংকার করিতেন, ও পরস্পরের পা ধরাধরি করিতেন, কেশববাবুর পায়ে পড়িতেন, এজন্ম ভাল করিয়া উপাসনাতে যোগ দিবার ব্যাঘাত হইত। সেই কারেং সর্কাদা বাইতাম না।

এই বংসরই মূঙ্গের হইতে গ্রাহ্মসমাঞ্চে নর-পূঞ্জার আন্দোলন উঠে। আমাদের বন্ধুর বাবু যহনাথ চক্রবর্ত্তী ও বিজয়ক্তঞ্চ গোস্বামী সংবাদপত্তে প্রচার করিয়া দেন, যে, গ্রান্ধেরা কেশববাবুকে "প্রভু ত্রাণকর্ত্তা" প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, তাঁহার চরণে ধরিয়া পরিত্রাণের জন্ম প্রার্থনা করিতেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতা লইয়া দেশব্যাপী ভুমূল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং যতুনাথ চক্রবন্তী ও বিজয়ক্তফ্র গোস্বামী কেশবের নলকে পরিত্যাগ করিয়া যান। গোঁসাইজী নিজের শান্তিপুরের বার্টাভে গিয়া চিকিৎসা কার্যা আরম্ভ করিলেন। আমার শ্বরণ হয় আমি এই বংসরের মধ্যে শান্তিপুরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিরাছিলাম: প্রবেই বলিয়াছি তিনি আমার সহাধ্যায়ী, তাঁহার মুখে সমুদ্য শ্রবণ করা উদ্দেশ্য ছিল। আমার শ্বরণ আছে উন্নতিশীল দলে এই বিবাদ বাধাতে আমি মন্মান্তিক চঃখিত হইয়াছিলাম। ইহাতে কেশববাবু হইতে আমার চিত্ত বিচ্ছিল্ল হর নাই। তাঁহাদিগকে নরপূজা অপরাধে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস জন্মে নাই; ব্রান্ধদিগের আচরণকে কেবলমাত্র ভক্তি প্রকাশের আতিশ্যা বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কিন্তু কেশববাবুর পত্রিকাতে প্রতিবাদকারীদের কথার উত্তর বেভাবে দেওয়া ইইগাছিল. তাহাদিগকে লোকচক্ষে হীন করিবার জন্ত বেরপ প্রবাস পাওয়া হইয়াচিল. তাহা সত্য ও ক্লারের অনুগত ব্যবহার নর বলিয়া প্রতীতি জমিয়াছিল।

বাহা হউক ১৮৬৯ সালের প্রারম্ভে গোঁসাইজী তাঁহার ভূল স্বীকার করিয়া বখন আবার কেশববাবুর সহিত সন্মিলিত হইতে চাহিলেন, তখন বেন আমার হৃদ্যের একটা ভার নামিয়া গেল।

১৮৬৯ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রন্ধমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে গোসাইঞ্জীর স্হিত পুনশ্বিলন উপলক্ষে রাণাঘাটের সন্নিহিত কলাইঘাটা নামক স্থানে একটা উৎসব হয়। ঐথানে গোঁদাইজী তথন সপরিবারে বাস করিতেন। মামি অপরাপর ব্রান্ধের সহিত সে দিন সেখানে গমন করি। তংপূর্কে কেশব বাবুর সহিত সাক্ষাৎভাবে আমার আলাপ পরিচর হয় নাই। সেই উংসবক্ষেত্রে আলোচনাস্থলে নরপূজার আন্দোলনের প্রসঙ্গ উপস্থিত ছইলে আমি বলি, "মিরার ও ধর্মতন্তে কে লেখেন তাহা আমি জানি না, কিন্তু উক্ত উভয় পত্রিকাতে বেভাবে গোসাইন্দী ও বহুবাবুর কথার উত্তর দে **ও**য়া হইয়াছে, তাহা ক্যায় ও ভদ্ৰতার অনুগত ব্যবহার নহে।" ইহাতে কেশববাবু কানে কানে অপর একজনকে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভাগিনা। এটা মনে আছে কেশববাৰ সেই দিন হইতে আমাকে বিশেষভাবে দেখিলেন ও চিনিলেন। আমি সে বাত্রা কেশব বাবুর স্থপ্রসন্ন সরল ও স্বাভাবিক ভাব দেখিরা মুগ্ধ হইরাছিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর তিনি সশিষ্যে কীর্ত্তন করিতে করিতে নৌকাষোগে চুর্ণী নদীতে বেড়াইতে গেলেন, আমরা বাই নাই। প্রাতে উঠিয়া দেখি কেশববাবু ব্রাহ্মদের পারের তলাতে একপাশে পড়িয়া ঘুমাইতেছেন। আহার করিতে বসিরা দেখিতাম, তাঁহার বড়মাছ্যী কিছুই নাই, সামান্ত ভালভাত মনের সানন্দে আছার করিতেছেন। এ সকল আমার বড ভাল লাগিত।

ক্রমে ৭ই ভাদ্র ভারতবর্ষীর ব্রহ্মদন্দির প্রতিষ্ঠার দিন আসিল। তংন করেকজন বুবককে দীক্ষিত করিবার প্রস্তাব হইল। আমার কোন কোন বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি দীক্ষিত হইতে প্রস্তুত কি না। আমি বলিলাম প্রকাশ্যে দীক্ষাটা তো বাড়ার ভাগ, আমি ত ব্রাশ্বই আছি। বাহা হউক অপরাপর বৃবকের সহিত আমিও উক্ত দিবস দীক্ষাগ্রহণ করিব এইরূপ স্থির হইল। তদমুসারে আমরা প্রায় ২১ জন ব্বক দীক্ষিত হইলাম। তন্মধ্যে কেশববাবুর কনিঠ প্রাতা রুক্ষবিহারী সেন, আমার সম্মানিত বন্ধু আনন্দমোহন বন্ধু, পরলোকগত বন্ধু রন্ধনীনাথ বায় ও শ্রন্ধের বন্ধু শ্রীনাথ দত্ত মহাশর্দিগের নাম বিশেষ উল্লেখবোগ্য। ইটারা চিরদিন ব্রাশ্ধর্শের ও ব্রাশ্বসমাজের সেবা করিরাছেন ও করিতেছেন।

প্রকাশ্রভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইলেই উপবীতটী আর রাধিব কি না এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। তৎপূর্বে উপবীত কখনও আমার গলার থাকিত, কখনও থাকিত না। সে সময়ে ছিল না। আমি স্থির করিলাম, আর লইব না। কিন্তু এই বিষয় লইয়া আত্মীরস্বন্ধনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইল।

মানি চিরদিন দেখিতেছি কোনও একটা শুরুতর কর্ত্ব্য স্থির করিলে তাচা করিরা উঠিতে আমার বিলম্ব হর, তহুপযোগী বল আমার প্রকৃতিতে একবারে আসে না, বারবার উঠিও পড়ি, প্রবৃত্তিকুলের সহিত প্রবল সংগ্রাম করিতে হয়; কখনও তাহারা জয়লাভ করে, কখনও সামি জয়লাভ করি; অবশেষে কিছুদিনের পর বল পাইরা উঠিরা দাঁড়াই। এক লক্ষে স্বর্গে উঠা, এক উদ্যমে নিছুতিলাভ করা, এক প্রতিজ্ঞাতে প্রবৃত্তি দমন করিরা কেলা, আমার ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। আমি ভাবিরা চিরিয়া এই স্থির করিরাছি, আমি বখন উঠিতে চাহিতেছি, তখনও বে পড়িয়া যাই, ইহাতে ঈশ্বর আমাকে দেখাইতে চান বে, বে শক্রম হত্তে আমি অগ্রে আত্মসমর্পণ করিরাছি তাহার শৃত্যল হঠাৎ ভয় করা

কত কঠিন। ইহাতে বে-পাপ ত্যাগ করিতেছি তাহার প্রতি দুগা বাড়ে এবং ব্যাকুলতাও বাড়ে।

যাহা হউক, আমি উপবীত রাখিব না, এক্লপ সংকল্প করিয়াও ভাষা ত্যাগ করিতে কিছুদিন গেল। প্রথমে মাতা ঠাকুরাণী এই সংবাদ পাইব। মাত্র মাতৃলালয়ে আসিয়া আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং কাদিয়া কাটিয়া উপবীতটা আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া গেলেন। তৎপরে হাখাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি সেই উপবীত ফেলার বিরুদ্ধে বলে। আর অমি ভাবিতে গেলেও সম্মুখে বড় বিপদ দেখি। আমি পিতামাতার একমাত্র পুত্র. উন্মাদিনী গত হওয়ার পর আর তিনটী ভগিনী হইরাছে, তাহারা সকলেই চোট। আমি পিতা-মাতার একমাত্র অবলম্বন। লোকে ষধন বলে, মা মরিবে, বাবা পাগল হইয়া যাইবেন, তথন কিছুই বিচিত্র মনে হর না। কি করি, কি করি, এমন কঠিন সমস্যা আমার জীবনে কথনও উপস্থিত হয় নাই। এদিকে উপবীত রাখিয়া উপাসনা করিতে বাই. উপাসনা করিতে পারি না, কে বেন হৃদরে থাকিয়া ছি ছি বলে। কে বেন আমাকে চার, কে বেন আমাকে ডাকে। এইরূপ মানসিক আন্দোলনে আমার শরীর ভান্ধিরা পড়িতে লাগিল: হক্তম-শক্তি নষ্ট হুইরা দারুণ উদরামরে ধরিল। অবশেষে আমি অনুন্তুগতি হুইর। ঈশব-চরণে পড়িলাম; আপনার বিচার ও কর্ড্ড ছাড়িয়া দিলাম; প্রার্থনাতে বার বার বলিতে লাগিলাম, "তুমি আমাকে লইয়া বালা হয় কর।" কি আশ্রুর্যা! কিছুদিনের মধ্যে জ্বদন্তে আশ্রুর্যা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। এত বে ভর বিভীবিকা, কোথার বেন পলাইরা গেল ! আমার মনে অভূতপূর্ব্ব বল ও উৎসাহ আসিল! উঠিতে, বসিতে, ভইতে, জাগিতে, কি এক অপূর্ব্ব আখাসবাণী ভনিতে লাগিলাম ! কে বেন বলিতে লাগিলেন, "তোমার কাজ আছে তোমাকে চাই, ভূমি

অগ্রসর হইরা চল।" আমি তখন আমার পত্রে পিতাকে এই কণা লিখিরাছিলাম, তিনি পড়িরা নিশ্চরই হাসিরা থাকিবেন। আমি উপবীত ফেলিয়া দিলাম কিরুপে বাধ্য হইয়া একান্ধ করিলান, তাহা পিতাঠাকুর মহাশয়কে লিখিলাম। তিনি সে পত্র আমার মাতুলের নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে ডাকাইয়া কথা কহিতে অনুরোধ করিলেন। মাতৃল মহাশর আমাকে ওাঁহার বাড়ীতে ডাকাইরা, সাধারণ-ভাবে আমার সহিত উপবীত ত্যাগ সম্বন্ধে ও ধর্মভাব সম্বন্ধে তর্ক করিলেন। এই স্থানে বলা কর্ত্তব্য আমার মাতৃল অতিশর ধর্মভীর ও উদারচেতা মামুষ ছিলেন, কাহারও ধর্মভাবের উপরে হাত দেওয়া ঠাহার প্রকৃতিবিক্তম ছিল, তিনি রাগ উন্না প্রভৃতি কিছুই করিলেন না। বন্ধতে বন্ধতে যেরপ কথাবার্তা হয়, সেইরপ সৌছত্মের সহিত আমার সঙ্গে কথা কহিলেন। পরে আমি চলিয়া আসিলে আমার পিতাকে লিখিলেন, "মামুবের অনেক প্রকার অন্ধতা হইরা থাকে, তন্মধ্যে ধর্মান্ধতাও একপ্রকার। ইহার ধর্মান্ধতা হইরাছে, বলপ্রয়োগে দে কিছু হুইবে এরপ মনে হয় না।" আমি পিতার ফাইল হুইতে সে পত্র পুরে দেখিয়াছি।

কিন্তু পিতাঠাকুর মাতৃলের পরামর্শ গুনিলেন না। কলিকাতার আসিরা আমাকে ধরিরা লইরা গেলেন, এবং প্রার একমাস কাল আমাকে একপ্রকার নজরবন্দী করিরা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিরা রাণিলেন। রান্ধণের ছেলের পক্ষে উপবীত ত্যাগ তখন তৎপ্রদেশে নৃতন কথা, কেহ কখনও শোনে নাই। স্থতরাং এই সংবাদে সমৃদর গ্রামের গোক তালিরা পড়িল। এমন কি চুই চারি ক্রোশ দূর গ্রামের চাষার মেরেরা পর্যান্ত আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। তাহারা তখন আমার বিসরে

পড়িতেছি, এমন সময় করেকটা চাষার মেরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নিঃখাস পড়ে কি না এমনি তন্মনন্ত। আমার হস্তপদের প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি বধন বিলাম, "মা, একটু তেল দাও নেরে আসি।" তখন একটা স্ত্রীলোক বিলাম উঠিল, "মা ঠাকরুণ! কথা কর ?" মা বলিলেন, "কথা করে না কেন ?" শুনিরা আমার ভরানক হাসি পাইল। তাবিলাম আমি নেটা কর্ত্তবা বোধে করিতেছি, সেটা ইহাদের নিক্ট পাগ্লামি! শিক্ষাতে কি প্রভেদই ঘটাইরাছে! আর একদিন বৈকালে একটা স্বসম্পর্কীরা স্থ্রীলোক আসিরা দেখেন যে আমি মৃত্য়ি ধাইতেছি। দেখিরা বিশ্বরাবিষ্ট হইরা বলিলেন, "ওমা, এই যে মৃত্য়ি পার, কে বলে আমাদের মধ্যে নাই।" তাহারা তাবিরাছিলেন আমি কিস্তৃতকিমাকার হইরা গিরাছি।

নাগা হউক আমার বাবা আমাকে মাসাধিক কাল আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই সময়ের মধ্যে দিবারাত্র লোকের সমাগম ও একই কথা একই তর্ক; একই যুক্তি একই আপত্তি, একই গালাগালি। কতই বা তর্ক করিব, কতই বা উত্তর দিব। আমি একেবারে মৌনত্রত অবলম্বন করিলাম। বিনি বাহা বলিতেন, বা তিরস্কার করিতেন, বিক্রজি করিতাম না। শেবে বাবা আর আমাকে আবদ্ধ রাখা বিকল বোবে আমাকে বিদার দিলেন। সেদিনের কথা মনে হইলে আর চক্ষের জল রাখিতে পারি না। তিনি অতি সন্থানর মামুব ছিলেন। তাহার ভিতরে নীচতা কিছুমাত্র ছিল না। তিনি আমার প্ররোজনীয় সম্পর্ম জিনিসপত্র দিয়া নিজব্যরে আমাকে কলিকাতা পাঠাইলেন। তপন বুঝি নাই বে আমাকে জন্মের মত বর্জন করিবার জক্ত প্রতিজ্ঞার্ক চইয়াছেন। সেই অবধি ১৮ কি -১৯ বৎসর আমার মুব্দর্শন করেন নাই; বা আমার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই।

আমি পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া বেন অক্ল সমুদ্রে তাসিলাম।
সোভাগ্যের বিষর বড় স্থলার্শিপটা ছিল, সেজ্জ অরবন্তের চিন্তাতে
অভিভূত হইতে হইল না। আমি আসিয়া পটলডাকা মির্জাফর্স্
লেনে, শ্রীষ্ক্ত বাব্ হরগোপাল সরকারের সহিত একত্র বাসা করিলাম।
তিনি রামতন্ত্র লাহিড়ীর প্রাতৃস্থী শ্রীমতী অরদায়িনীকে বিবাহ করিয়া
সংসার পাতিয়া বসিলেন। অরদায়িনীর ভগিনী কুমায়ী রাধায়াণী লাহিড়ী
তপন আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। ইহাঁদের সংস্রবে থাকিয়া আমি বড়ই
উপক্ত হইতে লাগিলান। ইহাঁদিগকে দেখিয়া আমার নারীজাতির
প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়া গেল। বিশেষতঃ ইহাঁদিগের সহিত সম্মন্দরে রামতন্ত্র বাব্র সহিত আলাপ পরিচয় হইয়া আমি সাধুতার বে
আদশ দেখিলাম, তাহা ভূলিবার নতে। আমি শতরকুল হইতে
প্রসয়মস্রীকে আনিয়া ইহাঁদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলাম।

কিন্তু আর-এক কারণে এই সময় কিছুদিন ধরিয়া আমার আধ্যায়িক মবতা বড়ই অসন্তোষকুর অবস্থায় গিয়াছিল। সে কারণটা এই। বতদিন আমা রাজদের পশ্চাতে ছিলাম ও আপনাকে অনেকাংশে হীন বলিয়া মনে করিতাম, ততদিন আমার অন্তরে বিনয় ও ব্যাকুলতা ছিল। আমি আপনাকে সাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মরূপে পরিচিত হইবার অবোগা বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু দীক্ষার দিন হইতে সে অবস্থা চলিয়া গেল। আমি বেন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে সম্পুথে আসিয়া পড়িলাম; এবং হঠাৎ যেন একজন বড় বাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইলাম। আমি তথন ব্রাহ্মদলের মধ্যে সর্বাত্তই সমাদর পাইতে লাগিলাম। সে সমাদরের উপয়ুক্ত আমি ছিলাম না। বোধ হয় এতটা সমাদর পাইবার হুইটা কারণ ছিল। প্রথম, ১৮৬৮ সালের শেবে আমার "নির্বাসিতের বিলাপ" গ্রন্থানর প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইবা মাত্র উহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

ও সর্পত্র প্রশংসিত হয়। তদমুসারে আমি একজন উদীয়মান কবিরূপে পরিচিত হইরাছিলাম। ছিতীয়তঃ, আমার দীক্ষার সময় হইতে আমার নাতৃল উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলকে "কৈশব দল" নাম দিয়া সোমপ্রকাশে তাহাদের প্রতি গোলাগুলি বর্ষণ আরম্ভ করেন, তাহাতেও আমার নামটা সাধারণের মুথে উঠে। বে কারণেই হউক, আমি তথন হইতে লোকচকুর গোচর হইয়া একজন মস্ত ব্রাহ্ম হইয়া দাঁড়াই। ইহাতে কিছুদিন আমার বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল। আমার পূর্বকার ব্যাকৃলতা অনেক পরিমাণে হাস হইয়া আমি কিছু অসাবধান হইয়া পড়ি, গেসকল তর্বলতা ও কদতাাস অনেক চেষ্টাতে দমনে রাধিয়াছিলাম, তাহা আবার মাধা জাগাইয়া উঠে।

কিন্তু আমার প্রতি ঈশবের বিশেষ দরা বলিতে হইবে যে, আমি মচিরকালের মধ্যে আত্মৃষ্টির সাহাষ্যে নিজের অবস্থা লক্ষ্য করিছে পারি ও তাহার সংশোধনে প্রবৃত্ত হই। দীক্ষার সময় ও এই সময় করেকটা কবিতাতে নিজের ননের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলাম। বতদুর শ্বরণ হয় সেগুলি ধশ্মতত্ব পত্রিকাতে প্রকাশ হইরাছিল। অন্তস্থান করিলে উক্ত পত্রিকার ফাইলে পাওরা বাইতে পারে। কেবলমাত্র চারি পংক্তি শ্বতিতে আছে। পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইরা লিপিয়াছিলাম—

ভাসারে জীবন-তরী বিপত্তির সাগরে, বাই দেব ! দেখ দেখ রক্ষা কর আমারে ; মোর পক্ষ ছিল বারা, বিপক্ষ হইল তারা, বেরিল সকল দিক অপবাদ-আঁধারে, বহিল প্রলব্ধ-ঋড় মস্তকের উপরে। মগ্রে বে আধ্যাত্মিক অবস্থার অবনতির কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—

নিজ দলে গেলে পরে সমাদর পাই হে,
আপনারে বড় ভাবি তাই হে!
কিন্তু কি যে বড় আমি
জান তুমি অন্তর্গ্যামী,
তব অগোচর প্রভু কোন কথা নাই হে।

বাহা হউক দীক্ষা ও সাধারণ সমাদরের থাকা সাম্লাইয়া উঠিতে কিছুদিন গেল। আমি যে গ্রাক্ষদলে হঠাং কিরূপ সমাদৃত হইয়া পড়িলাম, ভাষার প্রমাণ স্বরূপ গৃইটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

অমার দীক্ষার কয়েক মাস পরেই শ্রামবাজার ব্রাক্ষসমাজের বাবিক উংসব উপস্থিত হইল। তথন উক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠাকর্তা কাশার মিত্র মহাশয় জীবিত ছিলেন। তিনি আমার নিকট লোক পাঠাইরা অন্তরোগ করিলেন, যে, আমাকে উক্ত উপাসনাতে দিজেক্রনাথ ঠাকুর ও অবোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয়ের সহিত বেদীতে বসিতে হইবে ও উপদেশের ভার লইতে হইবে। আমি ভয়ে সমুচিত হইলাম। কিন্তু তাঁহারা কোনও মতেই ছাড়িলেন না। অবশেষে রাজি হইলাম। কিন্তু তাঁহারা চলিয়া গেলে, বেদীতে বসিতে হইবে ভাবিয়া লজ্জা ও ভয়ে মন অভিত্তুত হইরা পড়িল। কিন্তু কি করি, কথা দিয়াছি। তথন অনক্রোপার হইয়া উপদেশটি লিখিতে বসিলাম। লিখিয়া একপ্রকার দাঁড় করাইলাম। উপাসনাত্মল সেইটা ভয়ে ভয়ে পাঠ করিলাম। কিন্তু বেদী হইতে নামিলেই দিজেক্রবাবু কোলাকুলি করিয়া আমার উপদেশের অনেক প্রশংসা করিলেন। সভাস্থলেও অনেকে সম্ভোব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পরদিন কলেকে রি-এ ক্লাসে পড়িতেছি, এমন সমর ভূতপূর্ব্ব ডেপ্টা

माजिए हे स्था के स्था कि स्था এক পত্র আসিরা উপস্থিত, "শিবনাথ ভট্টাচার্য্য নামে তোমানের বি-এ ক্লাশে এক ছাত্র আছে, তাহাকে আমি কিছুক্সণের জন্ম চাই।" তদানীস্তন অধ্যক্ষ প্রসরকুমার সর্বাধিকারী মহাশর আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঈশ্বর ঘোষাল তোমাকে ডাকিয়াছেন কেন ?" বলিলাম "কিছুই জানি না, তাঁহার সহিত আলাপ পরিচর নাই।" আমাকে পাঠাইবার পূর্কে ঈশ্বর বোষাল সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া বলিলেন, "সাবধান, তিনি তোমাকে খ্রীষ্টীয় मिर्दान । ভজাইবেন।" সর্বাধিকারী মহাশন্ন যাহা বলিন্নাছিলেন ভাহাই গিন্না বোষাল মৃহাশন্ন পূর্বাদিনে শ্রামবান্ধারের উপাসনাতে উপস্থিত ছিলেন, এবং আমার উপদেশে প্রীত হইরাছেন। তিনি আমাকে খ্রীষ্টার ধর্মের মহংভাব দেখাইবার করা আদিম প্রফেটদিগের ভবিষ্যদাণার স্থিত পরবর্ত্তী ঘটনা তুলনা করিয়া দেখাইতে লাগিলেন; এবং আমাকে একথানি বাইবেল উপহার দিলেন। আমার প্রতি পুত্রাধিক স্লেভ প্রদর্শন করিয়া বিদায় করিলেন। আমি ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম "ইনি কেন এটীয় ধর্মে দীক্ষিত হন না ?"

শ্রামবাঞ্চারের উপদেশের থাকা এথানেও থামিল না। করেকদিন পরেই দিল্বিরাপটা পারিবারিক-সমাজ হইতে ক্ষেত্রনাথ শেঠ নামে একজন সভা আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া আমাকে বলিলেন বে, উক্ত পারিবারিক-সমাজের সকলের ইচ্ছা বে, আমি তাঁহাদের সমাজের আচার্য্যের ভার গ্রহণ করি। অগ্রে অবোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় সেই সমাজের আচার্য্যের কার্য্য করিতেন, কিন্তু কার্য্যবাছল্য নিবন্ধন তিনি সেই ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। এথন আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। পাকড়াশী মহাশয়ের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রমা ছিল। আমি তাঁহার উপদেশে বিশেষ

উপকৃত হইরাছি। আর বাস্তবিক ব্রাহ্ম আচার্য্যদিগের মধ্যে চিন্তাশীলতা মৌলিকতা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বিষয়ে এরপ অর লোক দেখিরাছি। তাঁহার পরিত্যক্ত বেদী আমি গ্রহণ করিব, ইহা ভাবিরা সন্থুচিত হইলাম। কিন্তু তাঁহাদের হাত এড়াইতে পারি না। শেষে, এক শুক্রবারে গিরা উপাসনা করিতে স্বীকৃত হইলাম। এবারেও উপদেশ লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। এই একবার উপদেশ দিয়া আমার বিপদ দশগুণ বাড়িয়া গেল। তাঁহারা আমাকে নাছোড়-বালা হইয়া ধরিলেন। কাছেই আচার্য্যের ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হইল। এই ভার আমার প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আচার্য্যের কার্যাশিক্ষার উপায়ম্বরূপ হইল। আমি কয়েক বৎসর এই কাল্প করিয়াছিলাম। বেধানেই থাকি, শুক্রবার সন্ধ্যার সময় সিন্দুরিয়াপটীতে আসিয়া উপস্থিত হইতাম; কি বলিব, সে বিষয় সপ্তাহকাল ভাবিতাম; উপাসক-মপ্তলীর অভাব নিজ চিত্তে ধারণ করিবার চেষ্টা করিতাম; প্রত্যেকের স্থথে স্থাী, ছঃথে ছঃখী হইবার চেষ্টা করিতাম; সংক্ষেপে বলিতে গেলে আচার্য্যের দায়িত্ব অনেকটা অমুভব করিতাম। এই দায়িত্বজ্ঞানই আমাকে কূটাইয়াছে।

ক্রমে সেই কুল উপাসক-মণ্ডলীর সকলের সঙ্গে ভালবাসা জন্মিরা গেল। সে সম্বন্ধ বছকাল রহিয়াছে। গোপালচক্র মল্লিক, নেপালচক্র মল্লিক, সিন্দুরিয়াপটী-পরিবারের ছই ভাই, যতদিন জীবিত ছিলেন আমাকে বিধিমতে নানা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। শেষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে গোপালচক্র মল্লিক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে প্রবেশ করেন ও ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিয়া স্বীয় পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় মণিলাল মল্লিক আদিসমাজভূক্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনিই ঐপারিবারিক-সমাজ স্থাপন করেন।

## চতুর্থ পরিচেছদ।

১৮৭ - সালের প্রারম্ভে কেশববাবু বিলাভ গেলেন। তাঁহার বিচ্ছেদে আমার মনে বড় ক্লেশ হইরাছিল। দীক্ষার পর তাঁহার সহিত আমার বনিপ্রতা হয়। তাঁহাতে আমাতে এমন একটা কি ছিল, মাহাতে তিনি আমাকে দেখিলেই প্রীত হইতোন, আমি তাঁহাকে দেখিলে প্রীত হইতাম। আমার সঙ্গে তাঁর হাসি ঠাট্টা রসিকতা চলিত। একবার একজন আমার সঙ্গে তাঁর হাসি ঠাট্টা রসিকতা চলিত। একবার একজন আমাকে বলিরাছিলেন, কেশববাবুর মনের একটা চাবি তোমার কাছে আছে। তাঁহার নিকট আমার মনের ভালমন্দ কোনও কথা বলিতে সংকোচ বোধ হইত না। অবাধে সকল কথা তাঁর কানে ঢালিতাম। এনন কি, তাঁহার যে কথা আমার মনের সঙ্গে না মিলিত তাহাও তাঁহাকে জানাইতে আমার সংকোচ-বোধ হইত না।

ঠাহার সহিত আমার কিরূপ হাসিঠাট্টা চলিত তাহার করেকটা দৃষ্টাস্থ এপানে উল্লেখ করা মন্দ নর। একবার হরিনাভি ব্রাক্ষসমান্তের বার্ত্রিক উৎসবে প্রাক্তংকালীন উপাসনাতে আচার্ব্যের কার্য্য করিবার হল্য আমি তাঁহাকে রাজি করি। আমি তখন হরিনাভি স্থলের হেডমান্টার। তিনি প্রহারে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিরা প্রাতে গিরা আমার বাড়ীতে উপ্রিত হইলেন। আমি তাঁহার প্রাতরাশের জন্ম কিছু খাবার প্রস্তুত রাখিয়াছিলাম। আমি জানিতাম, তিনি প্রাতে অপরাপর জিনিসের মধ্যে ভিচা ছোলা ও আদা থাইরা থাকেন। স্বতরাং ভিজা ছোলা ও আদা প্রস্তুত রাখা হইরাছিল। ভিজা ছোলা দেখিরাই তিনি ভারি খুসী হইলেন, বলিলেন, "বাং, আমি বে প্রাতে ভিজা ছোলা খাই, তাহা জানিলে কিরূপে ?"

আমি বলিলাম "এ আবার আশ্চর্বের বিষয় কি ? আপনার দৈনিক রীতির বদি এতটুকুও না জান্লাম, তবে আপনার সঙ্গে কি মিশ্লাম ? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনি এত ভিজে ছোলা ভালবাসেন কেন ?" তিনি চাসিলা বলিলেন,—"ভিজে ছোলা খাবনা ! গাড়ীতে বুতে টানাও কেমন ?" বলিলাই চাসিরা আবার বলিলেন, "শুধু গাড়ীতে বুতে টানান নর, চাব্ক মার্ভেও ত কম্বর কর না।" তখন আমরা মধ্যে মধ্যে তাঁর কাজের সমালোচনা করিতাম । এই চাব্ক মারার অর্থ তাহাই । শুনিরা আমি হাসিরা বলিলান "বে-আদবী মাপ কর্বেন ; আপনি বেলীতে বসে চাট মারতেও ত ছাড়েন না।" এই কথা লইরা পুব হাসাহাসি পড়িরা গেল।

মার-একবার আমার একটা বন্ধুর কল্পার নামকরণে তাঁহার উপাসনা করিবার কথা। সন্ধা ৭টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইবে এইরপ জির ছিল। আমরা বসিয়া আছি, তিনি আর আসেন না। তিনি গ্রণর্গর জেনারেলের বাড়ীতে এক সাদ্ধ্যসমিতিতে গিয়াছেন। বলিয়া গ্রিয়াছেন, তিনি একবার দেখা দিয়াই চলিয়া আসিবেন। এদিকে ৮টা বাজিয়া গেল, ৮॥ টা বাজিয়া গেল, তাঁহার দেখা নাই। অবশেষে প্রায় ৯টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম—"আপনি বড়লোকদের লাজ ধরে কেন বেড়ান? কই আপনাকে ত কোন টাইটেল দেয় না?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কেন হে বাপু? K. C. S. I. (অর্পাৎ কেশবচক্র সেন আমি), আমার টাইটেলের অপ্রত্নত কি ?"

আর একবার আমি তাঁগার ঘরে গিয়া দেখি, তিনি ঘুমাইতেছেন, কিন্তু চোখে চশ্মা আছে। জাগিলে আমি বলিলাম—"বদি ঘুমাছেন, তবে চোখে চশ্মা কেন ?" তিনি হাসিরা বলিলেন "ওহে বাপু, স্বপন ত দেখতে হয়।"

তিনি বধন ইংলগু যাত্রা করিলেন, তখন একদিন আমাদের অনেককে একত্ত করিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন, তিনি বিদেশে যাইতেছেন, কি হয় স্থিরতা নাই. তার অবর্ত্তমানে তার বে-সকল মত লইরা বিবাদ হুটবার সম্ভাবনা সে-সকল বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটা কথা মনে আছে। তিনি মহাপুরুষের মতের উল্লেখ করিয়া বলেন, যে, তিনি মহাপুরুষদিগকে মনে করেন যেন চশুমা,— অগাৎ চশুমা যেমন চকুকে মাবরণ করে না, কিন্তু দৃষ্টির উচ্ছলতা সম্পাদন করে, তেমনি নহা-পুরুষগণ ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে দাড়াইয়া ঈশ্বরদর্শনের ব্যাঘাত করেন ना, किंदु अर्थतपर्यत्वत महाब्रुका करत्न। व्यथवा महाभूकरवता स्मन দ্বারবান, দ্বারবান বেমন আগস্থক ব্যক্তিকে প্রভুর সমীপে উপনীত করিয়া দেয়, তৎপরে আর তার কাজ:পাকে না, তেমনি মহাপুরুষগণ ঈশ্বর-চরণে মানবকে উপনীত করিয়া দেন, নিজেরা আর নধ্যে গাকেন না। আমার মনে হইতেছে আমি তথন তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'মহা-পুরুষেরা চশুমা তাহা ঠিক, কিন্তু কাহাকেও ধদি বারবার বলা যায়, "নেগ্র দেখ, ঐ তোমার চোখে চশ্না, ঐ তোমার চোখে চশ্মা" তাহা ১ইবে দ্রষ্টবা পদার্থ হইতে তাহার দৃষ্টিকে তুলিয়া, সে দৃষ্টিকে চশুমার উপরেই ফেলিয়া দেওয়াহয়। তেমনি মহাপুরুষ্গণ ঈশুর দর্শনের সহায় হইতেও. "এ মহাপুরুষ ঐ মহাপুরুষ" করিয়া বদি ঠাহাদের প্রতিই দৃষ্টিকে অধিক আক্লষ্ট করা হয়, তাহা হইলে ঈথরকে পশ্চাতে কেলা হয়।

বাহা হউক, তাঁহার বিচ্ছেদে আমি বড়ই ক্লেশ পাইয়াছিলাম,
এবং তংকালের ভাব প্রকাশ করিয়া একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম;
সেটা তাঁহার পত্নীর উজ্জিতে। তাহা বোধ হয় অবলাবাদ্ধবে কি অন্ত
কোনও পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি কেশববাবুর নিকট
অনেক শিথিয়াছি। কি ভাবে ঈশরের কাক্ষ করিতে হয়, তাহা তাঁহাকে

দেখিরা বৃঝিরাছি। ঈশবের প্রতি বিশাস ও নির্ভর কাহাকে বলে তাহা তাঁহাকে দেখিরা জানিয়াছি।

এই সময় যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার যতগুলি স্মরণ হইতেছে লিখিতেছি। ঠিক কোন তারিখে কোনটী ঘটিয়াছে তাহা মনে নাই।

প্রথম উল্লেখযোগ্য কথা, আমার বার বার বাড়ীতে বাওয়া ও তাড়িত হইয়া আসা। আমার পিতা আমাকে গৃহ হইতে বিদায় দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমার মুখদর্শন করিবেন না। কিন্তু আমি জননীর জন্ম বাডীতে না গিয়া থাকিতে পারিতাম না। আমার মা তথন কি দশাতে বাস করিতেছিলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম, কিন্তু আমার পিতার ইচ্ছা নয় যে, আমি গ্রামে পদার্পণ করি। স্বামি তাঁহাকে গোপন করিয়াই তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বাড়ীতে গাইতাম। তিনি লোকমুখে আমি মার কাছে গিয়াছি শুনিলেই আমাকে প্রহার করিবার জন্ম গুণ্ডা ভাড়া করিয়া লইয়া আসি তেন। পাডার ছোট ছেলেরা আমাকে বড় ভালবাসিত, বাবা লাঠিয়াল শইয়া আসিতেছেন দেখিলেই তাহারা গোপনে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিয়া যাইত, আর অমনি আমি মাতার চরণধূলি লইয়া খিডুকীর দ্বার দিয়া প্লাইডাম। প্লাইয়া আসিয়া আমার গ্রামবাসী ব্রান্ধবন্ধ কালীনাথ দত্ত মহাশরের বাড়ীতে আশ্রয় লইতাম। আমি পরে গুনিয়া-ছিলাম, বাবা এইরূপে কয়েক বংসরের মধ্যে লাঠিয়াল নিযুক্ত করিবার জ্ঞ ২২ টাকা ধরচ করিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে আমাকে মারিবার জন্ম ২২ টাকা ব্যন্ন করা সামান্ত প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তার কথা নয়। বাবার প্রতিজ্ঞার এই দুঢ়তা আমাতে কিছু অধিক মাত্রার থাকিলে ভাল হইত। শেষে বাবা কেন যে সে সংকল্প ত্যাগ করিপেন, বলিতে পারি না। ভনিয়াছি থানের মেরেরা বিরোধী হওয়াতে তাঁহাকে সে সংকল্প ত্যাগ করিতে

হইল। প্রানের লোকে চিরদিন আমাকে ভালবাসে। আমি পিতাকে
ল্কাইয়া প্রানে বাইতাম বটে, কিন্তু প্রানের আত্মীয়গণের সহিত দেখা
করিতাম। বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া মেয়েদের সঙ্গে দেখা করিতাম।
মেয়েরা আমাকে বড় ভালবাসিতেন, আমি মেয়েদিগকে ভালবাসিতাম।
শেবে মেয়েদের তাব দেখিয়া প্রামের লোকে বাবাকে বলিতে লাগিল,
"তুমি তাকে বাড়ীতে বেতে না দিতে পার, কিন্তু প্রামে আসিতে
দেবে না এ কেমন কথা, তুমি কি প্রামের মালিক ?" গ্রামের লোকের
অমুক্লভাব দেখিয়া বাবাও অমুক্ল ভাব ধরিলেন। তখন আমি
অবাধে গৃহে গিয়া মাতাকে দেখিয়া আসিতে লাগিলাম। আমি গৃহে
আছি জানিলে বাবা সেদিকে আসিতেন না এইমাত্র। কিন্তু বাবা
সমাকে দেখা বা আমার সঙ্গে কথা কহা বন্ধ রাথিলেন।

এদিকে কলিকাতাতে সকল দলের প্রাক্ষেরা আমাকে বন্ধু ভাবে 
ঢাকিতে লাগিলেন। তথন উন্নতিশীল প্রাহ্মদলের মধ্যে আনক্ষবাদী দল
নামে একটা দল হইরাছিল, অমৃতবাক্তারের শিশিরকুনার বোষ ও তাঁহার
হাতৃগণ এই দলের নেতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। ইহার একটু ইতিরত
আছে। ১৮৬০ সালে কেশববাব "Jesus Christ, Asia and Europe"
নামে স্থাসির বক্ততা করেন, যে জন্ম গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্দ
তাঁহার প্রতি প্রতি হন; এবং তাঁহার সঙ্গে কেশববাবুর বন্ধৃতা সহক
গাপিত হয়। তদবিধ কেশববাবুর দলের লোকদিগের বীশু-গ্রীষ্টের প্রতি
মতিরিক্ত ঝোঁক হইরা পড়ে। বড়দিনের সময় বীশুর ধ্যানে দিন বাপন
করা, বাইবেল পড়া, বাইবেলের ব্যাপ্যা করা, প্রীষ্টার মিশনারীদিগের
সহিত মিশানিশি করা ইত্যাদি হইতে থাকে। এ কথা এখানে বলা
আবশ্রক বে, বাইবেল পাঠ ও প্রীষ্টার মিশনারীদিগের সহিত মিশামিশি
কয়েক বংসর পূর্ব্ব হইতে চলিতেছিল। এখন সেই ভারটা কিছু

পরবল হয়। ইহার ফলস্করপ খ্রীষ্টার ধর্মভাব বে অমুতাপ ও প্রার্থনা তাহা উন্নতিশীল দলকে প্রবলব্ধপে অধিকার করে। পাপবাধ নব্যব্রাহ্মদের সকলের অন্তরে প্রবল হইরা উঠে। অনুতাপ-ব্যক্তক সংগীতাদি রচিত হটতে থাকে। ইহার উপরে বোধ হয় ১৮৬৭ সালে গোঁসাইন্ধী উদ্যোগা হইয়া তাহার জােষ্ঠকে ডাকিয়া আনিয়া উন্নতিশীল দলকে বৈষ্ণব সংকীর্ভন কনান। তদবধি সংকীর্ভন-প্রথা ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রবেশ করে। এই-সকল উত্তেজনার ফলস্বরূপ ১৮৬৮ সালে নরপূহার হাঙ্কামা উপস্থিত হয়। এই পাপবােধ ও ব্যাকুলতার ভাব হইতেই ব্যাহ্মেরা কেশববাবুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতেন।

যথন একদিকে অমৃতাপ, ব্যাকুলতা ও প্রার্থনার তরঙ্গ প্রবাহিত চইতেছে, তথন অপরদিকে ব্রান্ধদের মধ্যে একদল লোক বলিতে লাগিলেন, "এত অমৃতাপ ও ক্রন্ধন কেন ? প্রেমমরের গৃহে এত ক্রন্ধনের রোল কেন ? আনন্দমরের প্রেমমূথ দেখিয়া আনন্দিত হও।" এই দলকে ব্রান্ধেরা তথন আনন্দবাদী দল বলিতেন। শিশিরবাবু ইইাদের অগ্রণী ছিলেন। নরপূজার হাঙ্গামা দেখিয়া ইইারা আমাদের ভিতর ইইতে সরিয়া পড়িলেন। ১৮৬৯ সালের মালোৎসব ভারতবর্ষীয়-ব্রন্ধনিকরের অসম্পূর্ণ বাড়ীতে চাঁদোয়া খাটাইয়া সমাধা করা হয়। সেই উৎসবে একজন মূজের হইতে সমাগত ব্রান্ধ, উপাসনাজে কেশববাবুর চরণে ধরিয়া কি প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শিশিরবাবুর দাদা হেমন্তবাবু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া, এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তৈলোক্যনাথ সায়্যাল মহাশম্বকেও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বাছিরে যাইতে দেখিলাম।

ইহার পরে অমৃতবাজারের দলকে আর আমাদের উপাসনাতে বড় আসিতে দেখিতাম না। কলিকাতা পটলডালা, পটুরাটোলা লেনে বশোরের লোকদের এক বাসা ছিল। শিশিরবাবু সেধানে মধ্যে মধ্যে আসিতেন। তিনি আসিলেই আনন্দবাদী দলের সমাগম হইত। তাঁহারা আমাকে ডাকিতেন। সে সমরে প্রধানতঃ সংগীত ও সংকীর্ত্তন চইত। টাকীনিবাসী শ্রদ্ধের বন্ধু হরণাল রার সেই কীর্ত্তনে গড়াগড়ি দিতেন। শিশিরবাবু চমৎকার কীর্ত্তন করিতে পারিতেন। তাঁহার কীর্ত্তনে আমাদিগকে পাগল করিয়া ত্লিত। সেধানে ন্তন ধরণের সংগীত হইত। করেক পংক্তি উদ্ধৃত করিলে তাহার ভাব হৃদয়ক্ষম করিতে পারা বাইবে। একটা সঙ্গীতে ক্ষারকে সম্বোধন করিয়া বলা হইত.

"তোমার রাগে রাঙ্গা নরনতলে বহে দেপি প্রেমধার।" আর-একটী সংগীত যাহা তাঁহাদের মুখে সর্বাদা শুনিতাম তাহা এই,

> "মা বার আনক্ষমী তার কিবা নিরানক তবে কেন রোগে শোকে পাপে তাপে রুথা কাক? মাঝখানে জননী বসে, সস্তানগণ তার চারিপাশে ভাসাইরাছেন প্রেমমরী প্রেমনীরে একবার বাহুতুলে "মা মা" বলে নৃত্য কর সন্তানবৃক।"

এই গান করিয়া সকলে নৃত্য করিতেন।

একদিকে বেমন অমৃতাপ ও ক্রন্সন শুনিতাম, অপরদিকে ইহাদের কাছে গিরা আনন্দ ও নৃত্য দেখিতাম, তখন ইহা বেশ লাগিত। শিশির বাবুদের ভাইরে ভাইরে ভাব দেখিরা মন মৃগ্ধ হইরা বাইত। ইহার পরেই তাঁহারা কলিকাতা হিদেরাম বাঁড়ুব্যের গলিতে আসিরা বাসা করিরা থাকেন। সে সমরে তাঁহাদিগকে সর্বাদা দেখিতাম। শিশির বাবুর অমারিকতা দেখিরা আমার মন মৃগ্ধ হইরা বাইত। একদিনের কথা অরণ আছে, তিনি সেদিন আমাকে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিরাছিলেন।

\* আগরের সময় উপস্থিত হইলে বলিলেন, "কি পরের মত বাহিরে বসে থাবে, চল রামাণরে গিয়ে মাকে বলি, হাঁড়ি হতে গরম গরম ভাত তর্কারি মার হাতে না থেলে স্থ হয় না।" এই বলিয়া ছজনে গিয়া রামাণরে মাহারে বসিলাম। যতদ্র শরণ হয়, তাঁর জননী গরম গরম তাত তর্কারি দিতে লাগিলেন, ও আমরা আহার করিতে লাগিলাম। ইচার পর হইতে শিশির বাব্রা অয়ে অয়ে রাশ্বসমাজ হইতে সরিয়া পতিলেন।

এই সময়ের আর-একটা বিবরণ স্বরণ আছে। প্রসন্নমন্ত্রী কলিকাতাতে মাসিয়া গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইগেন বটে, কিন্তু করেক মাসের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। আমার স্কলার্শিপ মাত্র মবলম্বন, এদিকে আমার বি-এ পরীক্ষার বংসর উপস্থিত। সাংসারিক চিন্তা, রোগীর সেবা, শিশুকস্তা হেমলতার রক্ষণাবেক্ষণ, এই-সকল কারণে সামার পাঠের সমূহ ক্ষতি হইতে লাগিল। এই সময় স্বর্গীয় ডাক্তার অরদাচরণ খান্তগির মহাশয় ও অপরাপর কতিপয় ডাক্তার বন্ধু সহায় না হইলে. এই বিপদ-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম না। অবশেষে ১৮৭০ সালে ৮ই শ্রাবণ আমার দিতীয়া কক্সা তরঙ্গিনীর জন্ম হইল। সে সাতমাসে জন্মিয়াছিল। তাহাকে তুলার বিছানা করিয়া কুত্রিম তাপ দিয়া বাচাইতে হইয়াছিল বলিয়া ভাহার নাম তুলী হইয়া গিয়াছে, এবং ভাহাই অদ্যাপি আছে। ভাহার জীবন রক্ষা থান্তগির মহাশরের চিকিৎসা-পার্মার্শতার একটা উচ্ছল প্রমাণ। সে বে বাঁচিবে, কেহই তাহা মনে করে নাই। ছই এক মাস পরেই বায়ু পরিবর্তনের জন্ম, কলাইঘাটার বে কুঠীতে উৎসব হইয়াছিল এবং বেখানে ভদবধি আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু নীলকমল দেব ছিলেন সেখানে প্রসন্নমন্ত্রীকে রাখিয়া আসি এবং আমি ৩০ নং মুসলমানপাড়া লেনে, যে বাসাতে রজনীনাথ রার, নন্দলাল রার,

সারদানাথ হালদার, শ্রীনাথ দত্ত, কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সঙ্গীক্ষিত ব্রাহ্মবন্ধুগণ বাস করিতেছিলেন, সেই বাসাতে তাহাদের সঙ্গে গিন্না বাস করিয়া বি-এ পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইতে থাকি।

এই সময়ের আর গ্রহটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য আছে। প্রথম---অবলাবান্ধৰ-সম্পাদক ব্ৰাক্ষসমাজে স্থপরিচিত দারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত মিলন। ইহারই কিছু পূর্বে ঢাকা হইতে "অবলা-বান্ধব" নামে পত্রিকা বাহির হয়। তথন ঢাকা সমাজ-সংস্থারের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিরাছিল। এই সময়েই "মহাপাপ বাল্যবিবাহ" নামে এক পুরিকা ঢাকা হইতে বাহির হয়। তাহাতে দেখানকার যুবকদলের উপরে আমাদের অতিশর শ্রদ্ধা জন্মে। এই রঙ্গভূমিতে অবলাবান্ধব দেখা দিল। আমরা ভাবিলাম, এ কে বঙ্গদেশের এক কোণ হইতে নারীকুলের হিতৈষী হইয়া দেখা দিল ? অবলা-বান্ধবের সম্পাদককে তথন চিনিতাম না, কিছ তাঁহার ভাজা ভাজা কণা প্রাণ হইতে আসিভেচে বোধ হইও ও আমাদের বড় ভাল লাগিত। ক্রমে ঢাকার প্রসিদ্ধ ডেপুটী ম্যাভিষ্টেট অভয়াচরণ দাসের পুত্র প্রাণকুষার দাস একবার কলিকাতায় আসিয়া আমাকে ও অপরাপর করেকজনকে তাহার লেথক-শ্রেণীভূক্ত করিয়া গেলেন। আমার ষতদূর স্থরণ হয় আমি রাধারাণীকেও বলিয়া কহিয়া লেখিকা কৰিবাছিলাম। অবলাবান্ধবে আমার গদ্যপদ্যাত্মক প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইত। ছ:খের বিষয় উক্ত পত্রিকার একথানি ফাইল খুঁ জিবা পাই নাই।

অবলা-বাদ্ধবের সহিত বোগ রহিরাছে, সেই সময়ে একদিন কলেজে পড়িতেছি, এমন সমরে উমেশচক্র মুখোপাধ্যার আসিরা আমাকে বলিল, "প্ররে ভাই, অবলা-বাদ্ধবের এডিটার কলিকাতার এসেছে, আমাদের সঙ্গে দেখা কর্তে এসেছে।" অমনি আমি আমাদের "হিরোকে" দৈখিবার জন্ত বাহির হইলাম। গিন্না দেখি এক দীর্ঘাক্কতি একহারা পুরুষ স্থল-মাষ্টারের মত লম্বা চাপকান পরা, দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি দারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সেদিন আর অধিক কথা হইল না। সে যাত্রা বোধহয় তিনি কয়েক দিন পরেই দেশে চলিয়া গেলেন; কিছু কিছুদিন পরেই "অবলা-বাদ্ধব" লইয়া কলিকাতায় আসিলেন; এবং পূর্ববঙ্গীয় যুবকদিগের নেতায়রূপ হইয়া ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীয়াধীনতার পতাকা উদ্ভীন করিলেন।

এই সময় কলিকাতাতে তাঁহার আগমন, ও বরিশাল হইতে স্বর্গীর বন্ধু হুর্গামোহন দাসের কলিকাতাতে আগমন। স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে যেন নণিকাঞ্চনের যোগ হইল। ইহার ফল পরে বলিব।

দিতীয় ঘটনা গণেশস্থলরীর স্থীষ্টধর্ম গ্রহণ ও তৎপরে ব্রাহ্মসমাঞ্চে আগমন। গণেশস্থলরী কলিকাতা-নিবাসী এক বৈদ্য-পরিবারের বিধবা কলা। মিশনারী মহিলাগণ তথন হিলু গৃহস্থদিগের বাড়ীতে বাড়াতে অন্তঃপ্রবাসিনী হিল্-লগনাদিগকে পড়াইয়া বেড়াইতেন। অতি লগ্ধ বারেই তাঁহাদিগকে পাওয়া বাইত। এইজল্প অনেক ভদুলোক নিজ গৃহে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া স্থীয় স্থীয় ভবনের মহিলাদিগকে পড়াইতে দিতেন। আমিও প্রসন্ধরীকে আনিয়া প্রথমে এইরূপে পড়াইবার বন্দোবত্ত করিয়াছিলাম। তৎসম্বন্ধে একটা কৌতুককর গল্প মনে আছে। তাহা এই স্থানে বলিতে ইছে৷ করিতেছে। যে মেম প্রসন্ধরীকে পড়াইতেন, তিনি সপ্তাহে ছই দিন আসিতেন। একবার আসিয়া মেম মানবের আদি পিতানাতা আদম ও হবার (Adam and Eve) বিবরণ মুথে প্রসন্ধরীকে বিলয়া গেলেন। তারপর গৃহকর্মে ব্যাপৃত হইয়া প্রসন্ধরী আদম-হবার কথা সমুদ্র ভূলিয়া গেলেন। ছিতীয় দিনে আসিয়া মেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌ, মানবের আদি পিতা-মাতা কে ছিল গুল প্রসন্ধরী ত অন্ধকার

দেখিলেন, আদম ও হবা মনে আসিল না। তথন মেম তিরস্কার করিয়া বলিয়া গেলেন, "ভোষার বাবকে জিজাসা করিতে পার না ?" ষেম পুনরায় আসিবার দিন প্রাতে প্রসন্নমন্ত্রী আমাকে জিক্সাসা করিলেন. "হাঁ গো. নামুষ আগে কি করে হলো ?" আমি বলিলাম "তা কে জানে ? তবে একজন পণ্ডিত বলেছেন যে আগে মামুষ বানর ছিল, বানর হতে মামুষ সংয়ছে।" সেদিন মেম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মামুষ কেমন করে গলা ১" প্রসন্নয়নীর আবার আদম হবা মনে নাই। তথন বিরক্ত হইয়া ব্লিলেন, "তোমার বাবুকে জিজ্ঞাসা কর না কেন ?" প্রসন্নমন্ত্রী ভয়ে ভবে বলিলেন, "তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছেন 'বানর হতে নামুন হয়েছে।'" মেম বলিলেন, "তোমার বাবু বড় ছষ্টু, তোমাকে তানাসা করেছে।" প্রসন্নময়ী বলিলেন "না, তামাসা করেন নি, সত্যি স্তি বলেছেন।" সেদিন ঘটনাক্রমে আমি অক্স ঘরে ছিলাম. মেম বাইবার সময় আমার নিকট আসিলেন। তথন ডাব্রুইনের নৃতন মত मश्रक्त ममुमग्र कथा छाँशांक विननाम। তিনি প্রসন্নমন্ত্রীকে পরে ধলিয়াছিলেন, "তোমার বাবুকে কিছু জ্ঞিজাসা করে। না।" ওনিয়া সামি অনেক হাসিরাছিলাম।

এইরপ একজন মিশনারী মেম গণেশস্ক্রীকে পড়াইতেন। একদিন গণেশস্ক্রী স্থীর বিধবা মাতাকে ও প্রাভূগণকে কিছু না বলিরা মিশনারী-দিগের আশ্রের পলাইরা গোলেন। পরে তিনি আমাকে বলিরাছিলেন, নে, নেম বগন তাঁহাকে বলিতেন, বে, তিনি অনন্ত নরকের ধারে দাঁড়াইরা আছেন, তথন ভরে তাঁহার প্রাণ কাঁপিরা উঠিত এবং তিনি অরার বীশুর আশ্রর লইবার জন্ত ব্যথা হইতেন। বাচা হউক, বে কারণেই হউক, তিনি মিশনারীদিগের আশ্রেরে পলাইরা গেলেন। ইহা লইরা সহরে তুমূল আন্দোলন ও হাইকোর্টে মোক্কমা উপস্থিত হইল। মোক্কমার গণেশ- ফলরীর প্রাত্থগণ হারিয়া গেলেন। সে বর্যপ্রাপ্ত ও বেচ্ছাক্রমে আসিরাছে বলিরা ছির হইল। আন্দোলন ও সংবাদপত্রের গালাগালি চলিতে লাগিল। কেবল সংবাদপত্রের গালাগালি নহে। একদিন হাতাহাতিও হুইল। সেদিন পাদরী ভন (Vaughan) সাহেব, বাহার আপ্রয়ে গণেশস্থলরী ছিলেন, তিনি কলেজ স্বোরারের কোণে প্রচার করিতে লাড়াইরাছিলেন। কোথা ইইতে গণেশস্থলরীর প্রাতা চক্র সদলে রক্ষণের ক্যার আসিয়া পড়িরা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। পাদরী সাহেব বৃষি চিল তেলা থাইরা ধাবিত হুইয়া সংস্কৃত কলেজের সম্মুখন্থিত শ্রামাচরণ দে বিশাস নহাশবের ভবনে আপ্রয় লইয়া নিরাপদ হুইলেন। ঐ বাড়ীর লোকে আক্রমণকারী যুবকদিগকে তাড়া করিল, তাহারা কোন্ গলি দিয়া কোথার পলাইল। তথন পাদরী সাহেব বলিলেন, "কি বলিব, প্রোহিত, নতুবা আমি তিন বাজি নিপাত করিতে পারিতাম।" শুনিয়া আনরা মনেক হাসিয়াছিলাম।

নাহা হউক সংবাদপত্তের আন্দোলন থানিল বটে, কিন্তু প্রাক্ষরবক্ষণ গণেশস্করীর প্রাক্তগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে খ্রীষ্টায়দিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্ম লাগিল। শোনা গেল, তিনি খ্রীষ্টায়গণের নিকট অপে নাই; আপনার প্রম ব্রিতে পারিয়াছেন এবং স্বীয় জননীর নিকট আসিতে চাহিতেছেন; কিন্তু তিনি জাতিপ্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়া জননী লইতে সাহস করিতেছেন না। এই অবস্থাতে উদ্ধারকারী প্রাক্ষণণ আসিয়া গণেশস্করীকে স্বীয় পরিবারে লইবার জন্ম আমাকে ধরিলেন। আমি তথন নৃতন সংসার পাতিয়া বরকয়া করিতেছি। আমি বালিকাটির অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া "না" বলিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, আমাদের আহারের বদি ছমুটা জুটে ত তারও জুটবে। গণেশস্করী আবার পলাইয়া খ্রীষ্টায়দিগের আশ্রম হইতে আমার ভবনে আসিলেন।

শামার বাড়ীতে তিনি আমার ভগিনীর স্থায় হইরা আমাদের কণ্টের সংশ লইরা করেক বংসর ছিলেন। তংপরে ঈশ্বর-ক্লপায় অতি উপস্কু বাক্তির সহিত বিবাহিত হইরাছেন। আমি তাঁহার গণেশস্থন্দরী নাম ভূলিয়া তাঁহার সপর নাম মনোমোহিনীই প্রবল করিয়াছি। তিনি সেই নামে এখনও আমার ভগিনী বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে পরিচিতা।

কেশব বাবু কয়েক মাস পরে ইংল্প্ড হইতে ফিরিয়া আসিলেন।
তিনি আসিয়াই নানা নৃত্ন কাজের প্রস্তাব করিলেন। Indian
Reform Association নামে একটা সভা স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে
Temperance, Education, Cheap Literature, Technical
Education প্রভৃতি অনেক বিভাগ স্থাপন করিলেন। আমি সকল
কাজেই ঠাহার অনুসরণ করিতাম। আমি স্থরাপান বিভাগের সভারূপে
"মদ না গরল" নামে একথানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিলাম।
তাহাতে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া গল্পপন্তমন্ন প্রক্রন
সকল বাহির হইত। সে-সমুদ্রের অধিকাংশ আমি লিখিতাম। তাহার
"স্থাভ সমাচার" নামক এক প্রসা মূল্যের যে সংবাদপত্র বাহির
ইয়াছিল, তাহাতেও লিখিতাম।

এই সমন্ন কেশব বাবু পুরাতন Society of Theistic I riends কেপ পূন্কজ্ঞীবিত করেন, তাহাতে আমাকে বক্তা করিতে বলেন। তদমুসারে আমি ইংরাজীতে এক বক্তা করি। কেশব বাবু সভাপতি ছিলেন। সে বক্তার দিনের অন্ত কথা অধিক মনে নাই। এইমাত্র মনে আছে, আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান মিশনারী ক্প্রসিদ্ধ ডাল সাহেব সেদিনকার সভাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আপনাকে Brahmo follower of Christ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কেশববাবু আঁতাকে উপতাস করিলেন।

এই Indian Reform Associationএর পক্ষ হইতে কেশন বাবু আর-একটা কান্ধ করিয়াছিলেন। তিনি একু, মুদ্রিত পত্র দারা দেশের প্রসিদ্ধ ডাক্টারগণের নিকট হইতে এদেশীর বালিকাগণের বিবাহের উপরক্ত কাল কি তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তত্ত্তরে অধিকাংশ বদেশীর ও বিদেশীর ডাক্টার ১৬ বৎসরের উর্দ্ধে সেই কালকে নির্দেশ করেন। কেবল ডাক্টার চার্লস চতুর্দ্ধশ বর্ষকে সক্ষনিম বয়স বলিয়া নিদ্দেশ করেন। তদসুসারে ১৮৭২ সালের তিন আইনে চতুর্দ্দশ বর্ষকে বালিকার সক্ষনিম বয়স বলিয়া নির্দেশ করা হয়। তিন আইনের এই আন্দোলনে আমরা সকলেই তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলাম।

এই সমরেই বা ইহার কিঞ্চিং পূর্ব্বে বা পরে আদিসমান্তের ভূতপূক্ত সভাপতি ভক্তিভান্ধন রাজনারারণ বস্ত্র মহাশন্ন হিন্দ্ধর্মের প্রেক্ততা বিষয়ে একটা বক্তৃতা করেন। ফ্রেণ্ড অব ইপ্তিয়ার তদানীস্তন সম্পাদক ও বিলাতের টাইন্স্ পত্রিকার পত্রপ্রেরক জেম্স্ কট্লেজ (Routledge) সাহেব তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ টাইম্স্ পত্রিকাতে প্রেরণ করেন। তাহার কলস্বরূপ এদেশে ও সেদেশে সেই বক্তৃতা সম্বন্ধে চর্চা উপস্থিত হর। সেই বক্তৃতাতে রাজনারারণ বাণু রাক্ষধর্মকে উন্নত হিন্দ্ধর্ম বলিরা প্রতিপাদন করেন। উন্নতিশাল দল এ মতের বিরোধী ছিলেন। কেশববাব্ আমাকে ও পপ্তিত গৌরগোবিন্দ রারকে এ বিষয়ে তুইটা প্রবন্ধ লিখিয়া পড়িতে আদেশ করেন। তদমুসারে আনি ইংরাজীতে ও গৌরব বাবু বাঙ্গালাতে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি। কেশববাব্ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

এই সময়কার সর্বপ্রথম কার্যা ভারত-আশ্রম স্থাপন। কেশব বাবু ইংলণ্ডে ইংরাজের গৃহকর্ম দেখিয়া চমংক্রত হইয়া আসিয়াছিলেন। সর্বদা বলিতেন middle class English homeএর স্থায় institution পৃথিবীতে নাই। তাঁহার মনে হইল কতকগুলি রাশ্ধ পরিবারকে একতা রাখিরা কিছু দিন সমরে আহার, সমরে বিশ্রাম, সমরে কাজ, সমরে উপাসনা, এইরূপ নিরমাধীন রাখিরা শৃন্ধলামত কাজ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা সেই ভাব লইরা গিরা চারিদিকের রাশ্ধনিবারে ব্যাপ্ত করিতে পারে। এই ভাব লইরা তিনি ভারতাশ্রম স্থাপন করিলেন। তাঁহার অনুগত প্রচারকগণ সর্বাগ্রে গেলেন। তংপরে আমরাও অনেকগুলি পরিবার বাহির হইতে গেলাম। আমরা কেশব বাব্র মনের ভাবটা কাজে করিরা দেখিবার জন্ম কতসংকল হইলাম।

ভারতাশ্রম স্থাপিত হইলে কেশব বাবু কলুটোলার বাড়ী পরিতাগে করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়া থাকিতে লাগিলেন। কলিকাতা ১৩ নং মির্জাপুর দ্বীট ভবনে (বর্তমান সিটা স্থলের ভূমিস্থিত ভবনে) প্রথমে কিছুদিন থাকিয়া, সহরের বাহিরে কোন কোনও বাগানে গিয়া থাকা হয়। প্রথম বেলবরিয়ায় এক বাগানে, তংপরে কাঁকুড়গাছির এক বাগানে কিছুদিন বাওয়া হয়। এই-সকল স্থানে গিয়া আময়া কেশব-বাবুর নিমল সহবাদে থাকিবার অবসর পাইলাম। স্বীয় স্বীয় ব্যয়ের অংশ দিয়া সকলে একায়ভুক্ত পরিবারের স্তায় থাকিতাম। একসঙ্গে পাওয়া, একসঙ্গে বসা, একসঙ্গে বেড়ান—স্থথেই কাল কাটিত। সহরে বাহাদের কাছ থাকিত, ভাঁহারা দিনের বেলায় সহরে গিয়া কাজ করিয়া আসিতেন। প্রাতে ও সন্ধ্যাতে একসঙ্গে উপাসনা ও একসঙ্গে ধর্মালাপ চলিত। আমরা সকল বিষয়েই কেশববাবুর পরামর্শ ও সভ্পদেশ পাইতাম। সে সময়ে তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর বে সাধুতা ও ধর্মনিষ্ঠা দেখিয়াছিলাম তাহা জীবনে ভূলিবার নয়। প্রতিদিন ছপুরবেলা আশ্রমবাসিনী মহিলাদিগকে লইয়া স্কুল করা হইত। আমি ঐ স্কুলে পড়াইতাম।

একদিন কেশব বাবু, ডাঁহার পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া আমাকে বলিলেন, "ওহে তুমি ওঁকে ইংরাজী শেখাও ত।" তদনস্তর তিনি আমার ছাত্রী হইলেন। কেশব বাবু তাঁহার প্রক্লতির সরলতা জানিতেন। বিলাত হইতে কতকগুলি children's magazine ও reading books আনিরাছিলেন। তাহার একখানি তাঁহাকে পডাইবার জ্ঞ দিলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম "এ বে ছোট ছেলেদের বই।" তিনি বলিলেন "আরে, উনি প্রথম ইংরেজী পড়্বেন ত ? হলই বা ছোট ছেলেদের বই, ভুমি পড়াতে আরম্ভ কর না, দেখ্বে উনি ননে ছোট ছেলেই আছেন।" কাজেও তাহার প্রমাণ পাইলাম। তাঁহার পাঠা-পুত্তকে একটা ছোট মেধের ছবি ছিল, তাহার নাথায় কোঁক্ড়া কোঁক্ড়া চুল, মেমেটি দেখিতে স্থন্ধর কিন্তু বড় চুষ্ট। ওই ছবির সঙ্গে তাহার ত্তমির অনেক গল্প আছে। আচার্য্য-পদ্মী তাঁহার জীবনে এত তথ্যমির কথা বোধ হয় শোনেন নাই। তিনি পডিয়া বড়ই বিবক্ত হইয়া গেলেন। ছবিটা পর্যান্ত তাঁহার চক্ষের শূল হইয়া দাঁড়াইল। একদিন পডিবার জ্ঞা বেই বই খলিয়াছেন, অমনি সেই ছবিটা বাহির হইল। তিনি দেখিয়া রাগিয়া গেলেন ও নিজের মনে মনে বলিতে লাগিলেন "মা গেট মা! কি জ্টু মেয়ে! দেখ্লেই রাগ হয়!" আমি ভনিয়া হাসিলা বণিলাম "রাগেন কার উপরে ? ও যে ছবি ! আর ও-সব যে কলিও গন্ন!" তিনি সেদিকে কান দিলেন না। তাঁহার দিতীয় কন্সার উল্লেখ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার চুলগুলো কি কেটে দেবো ? তারও চুলগুলো ঠিক এমনি কোঁক্ড়া কোঁক্ড়া, দেখ্লে এই ছবিটা মনে পড়ে।" আমি শুনিরা হাসিতে লাগিলাম।

আর-একদিনের আর-একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন আনি কেশব বাবুর সহিত কোন বিশেষ বিষয়ে আলাপ করিবার জস্তু তাঁহার

ঘরে গেলাম। তথন তাঁহার বিশ্রাম করিবার সমর। কিন্তু দেখিলাম. তিনি ঘরে নাই। তাঁহার পদ্মীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন. "আমাকে কোন কারণে রাগতে দেখে, তিনি প্রথমে বলদেন, 'তাই ত রইলেন, বেন পাষাণের মূর্ত্তি, তারপর বাহির হয়ে গেলেন। খুঁজে দেখুন, বোধহয় বাগানের কোন গাছতশায় চোথ বুছে বসে আছেন।" গুনিয়া আনি হাসিতে লাগিলান। তিনি বলিলেন, "হাসেন কি ? ওই চোথ বৃত্তে বৃত্তেই আমায় সেরে আন্ছেন। আমি কিছু অক্সায় কর্লেই রাগ নাই, উল্লা নাই, চোধ বুজে একেবারে পাষাণ-প্রতিমা হয়ে যান। আনি লজ্জার মরে যাই। ভবিষ্যতে যাতে আর ওরূপ না করি, তার জ্ঞ ক্লবর চরণে বার বার প্রার্থনা করতে থাকি।" আমি শুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম, গাহার বাহিরে এত তেজ, বক্তুতাতে যিনি অগ্নি উদ্গিরণ করেন, যাহার মন্ত্রাত্বের প্রভাবে ধরা কম্পিত হয়, গৃহের মধ্যে তাঁহার এই মাত্মদানম ৷ বাস্তবিক কেশবচন্দ্রে আত্মদাবন শক্তি অভি অছুত ছিল। বাদ বিসম্বাদ, ভর্কযুদ্ধে আমরা অনেকেই অনেক সময় উত্তেজিত ৭ ক্রম হটতাম কিয় তিনি ধীর ও স্থির পাকিয়া আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিতেন। মনে হয় ত গভীর বিরক্তির আবির্ভাব, কিন্তু বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই। সুযুক্তিপরম্পরা দারা শ্রোতাকে কোণঠাসা করিয়া ধরিতেন। দীর্ঘকাল একতা বাস করিয়া কেবল ছই এক স্থলে মাত্র তাঁছাকে উত্তেজিত দেখিয়াছি। নতুবা তিনি সর্বত, সর্বকালে ও সর্বর বিবরে আনাদের নিকট সংযমের আদর্শ স্বরূপ খাকিয়াছেন। এ কথা यथनरे खत्र कति सुमन्न छन्न रून, এবং निष्क्रामत देमनिक वावशास्त्र खन्न লক্ষা হয়। তাঁহার সংধনের এই দৃষ্টাস্তটী চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে ১ উপসংহারে বক্তব্য যে কেশব বাবুর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাগানে

তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে গিয়া বাস্তবিক দেখিলাম বে, তিনি এক বৃক্ষের ভলে নয়ন মৃদ্রিত করিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন।

আচার্য্য-পত্নীর সর্বতা ও আমার প্রতি অকপট ভাববাসার আরু-একটা নিদর্শন মনে হইতেছে, তাহা বলিয়া ফেলি। আমি একদিন শ্বলে পড়াইবার সময় দেখিলাম তিনি পড়া করিয়া আসেন নাই। তাই ঠাচাকে বলিলাম, "হুপর বেলা খাওয়ার পর ঘরে গিয়ে শয়ন করলে আপনি ত আপনার পতির নিকট কঠিন বিষয়গুলো জেনে নিতে পারেন L পড়া তরের করে আস্তে পারেন।" তদমুসারে তিনি তৎপর্দিন ছুপর বেলা পড়া জানিতে বসেন। কেশব বাবু এটা ওটা বলিয়া দিতেছেন এমন সময়ে ঠাহার পত্নী বলিয়া উঠিলেন—"যাও যাও, তুমি শিবনাথ বাবুর মত পড়াতে পার না।" এই কথায় কেশব বাবুখুব হাসিতে লাগিলেন। তৎপর দিন ঠাঁগারা যখন পতি-পত্নীতে একত্র আছেন, এমন সময়ে কোনও কাজের জ্ঞু আমি সেধানে গেলাম। আমাকে দেখিয়া কেশব বাব হাসিয়। বলিলেন, "শিবনাথ! তুনি আমার সমকে পড়াও ত, আমি দেখি। তুনি এমন পড়া কি পড়াও যে আমার পড়া ওঁর মনে লাগে না। আমাকে বলেছেন 'তুমি শিবনাথ বাবুর মত পড়াতে পার না।' " আমি হাসিয়া বলিলাম, "বুঝলেন না, আমাকে ভারি ভালবাসেন কি না, তাই আমি বা করি ভাল লাগে। আপনাকে জেনেছেন সর্কোৎক্রষ্ট উপদেষ্টা, আমাকে জেনেছেন সর্ব্বোৎক্রষ্ট শিক্ষক। যা হোক. এ কথা শুনে আমার শ্রমটা সাৰ্থক বোধ হচ্চে।"

এই ভারতাশ্রমে বাসকালে আচার্য্য-পত্নীর পতিভক্তি ও শিশুস্থিত সরলতার আর-এক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল, তাহা এখানে উল্লেখ করা ভাল। আশ্রম স্থাপিত হইরা প্রথমে কিছুদিন ১৩ নম্বর মির্জ্ঞাপুর ব্লীট ভবনে ছিল। তথন বয়স্থা মহিলা-বিদ্যালয়-স্থাপিত হয় নাই। সে

সময়ে কেশব বাবু औदीय-धर्म-धानातिका कूमात्री शिगाटिक ( Piggot ) অমুরোধ করিয়াছিলেন যে তিনি সপ্তাহের মধ্যে করেক দিন বৈকালে আসিয়া আশ্রমবাসিনী মহিলাদের সঙ্গে বসিবেন; তাঁহাদের লেখা পড়া দেখিবেন ও তাঁহাদের সঙ্গে নানা হিতকর বিষয়ে আলাপ কুমারী পিগট কেশব বাবুকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই অমুরোধ করিবামাত্র তিনি আসিতে লাগিলেন। একদিন মহিলাদের সহিত অপরাপর কথার মধ্যে কুমারী পিগট বলিলেন. "আমরা বিশ্বাস করি বাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ না করে তাহাদের অনুভূ নবকবাস হইবে।" স্বাচাৰ্য্যপত্নী সেখানে উপস্থিত ছিলেন: তিনি ভনিৱা চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ওমা সে কি গো! যে সর্বভাবে বিশ্বাস করতে পারছে না, তার সাজা অনম্ভ নরকবাস !" কুমারী পিগট বলিলেন. "হা আমাদের ধর্মে তাই বলে। এমন কি তোমার পতি ও ষদি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত না হন, তাঁর ভাগ্যেও নরকবাস।" এই কণা গুনিরা আচার্যাপত্নী গম্ভীর মৃত্তি ধারণ করিলেন; তাঁর চক্ষে দর দর ধারে অঞ্র পড়িতে লাগিল: কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি উঠিয়া নিজ গুঙে গেলেন। তৎপরে কুমারী পিগটের নিকট আসা ত্যাগ করিলেন। আমরা বুঝাইরা আনিতে পারিলাম না; কেশব বাবুও নিজে বুঝাইরা রাজি করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "কুমারী পিগটের মুখ আর দেখৰ না।" কত বলা গেল, খ্ৰীষ্টিয়ান ধর্মে যাহা আছে তাহাই তিনি বলিরাছেন; কেশব বাবুর প্রতি ঘুণা প্রকাশের জন্ত কিছু বলেন নাই। তখন ভনিলেন না। কিছুদিন পরে বোধ হর কুমারী পিগটের সহিত প্রমিলিভ হইরাছিলেন।

আমি ব্রাহ্মধর্ম-প্রচার-কার্য্যে আপনাকে অর্পণ করিব বলিয়াই ভারতাপ্রমে বাস করিতে গিরাছিলাম। আমার অগ্রে অভিপ্রার ছিল বে.

. আমি কলেজ হইতে উত্তীৰ্ণ হইয়া ওকালভী করিব, সেইজ্ঞ উকীল বদ্ধদের পরামর্শে তিন বংসর ল লেক্চার গুনিরা শেষ করিয়া রাধিরাছিলাম। यতদূর শ্বরণ হর স্বামার বি-এল দিবার ইচ্ছা হইবার আর-একটা কারণ ছিল। তদানীস্তন লেফ্টেনান্ট গভর্ণর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশন্তকে বলিয়াছিলেন, "আমি Judicial Service তোমাদের কলেকের ছেলে চাই, কারণ তাহারা Ilindu Law বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়।" তদনস্তার সর্বাধিকারী মহাশয় আসিয়া আমাদিগকে বি-এল পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করেন। এবং আমার ভক্তিভাজন মাতৃল মহাশয়ও সে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদমুসারে আমি 'ল লেক্চার' গুনিতে আরম্ভ করি। কিন্ত বি-এ পাশ করিয়াই অন্তবিধ আকাজ্ঞা আমার হৃদরে আসিল। আমি কেশব বাবুর পদামুসরণ করিয়া গ্রাক্ষধর্ম-প্রচার-কার্য্যে আমার জীবন দিব, এই বাসনা হৃদয়ে উদয় হইল। গোপনে পত্ৰ দারা কেশব বাবুকে এরপ অভিপ্রায় জানাইলাম। তিনি আমাকে গোপনে বললেন, "তুনি আন্তে আন্তে ক্রমে আমাদের সঙ্গে যোট, তার পর দেখা যাবে কি হয়।" এই বলিয়া ১৮৭২ সালের প্রারম্ভে এম-এ পাশ করিয়া বাহির হইবামাত্র, তাঁহার নব-প্রতিষ্ঠিত মহিলা-বিদ্যালরে আমাকে শিক্ষকতা-কার্য্য দিয়া আশ্রমে সপরিবারে থাকিতে আদেশ করিলেন। আমার নামে বেতন রূপে বাহা দেওয়া হইত, তাহা প্রচারকগণের চির পরিচারক শ্রদাম্পদ কান্তিচন্দ্র মিত্রের হল্তে জমা হইত, তিনি আমার স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ দেখিতেন। তাহার সহিত আমার কোনও সংস্রব থাকিত না। বলা বাছল্য তখন প্রচারকগণ সকলে ও তৎসক্তে আমি সপরিবারে বোর দারিদ্রো বাস করিতাম।

এই সময় আবার আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু নগেজনাথ চটোপাধ্যার মহাশয়

্রক্ষনগর হইতে কর্ম্ম ছাড়িয়া প্রচারকদলে যোগ দিবেন বলিয়া আসিলেন।
তাঁহার আসিবার কথা বেদিন স্থির হয়, সেদিন কাস্তিচক্স মির
মহাশরের সহিত কেশব বাবুর যে কথোপকথন হয়, তাহাতে আমি উপস্থিত
ছিলাম। সেদিনের কথা কখনই ভূলিব না। কাস্থি বাবু আসিয়।
বলিলেন, "নগেক্স আসিতে চাহিতেছেন, কি করা যাবে ?"

কেশব বাব্—সে ত ভালই, তিনি আন্ত্ন, করা বাবে কি কেন ভাবছ ? আবার করা বাবে কি ?

কান্তি বাবু--কিরূপে চল্বে ?

কেশব বাবু—তা ভাব্বার ভোষার অধিকার কি ? বিনি আন্ছেন, তিনিই তার উপার কর্বেন।

তাঁহার এরপ বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব অনেক স্থলে দেখিয়াছি। নগেন্দ্রবার্ রুক্ষনগরে তাঁহার জননীকে রাখিয়া একটা প্র ও পত্নী সহ আশ্রনে আসিলেন।

কিন্তু তাঁহার আসিবার অচিরকালের মধ্যে কেশববাবুর অনুগঙ প্রচারক দলের সহিত আমার ও নগেব্রুবাবুর অপ্রীতি ক্রমিতে লাগিল।

আমার প্রতি অপ্রীতি জয়িবার ছই কারণ। প্রথম কারণ, এই সমরে স্বী-স্বাধীনতা আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমার বন্ধু ধারকানাথ গাঙ্গুলী, তর্গামোহন দাস, রজনীনাথ রায় প্রভৃতি তাহার মুখপাত্র স্বরূপ হইলেন। অন্নদাতরণ থান্তগির, হর্গামোহন দাস, ইহারা উভরে হঠাৎ এই মন্দিরে পর্দার বাহিরে সল্লীক বসিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা লইয়া উপাসক-মণ্ডলীর সভাগণের মধ্যে আলোচনা ও আন্দোলন উপস্থিত হইল। তথন ইহারা মন্দির ত্যাগ করিয়া প্রখমে বছবাজার ব্লীটে থান্তগির মহাশরের ভবনে তৎপরে অপর স্থানে উপাসনা আরম্ভ করিলেন। তত্তির অবলা-বান্ধব পত্রিকাতে মহা তর্ক বিতর্ক চলিল। কেশব বাবু

বিপদে পড়িলেন। কোন দলের মুখ রক্ষা করেন। আমিও বিপদে পড়িলাম। কারণ স্ত্রী-স্বাধীনতা-পক্ষীরেরা তাঁহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে আমাকে উপাসনা করিবার জন্ত তাকিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সহিত আমার জদরের যোগ এবং তাঁহারা সকলেই আমার আন্থীর বন্ধু, বিশেষতঃ ছারকানাথ গাঙ্গুলার সহিত এক বাড়ীতে, এক পরিবারে কতদিন বাস করিয়াছি, কি করিয়া অন্থরোধ অগ্রান্থ করি। আমি তাঁহাদের সমাজে আচার্যোর কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে কেশব বাবু বিরক্ত হইলেন কি না বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু প্রচারক মহাশয়রা আমাকে ঠাট্টা তামাসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিরক্তির আরও একটি কারণ ছিল। আমি কেশব বাব্র কোনও কোনও মত লইয়া সর্বাদা তর্ক উপস্থিত করিতাম। এই তর্ক অনেক সমরেই কেশব বাব্র সাক্ষাতে হইত। তন্মধ্যে আদেশের মত লইয়া বড় তর্ক হইত। কেশব বাব্র সাক্ষাতে হইত। তন্মধ্যে আদেশের মত লইয়া বড় তর্ক হইত। কেশব বাব্ তাঁহার সমুদর কার্য্য বেরপ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া উপস্থিত করিতেন এবং সকলকে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং তদমুরূপ আচরণ করিতে হইবে বলিয়া উপদেশ দিতেন, তাহাতে আমার মনে ভর হইত বে, তাঁহার সঙ্গের লোকের চিস্তার স্বাধীনতা নপ্ত হইবে। হয় তাঁহার আদেশ ফর্জ্জ করিতে হইবে, নতুবা নিজের হাত পা বাঁধিয়া তাঁহার হাতে আপনাকে দিতে হইবে। আমি কেশবেবাব্কে বলিতাম, আপনি আদেশ বলিয়া ব্রিয়া থাকেন সেই হাবে কাজ করিয়া বান, আমরা আদেশ বলিয়া লইতেছি কি না দেখিবেন না। তিনি আমার কথার প্রতি কর্ণপাত করিতেন না। ইহা লইয়া তাঁহার সঙ্গে মৃথে ও চিঠিপত্রে তর্ক হইত। আমি মানব-চিস্তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্ম ব্যথা হইতাম। তাঁহাকে বলিতাম মহর্ষি দেবেক্সনাথ ত তাঁহার সকল কাজ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া নির্বাহ করিয়াছেন. কৈ তিনি

ত তাহা অপরের খাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করেন নাই; অক্তে সে ভাবে না নইলে তাঁহাদের প্রতি বিদেষ প্রকাশ করেন নাই ?

কেশব বাবু যথন আশ্রম স্থাপন করিলেন, তথন ইহাকে ঈশরাদিষ্ট কার্য্য বলিয়া স্থাপন করিলেন। কেবল তাহা নছে: ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্ম ব্রাহ্মদিগকে আহ্বান করিলেন এবং সেভাবে বাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহাদের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতে লাগি-লেন। কেহ কেহ প্রথমে ইহাকে এ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অধিক কি বতদূর শ্বরণ হয় শ্রদ্ধাম্পদ প্রতাপচক্র মজুমদার মহাশরও প্রথম ইহাকে এ ভাবে গ্রহণ করিলেন না। আমরা সপরিবারে আশ্রমে গেলান, কিন্তু তিনি Indian Mirrorএ আবদ্ধ থাকাতে বাইতে পারিলেন না। তিনি ভর পাইতে লাগিলেন যে আশ্রমকে এরপে ঈশবাদেশ বলিয়া ঘোষণা করিলে সমাজে বিরোধ উৎপন্ন হইবে। আমার বেশ শ্বরণ আছে, যে, আমরা বেলবরিয়া বা কাঁকুড়গাছির উদ্যান-ভবনস্থ আশ্রম হইতে আদিয়া কলিকাতার বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বিদ্রাপ করিয়া বলিতেন, "কি হে তোমাদের স্বর্গরাজ্য কতদর এব ?" यहि ९ পরে তিনি আসিরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু একারণে তিনি সে সময়ে কিছুদিনের জন্ম প্রচারকগণের নিন্দা ও তিবস্বাবের পাত হুইয়াছিলেন।

আমি কেশব বাবুর আশ্রমোৎসাহের মধ্যে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছিলাম !
সে সমরে আশ্রমের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখি, তাহা বোধ
হয় ধন্মতকে প্রকাশিত হইয়াছিল।

নগেন্দ্র বাবুর প্রতি প্রচারকগণের জ্ঞীতি দ্বন্মিবার জার একপ্রকার কারণ ছিল। নগেন্দ্র বাবুর তথন একপ্রকার শিরঃপ্রীড়া ছিল, বাহাতে তিনি সময় সময় লোকের সঙ্গ সন্থ করিতে পারিতেন না। একাকী

একাকী থাকিতে ভালবাদিতেন: অথবা নিজের অন্তরক কডিপর বছর সঙ্গে থাকিতেন। আশ্রমের উপাসনার তিনি উপন্থিত থাকিতেন বটে, কিছু অপরাপর অনেক সময়ে প্রচারকগণের সহিত বসিতেন না। ঠাহারা যখন দশব্দনে কেশব বাবুর নিকট বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, তথন হয়ত তিনি তাঁহার প্রিয়বন্ধ খাতনামা রাজক্বফ মুখোপাধ্যায়ের ভাবনে শায়ন করিয়া তাঁহার মূখে জ্ঞানের কথা শুনিতেছেন। বাবুর আর-একটা স্নারবীর চর্বলতা এই ছিল বে. বে কেই বিক্লভাবে গাঁহার সমালোচনা করে তিনি তাহার দিক দিয়া বাইতেন না । আমি দেখিতে লাগিলাম যে, নগেক বাবর সহিত প্রচারক মহাশয়দিগের বিজেদ দিন দিন বাডিতে লাগিল। আমি অনেক সময় তাঁহাকে বলি-ভান, বাহাদের সঙ্গে কাজ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ ইইতে এরূপ দূরে থাকা উচিত নয়। কিন্তু বলিলে কি হয়, মামুষের প্রকৃতিতে ৰাগ আছে, তাহা কি হঠাৎ চলিয়া যায় ? তিনি যে একাকী বেড়াইতেন, খনেক সময় গভীর আঅচিমাতে যাপন করিতেন। একদিনের কথা মনে আছে। একদিন আমরা সকলে কাঁকুডগাছীর বাগানে ভারতাশ্রমে **সায়ংকালীন উপাসনার পর কেশব বাবুর সহিত নানাপ্রকার কথাবার্তাতে** া মাছি, এমন সময় কেশব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নগেন্দ্র কৈ ?" অমনি নগেক্রবাবুর অত্নসন্ধান হইল; জানা গেল বে তিনি বৈকাল হইতে নিক্দেশ আছেন। রাত্রি প্রায় ৯টা বাজিরা গেল, তখন চট্টোপাখাার মগাশরের আবির্ভাব হইল। আমি তাঁহাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলাম, "আপনার থোঁজ হইরাছিল, আপনি কোণার ছিলেন ?" তিনি বলিলেন, 'আজ মনটা বড় খারাপ আছে, তাই তিন চারি বণ্টা মাণিক-ভ্লার থালের ধারে বেডাইভেছিলাম ও একটা গান বাঁধিয়া গাইতে-ছিলাম। এই বলিয়া গান্টা গাইয়া আমাকে গুনাইলেন। সেটা এই.

"আমি কি বলে প্রার্থনা বল করি আর ?
আমার সকল কথা সুরাইল, ফিরিল না মন আমার।
তুমি দেখ সব থেকে অস্তরে, তোমার কথার কে ভুলাতে পারে,
প্রাণের প্রাণ বল্ব কি আর, কি আর আছে বলিবার!
ওহে, প্রাণ যদি চাহে তোমারে, তুমি থাকিতে কি পার দূরে,
আপনি এস পাপীর ছারে. তাই পতিত-পাবন নাম তোমার।"

আমি শুনিয়া ভাবিলাম, নগেক্স বাবু যে সন্ধ্যার সময় আমাদের সঙ্গেল না বিসিয়া একলা ছিলেন, দে ভালই হইয়াছে। কিছু প্রচারক বন্ধগণ সকল সময়ে সেরপ ভাবিতে পারিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন, নগেক্স যথন আমাদের সহিত কাক্স করিতে আসিয়াছেন, তথন আমরা বেরপে বসি দাঁড়াই তাঁহাকেও সেইরপ করিতে হইবে। তাঁহারা দিন দিন নগেক্স বাবুর উপর চটিতে লাগিলেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের সহিত আমার বিবাদ হইতে লাগিল। আমি নগেক্স বাবুর পক্ষ হইয়া তাঁহাদের সহিত তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলাম। তাঁহারা আমাকে আলক্সের প্রশ্রমদাতা বলিয়া তিরক্ষার করিতে লাগিলেন।

আর একটা বিষয়ে একটু মতভেদ ঘটল। কেশব বাবু ইংলণ্ড চইডে
আসিরা, অপরাপর কাজের আরোজনের মধ্যে ভারতবর্ষীর ব্রহ্মমন্দিরের
উপাসকদিগকে ডাকিরা একটা ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী করিবার চেষ্টা করিছে
লাগিলেন। উপাসকদিগকে ডাকিলেই তাঁহারা স্বাধীনভাবে মতামত
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেক বিষয়ে মতভেদ ও তর্কবিতর্ক
উপস্থিত হইতে লাগিল। যুবকদলের অনেকে উপাসকমণ্ডলীর কার্গো
নিরমতন্ত্র প্রণালী স্থাপনের জ্ঞা উৎস্কুক হইলেন। সেটা স্বাভাবিক। কিছু
কেশব বাবু বোধ হয় তাহা পছন্দ করিলেন না। কারণ কিছুদিনের
মধ্যেই দেখিলাম, উপাসকমণ্ডলীর সভাগণকে মধ্যে মধ্যে ডাকা রহিত

হইল । বংসরান্তে একবার একটা সম্মিলিত সভার মত হইত, এই মাত্র অবলিষ্ট রহিল। অনেক বুবক ব্রাহ্ম, উপাসকমগুলী গঠনের জন্ত উৎসাহিত ইইরাছিলেন; তাহার মধ্যে আমি একজন। নিরমতম্ব প্রণালী মতে কাক্ত হয় আমরা কয়েক জনে চাহিতেছিলাম। সে আকাজ্জা একবার জাগিরা আবার ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্তার রহিল। আমরা নিরমতম্ব প্রণালীর পক্ষ ইইরা দুরে দাঁড়াইলাম।

এই-সকল মতভেদের মধ্যে ১৮৭৩ সালের প্রথমে আমার পূজাপাদ মাতুল, সোমপ্রকাশ-সম্পাদক ছারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, পীড়িভ **इरेंग्रा आमारक डाकारेग्रा शांग्रोहेलन। किছुमिन इरेंख डाँशांत आ**शा একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তিনি আর কাজ করিতে পারিতেছিলেন না। স্বরায় পেন্সন **লইয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকতা হইতে** বিদার लहेबा, वाबू পরিবর্ত্তনের अन्त উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে **वाहेवाর সংক**ল্প করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সোমপ্রকাশ, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গ্রামস্থ সংস্কৃত-ইংরাক্সী স্কুল, জাঁহার বিষয়, জাঁহার পরিবার-পরিজ্ঞনের দেখিবার ভার কে নেব ? আমার মাতৃল পুত্রদিগের মধ্যে কেছই কাজের লোক ছিল না। বড়মামা আমাকে নিজের চক্ষের উপরে মানুষ করিরাছিলেন। আমি বাল্যাবিধি তাঁহার দৃষ্টাস্ত না দেখিলে, ধর্ম ও নীতির ভাব বাহা জদয়ে পাইয়াছি, তাহা পাইতাম কি না সন্দেহ। মামা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, এখন তুমি আসিয়া আমার ক্ষত্তের সব ভার না লইলে আমি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্ম বাইতে পারি না। আমি বিপদে পড়িয়া গেলাম। কেশব বাবুর অন্থরোধে একটা কাজের ভার লইরাছি। আবার নামার অন্থ রোধ অপর দিকে। প্রথম দিনে কোনও উত্তর না দিয়া ভাবিতে ভাবিতে ক্লিকাতার আসিলাম। আসিরা মনে অনেক চিস্তা ক্রিলাম, নগেজ বাব প্রভৃতির সহিত অনেক পরামর্শ করিলাম। সকলেই মামার

সাহাযার্থ যাইতে বলিলেন। অবশেবে অনেক চিস্তার পর কেশব বাবৃকে গিরা বলিলাম, নৃতন বৎসর আরম্ভ হইতেছে, এখন মহিলা-মুলে আমার স্থলে পড়াইবার ভার অপর কাহারও উপর দেওরা যাইতে পারে; সেইরূপ বন্দোবস্ত করুন। আমাকে আমার মাতৃলের সাহায্যের জন্ত গাইতে হইবে। তিনি কিছু বলিলেন না, মনে মনে অসম্ভই হইলেন কি না তখন ব্ঝিতে পারিলাম না; পরে বৃদ্ধিরাছি বে, আমার চলিরা যাওরা তিনি পছন্দ করেন নাই। আমি প্রচার-কার্য্যে জীবন দিবার জন্ত আসিরা বিষয়কর্দের গেলাম, ইহা তাঁহার ভাল লাগে নাই।

## **११क्य १ तिएक् ।**

ইতিমধ্যে আমার পারিবারিক জীবনে এক স্থমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সামার দিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে আনিতে হইয়াছে। ইহারই ৫ই বংসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতা মাতা ভাই ভগিনী প্রভৃতি সমুদর অকালে গত হন। তিনি একাকিনী তাঁহার পিতবাগণের গলগ্রহ হন। তদনস্থর ঠাহার পিতব্য মহাশর আসিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্ম আমাকে আগ্রহের স্থিত অনুরোধ করেন। আনি তাঁহার পুনরার বিবাহ দিবার আশায় ঠাঁগাকে অথ্যে কয়েকবার আনিতে গিয়া বিফল-মনোর্থ হইয়া সে চেঠা কিছুদিনের জন্ত পরিতাগ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহার পিতৃবোর সম্বরোধে পুরাতন কর্ত্তবা-জ্ঞানটা আমার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। কির আমার ত্রাশ্ববন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে এরপ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ব্রাহ্ম গুই স্ত্রী লইরা একতা বাস করিবে. ইচা বড়ই থারাপ কথা। বহুবিবাহের প্রতিবাদ আমাদের এক প্রধান কাছ। তুই স্ত্রী লইয়া একত্র থাকিলে তুমি বছবিবাহের প্রতিবাদ করিবে কিরপে ?" আনি বলিলাম, "আনি ত হুই স্ত্রী নিয়ে ঘরকল্লা কর্ব বলে আনতে যাচিচ না। সে বেচারির অপরাধ কি, বে, পিতা মাতা গত হওয়ার পরেও তাকে আশ্রয় দিব না। এ বছবিবাহের অপরাধ ত তার নয়, সে অপরাধ আমার। আমি তাকে এনে লেখাপড়া শিখাব, সে রাজি হলে ভার আবার বিয়ে দেব বলে আন্তে বাচিচ।" এই মতভেদ লইরা আমি কেশব বাবুর শরণাগত হইলাম। তিনি বিরাঞ্ माश्निोत्क बानिए अताम्न पित्रा विनालन, वानाविवाद्दत प्राप्त वक

বিবাহে মেরেদের অপরাধ কি ? একজন যদি দশটা মেরে বিবাহ করে ব্রাহ্ম হয়; পরে সেদশজনকে আশ্রয় দিতে বাধা। এমন কি আশ্রয় না দেওয়াতে উক্ত স্ত্রীলোকদের কেহ যদি বিপথে বায় তার ক্ষম্ম সে দায়ী।"

আমি কর্মবা-বোধে ১৮৭২ সালের মধাভাগে বিবাক্তমোহিনীকে আনিতে গেলাম। তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিব না, কিন্তু পুন:পরিণীতা না হ ওয়া পর্যান্ত রক্ষা ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিব, যতদুর মনে হয় এট ভাবেই আনিতে গিয়াছিলাম। আশ্রমে রাখিব ও মহিলা-বিদ্যালয়ে ভট্টি করিয়া দিব, পরে তিনি যদি পুন:পরিণীতা হইতে না চান, লেখা পড়া শিখিলে কোন ভাল কাজে বসাইয়া দিব, তিনি সুখী হইবেন, ও আত্মরকা করিতে পারিবেন, ইহা ভাবিয়া মনে মনে আনন্দ হইতে লাগিল। প্রদর্মরীকে ব্রাইয়া তাঁহাকে আনিতে গেলাম। আনিয়া আশ্রমে প্রসন্ময়ীর সভিত রাখিলাম। বিরাক্তমোহিনীর বয়স তথন ১৬১৭ বংসর হইবে। বিরাজমোহিনীকে বলিলাম, "আমি যে এতদিন তোমাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই, তাহার কারণ এই আমার মনে আছে তুমি বড় হইয়া যদি অন্ত কাহাকেও বিবাহ করিতে চাও করিতে দিব, আর বদি লেখাপড়া শিখিয়া কোন ভাল কান্ধে আপনাকে দিতে চাও, দিতে পারিবে। আঁমি ভোমাকে স্থলে দিতেছি। তুমি এখন লেখাপড়া কর।" এই বলিয়া তাঁহাকে স্থলে ভণ্ডি করিয়া দিলাম। কিন্তু দিলে কি হয়, তিনি প্রথম প্রস্তাব শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "মাগো! মানুষের আবার কবার বিব্লে হয় !" তাঁহার ভাব দেখিয়া, পুন-র্বিবাহের প্রতি দারুণ দ্বণা দেখিয়া আমার এতদিনের পোষিত মাণার ভূত এক কথাতে নামিয়া গেল। আমি বুঝিলাম, ধিতীয় প্রস্তাবই কার্যো পরিণত করিতে হটবে। কিন্তু আর-এক দিক দিয়া আর-এক পরীকা উপন্থিত হইল। প্রসন্তমন্ত্রী ও বিরাশ্রমোহিনী বখন এক ভবনে

°একত্তে বাস করিতে লাগিলেন, অথচ আমি বিরাদ্ধমোহিনীকে পত্নীভাবে এছণ করিতে বিরত রহিলাম. তখন প্রসন্তমন্ত্রী ছইতেও সেই সমরের জন্ত আমার স্বতন্ত্র থাকা উচিত বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তথন জাঁহার সঙ্গে বহুদিনের স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ রহিয়াছে, তৎপূর্কে হেমলতা, তর্ন্ধ্রিণী ও প্রিয়নাথ তিন জন জনিয়াছে। তাঁহা হইতে দুরে থাকা আমার পক্ষে খোর সংগ্রামের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। প্রসন্নমনীর পক্ষেও তাহা অতীব ্রেশকর হইল। আশ্রমে স্কূল-বর ও কেশব বাবুর আপীস-বর ভিন্ন অধিক বাহিরের ঘর ছিল না। রাত্রে প্রসন্নমরীর ঘরে না শুইলে শুই কোণার ? প্রসরমরীকে বুঝাইয়া বিদার লইয়া এখানে ওখানে ভইতে আরম্ম করিলাম। অবশেষে ঘটনাক্রমে এক উপায় আবিদ্বার করিলাম। গিন্দ কালেজের বারাণ্ডাতে দপ্তরীদের একটা টেবিল পড়িয়া পাকিত। গাত্রে তাহাতে জ্বিনিসপত্র কিছু থাকিত না। রাত্রে আহারের পর একথানা পুস্তক লইয়া সেধানে গিয়া সেই পুস্তক মাধায় দিয়া টেবিলে শুইয়া বেশ নিদ্রা যাইতাম। দিবীর মাঠের হাওয়ার বেশ নিদ্রা হইত। প্রাতে আসিয়া স্নান করিয়া কেশব বাবুর উপাসনাতে যোগ দিতান: বন্ধুদের সহিত আহার করিতাম, আহারাস্তে মহিলা-স্কুলে পড়াইতাম, মপরাহে বন্ধদের সহিত ধর্মালাপে কাটাইতাম, সন্ধ্যার পর আহার করিরা আবার হিন্দু কালেন্ডের বারাপ্তার টেবিলের উপর গিরা ভইতাম। দেখানে আমার সময় বড় ভাল বাইত। গভীর রাত্রের নির্জ্জনে অনেক দিন <del>ঈশ্বর-চিন্তাতে</del> বাপন করিতাম। র**জনী প্রভাত হইবার পুর্ব্বেই** মামাকে উঠিতে হইত। উষাকালের সেই ব্রাশ্বমূহর্ত আমার পক্ষে বড়ই স্পৃহণীয় ছিল।

আমি জানিতাম, আমি বে গোলদিখীর ধারে টেবিলের উপরে রাত্রি বাপন করি, তাহা কেহ জানেন না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে প্রসরময়ী ও বিরাজমোহিনী উভরেই সে কথা জানিতে পারিলেন। শুইবার স্থানাভাবে কালেজের বারাঞ্ডার পড়িরা থাকি শুনিরা প্রসরময়ী কাঁদিতে লাগিলেন। বিরাজমোহিনী মনে করিলেন, তিনিই এই-সম্দর কপ্তের কারণ, ইহা ভাবিরা ঘোর বিষাদে পতিত হইলেন; তাঁহারও চক্ষে জলধার। বহিতে লাগিল।

এই অবস্থাতে আমি মাতৃলের সাহায্যের জন্ম হরিনাভিতে গেলাম। গিরা মাতৃলের সোমপ্রকাশের সম্পাদক, স্কুলের সম্পাদক ও হেডমান্টার, তাঁহার বিষয়ের তন্ধাবধায়ক ও তাঁহার পরিবার-পরিজনের রক্ষক ও অভিভাবক হইয়া বসিলাম। বড় মামা আমাকে বসাইয়া নিশ্চিস্ত হইয়া কাশীতে গেলেন।

ছই একদিনের মধ্যেই একদিন কেশব বাবু আমাকে ভাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন, আমার ছই পত্নীকে যে ভাবে রাধিয়াছি, তাহা আর চলিবে না। তিনি ভয় করেন, য়ে, বিরাজমোহিনী আয়হভান করিবেন। যদিও আমার মনে সে প্রকার ভয় ছিল না। কারণ, আমি কলিকাতায় আসিলেই তাঁহাকে বুঝাইতাম। যাহা হউক, অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল, য়ে, প্রসরমন্ধী আমার সঙ্গে হরিনাভিতে থাকিবেন, এবং বিরাজমোহিনীকে আশ্রম হইতে অস্ত কোথাও রাথা হইবে, আমি শনিবারে সেথানে আসিয়া রবিবার তাঁহার সঙ্গে বাপন করিব।

অভঃপর প্রসন্নমন্ত্রী আমার সহিত হরিনাভিতে গেলেন।

নগেক্স বাব্ আশ্রম ছাড়িরা আর-এক স্থানে কতিপর বন্ধুর সহিত বাসা করিলেন; বিরাজমোহিনী তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। আমি প্রতি শনিবার কলিকাতার আসিরা রবিবার তাঁহার সঙ্গে বাপন করিতে লাগিলাম। তখন আমি বে প্রণালীতে কার্য্য করিব বলিরা স্থির করিলাম জাহা এই। বিরাজমোহিনী আমা হইতে বিষুক্ত, হইতে চাহিলেন না, দৈখিরা এই স্থির করিলাম, বে, যথন তিনি ও প্রসন্নমরী একত্র থাকিবেন তথন আমি উভর হইতে বিযুক্ত থাকিব, আর যথন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন গ্রহে পরস্পর হইতে পৃথক থাকিবেন, তথন পতিভাবে মিলিব। তদমুসারেই কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রসন্নময়ীর জীবিতকালে বছবৎসর এই

এই ১৮৭৩ সালে ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনের দিন, হরিনাভিতে আমার তৃতীয়া কল্পা স্বহাসিনীর জন্ম হইণ।

হরিনাভিতে আমি মহাকার্যাের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িলাম। প্রথম নামার স্থলটির ভার লইরা দেপি. যে, তৎপূর্ব্বে করেক বংসর প্রামে মাালেরিরা জরের আবির্ভাব হওয়াতে, স্থুলের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস হটয় স্থলের আয় অপেক্ষা বার অধিক হইতেছে। ইহার ফল এই হইল যে. আমি নামে হেডমাষ্টার রূপে একশত টাকা পাইতে লাগিলাম গটে. কিন্তু তাহা হইতে সেক্রেটারী রূপে মাসে ৪০।৫০ টাকা অপরাপর শিক্ষকের বেতনের সাহাব্যের জন্ম দিতে লাগিলাম। ওদিকে সোমপ্রকাশের কার্যান্তার প্রধানতঃ আমার উপর পড়িয়া যাওয়াতে সংবাদ পত্রাদি পাঠে ও লেখাতে অনেক সময় দেওয়া আবশ্রক হইল। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে বড়মামার তালুক দেখিবার জন্ম লবণাম্বপূর্ণ স্থেক্তর বনের মধ্যে বিয়মাার তালুক দেখিবার জন্ম লবণাম্বপূর্ণ স্থেক্তর বনের মধ্যে গিয়া ছই এক দিন বাস করিতে লাগিলাম। ইহার উপরে আমাকে ম্যালেরিয়াতে ধরিল। ঘন ঘন জর হইয়া লিভারে বেদনা দাড়াইল। লিভারে রিষ্টার দিয়া, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করিয়া তহপরি পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-সমুদ্র চালাইতে লাগিলাম।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি ভিন্ন আমাকে আরও করেক প্রকার সংগ্রামের মধ্যে পড়িতে হইরাছিল। প্রথম আমি সোমপ্রকাশের কার্য্যভার হাতে লইরাই দেখিতে পাইলাম, বে, রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি গ্রামগুলি করেক বংসর পূর্ব্ব হইতে কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্ত্তী বেহালা প্রভৃতি গ্রামের সহিত এক মিউনিসিপালিটাতে আবদ্ধ হইরাছে। তদবিধি প্রায় দশবংসর কাল হরিনাভি, রাজপুর, চাঙ্গড়িপোতা প্রভৃতি গ্রামের প্রজ্ঞাগণ রীতিমত মিউনিসিপাল টাাল্প দিয়া আসিতেছে, বথাসমরে টাাল্প না দিলে, তাহাদের ঘট বাটা নিলাম হইতেছে; কিন্তু দশবংসরের মধ্যে তাহাদের অনেক রাস্তাতে এক মুঠা মাটা পড়ে নাই, এমন কি এই দীর্ঘকালে অনেক নর্দামা হইতে একমুঠা মাটা তোলা হয় নাই। সমুসন্ধানে জানিলাম, মিউনিসিপাল কমিটিতে বেহালা ও তংসন্নিকটবরী স্থানের লোক অধিক হওয়াতে অধিকাংশ টাকা সেই দিকেই বায় হইতেছে।

ইহা আমার বড় অস্তার বোধ হইল। আমি এই অবস্থা ঘুচাইবার 
ছন্ত সংকল্প করিলা সোমপ্রকাশে লেখনী ধারণ করিলাম। সোমপ্রকাশের 
বাহিরের পাঠকগণ বিরক্ত হইয়া বাইতে লাগিলেন। কাগজে লিখিয়া 
সন্ধুর না হইয়া আমি স্কুলগৃহে গ্রামবাসীদিগকে ডাকিয়া এ বিষয়ে 
সান্দোলন আরম্ভ করিলাম। বছজনের স্বাক্ষর করাইয়া কর্তৃপক্ষের 
নিকট এক আবেদন প্রেরণ করিলাম। যদিও এই সকল আন্দোলনের 
কল, হরিনাভি ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমি দেখিয়া আসিতে পারি 
নাই, তথাপি স্থথের বিষয় এই য়ে, ইহারই ফলে রাজপুর প্রভৃতি 
গ্রাম বেহালা হইতে পৃথক হইয়া এক স্বতন্ত মিউনিসিপ্যালিটী রূপে 
পরিণ্ড হইয়াছে এবং গ্রামের অবস্থা অনেক ফিরিয়াছে।

আমি এই সমরে আর-এক বিবরে আন্দোলন উপস্থিত করি। এবং ঈশ্বর-কৃপার তাহাতেও কৃতকার্য্য হই। সোমপ্রকাশে লিখিতে আরস্ত করি বে রাজপুর প্রভৃতির ক্লার ম্যালেরিরা-প্রশীড়িত গ্রাম-সকলের মধ্যে একটি গ্রণমেণ্ট চ্যারিটেব্ল্ ডিস্পেন্সারি থাকা উচিত। আমি হরিনাভিতে থাকিতে-থাকিতেই গ্রব্দেণ্ট এ বিষরে মনোনিবেশ করেন। প্রথম ডাক্তার ও উষধের বান্ধ আমার নামে প্রেরিত হর, আমি ডাক্তার মহাশরকে ও ঐ ডাক্তারথানাকে হরিনাভির এক ভদ্র-গোকের বাহির-বাড়ীতে স্থাপন করি। পরে সেই দাতব্য চিকিৎসালরের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

তৃতীয় এক বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করিতে হয়। সেটা মামার পুলটীকে স্থায়ী ভূমির উপর দণ্ডায়মান করিবার চেষ্টা করা। মামা স্থলটা স্থাপন করিবার সময় একটা অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলেন। डौरात मन त्वाथ रत्र हिन त्व ऋनोते डैठ्रमत्त्रत ऋन रहेत्व। त्राबस्य তিনি শিক্ষকদিগের বেতনের হার চডাইরা বাঁধিরাছিলেন। যথা, প্রথম পশ্চিতের বেতন ৪০১ টাকা। কিন্তু ফল এই দাঁড়াইরাছিল বে কেছই তৎপূর্বে ঐ উচ্চহারে বেতন পান নাই। হেডপণ্ডিত মহাশয় ৩ৎপূর্ব্বে পাঁচ বৎসর মাসে ২৫ টাকাই পাইয়া আসিতেছিলেন। এইরূপ মপরেরাও স্থল-প্রতিষ্ঠাকালে নিদিষ্ট বেতন অপেকা অনেক কম বেতন পাইতেন। বেতনের হার বড় রাখার ফল এই হইয়াছিল যে, যথনি ছাত্রদত্ত বেতন হইতে কিছু টাকা উদ্বুত্ত হইত, তাহা ঐ উচ্চহারের কুক্ষিতে বাইত। বছদিন হইতে বেঞ্চ, ম্যাপ, মোব, লাইব্রেরী, প্রভৃতির জন্ম কিছু বায় করা হইত না। এ-সকলের অতীব অভাব ছিল, অথচ হাহা পূর্ণ হইত না। শিক্ষকদিগের কল্পিত বেতনের হার কমাইয়া সামি স্থলটীর উন্নতি করিবার জন্ম কৃতসংকর হইলাম। এবং সর্কাথে মামার বেতন ১০০ হইতে ৮০ করিয়া অপরাপর শিক্ষকগণ তৎপূর্বে পাঁচবংসর বাহা পাইয়া আসিতেছিলেন, তাহাই তাঁহাদের নির্দিষ্ট বেতন বলিয়া স্থির করিবার জন্ম ইন্স্পেক্টারকে লিখিলাম। শিক্ষকদিগের মধ্যে তুমূল আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমার মাতার জাঠতুতো ভাই

কৈলাসচন্দ্র চক্রবন্তী মহাশর তথন স্থলের হেডপণ্ডিত ছিলেন; তিনি এই আন্দোলনের প্রধান নেতা হইলেন। শিক্ষকদিগের মধ্যে কেছ কেই স্থল ভালিয়া আর-এক স্থল করিবেন বলিয়া ভর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আমি কিছুদিন চুপ করিরা থাকিলাম, তাঁহাদিগকে গোপনে বুঝাইলাম; আমার উদ্দেশ্য স্থলটার উন্নতি করা, ইহা ভাল করিরা দেখাইরা দিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা নামিলেন না। অবশেবে একদিন ছুটার পরে সমৃদর শিক্ষককে একত্র করিয়া ঘড়ি খুলিয়া তাঁহাদের সন্থুখে বসিলাম। বলিলাম যিনি মিনি স্থল ছাড়িয়া যাইতে চান, ও স্থলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাকে দশ মিনিট সমর দিতেছি, ইহার মধ্যে স্থির করিয়া বলিতে হইবে তিনি থাকিবেন কি যাইবেন। যদি থাকেন, স্থলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিতে হইবে। সকলেই নিরুত্তর রহিলেন, দশ মিনিটের পর সকল আন্দোলন থামিয়া গেল। কিন্তু অনেকে মনে মনে আমার প্রতি বিরক্ত রহিলেন। কি করিব, কর্ডব্য বোধে লোকের অপ্রির ইইতে হইল।

আর-একটা আন্দোলন ইহা অপেক্ষাও গুরুতর হইরা দাড়াইল।
আমি স্থলের ভার লইরা দেখি, স্থলের করেকটা শিক্ষক গ্রামস্থ সংগর
বাত্রার দলে সং সাজেন। একজন "ভগি দিদী" সাজেন, আর-একজন
আর একটা কি সাজেন। ঐ সংখর বাত্রার দলটা কতকগুলি নিরুত্মা
ধনিসন্তানের কার্য্য ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে স্থরাসক্ত এবং
অপরাপর ছক্রিয়াতে লিগু ছিলেন। স্থলের শিক্ষক হুইটা সেই দলে
থাকাতে বালকগণ তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। স্থলের বোর্ডে
লিখিয়া রাখিত,—"ভগি দিদি! চটো না" ইত্যাদি। ইহা আমার পক্ষে
অসহনীর বোধ হইতে লাগিল। আমি এক সাকুলার জারি করিলাম

'বে স্থূলের কোনও শিক্ষক সধের দলের অভিনেতার মধ্যে থাকিলে তাহা তাঁহার পকে শিক্ষকভার অমুপযুক্ত কাম বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহাতে ঐ ছই শিক্ষক বাত্রার দল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। স্পের দলের ইয়ারেরা আমার প্রতি হাড়ে্চটিয়া গেল। এই ক্রোধ তাহারা বছদিন হৃদরে পোষণ করিয়া অবশেষে ১৮৭৪ সালের চৈত্র মাসের শেষে গোষ্ঠবাতার সময় স্থরার ঝোঁকে সদলে আমার বাড়ী আক্রমণ করিল; ও আমার সঙ্গের একটী যুবকের মাথা ফাটাইয়া দিল। বে কারণে তাহারা দাঙ্গা করিতে আসিল তাহা এই—গোঠবাত্তার সময় গ্রামের জমিদার-বাবুদের বাড়ীতে মহাসমারোহে ঐ উৎসব সম্পন্ন **ছইত এবং স্থূলের সমুধস্থিত রাস্তাতে তাঁহাদের বাড়ী পর্যান্ত হাট বসিত।** আমি স্থলবাড়ীর ভিতর-দিকেই সপরিবারে থাকিতাম। বৈকালে স্কুলের পাঠগৃহে বসিয়া পড়িতেছি, এমন সময়ে সম্মুধের হাট হইতে একটা ছেলে আসিয়া বলিল, যে, এক তাসংখলার দোকানদার তাহার এক সহাধ্যায়ীকে তাসের খেলা দেখাইয়া ঠকাইয়া তার সমুদয় পরসা লইবাছে, ছেলেটী কাঁদিতেছে। ইহা ওনিরা আমি ঐ তাসধেলার দোকানে গেলাম. এবং ছেলেটাকৈ প্রহার করিবার জন্ম তাসওয়ালাকে তির্ম্বার করিতে লাগিলাম। বলিলাম, "এরপ প্রবঞ্চনার খেলা আইন-বিরুদ্ধ আমি পুলিস ইনম্পেক্টরকে জানাইব।"এই বলিয়া চলিয়া আসিলাম। পরে গুনিলাম সেই দোকানদার আমার নামে নালিস করিবার জন্ত জমিদার-বাবুদের বাড়ীতে গেল; তাঁহারা তথন বদ্ধু বান্ধব লইয়া মন্ত্লিসে বসিরা আছেন, তাহার মধ্যে এই সংবাদ পাইরা, বলিতে লাগিলেন—"কি, এত বড় আম্পদ্ধা, আমাদের গ্রামে চাকুরী কর্তে এসে, আমাদের কাজের উপর হাত! একবার গিরে শোন ত কি বলেন।" আর কোথায় যায়, অমনি সেই বাড়ীর করেকটী যুবক

লাঠি সোটা লইয়া স্থূলবাড়ীর অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহারা আসিতেছে শুনিরা আমি আমার নিকটন্থিত একটা ছাত্রকে বাড়ীর ভিতরের দিকে একটা তালা লাগাইতে বলিলাম। মনে করিলাম, ভিতরে তালা লাগান থাকুক, উত্তেজনা থামিরা গেলে জমিদার-বাবুকে সকল কথা ভাঙ্গিরা বলিব। ছেলেটা তালা দিতে গিরাছে, ওদিকে আক্রমণকারী দল উপস্থিত। তাহারা লাঠি মারিরা ছেলেটার মাথা ফাটাইয়া দিল; পরে স্থূলবাড়ীতে প্রবেশ করিল। আমি আত্মরকার জন্ম প্রস্তুত হইয়া নিভরে গিরা তাহাদের সমক্ষে দাঁড়াইলাম। তাহারা আমাকে নারিল না। একজন আসিয়া তাহাদের কানে কানে কি বলিল, তাহারা একে একে বাহির হইয়া গেল। আদালতে মোকজমা ভূলিলে ইহাদের বিশেষ শান্তি হইত, কিন্তু তাহা করা হইল না। ভালই হইল, কারণ ইহার পর জমিদার-বাবু আমার প্রতি ও স্থূলের প্রতি বিশেষ সহাব দেগাইতে লাগিলেন।

এই-সকল কাজের মধ্যে হরিনাভিতে পদার্পণ করিরাই আমি হরিনাভি এাক্ষসমাজকে উজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করি। কতকগুলি যুবক এই সময় হইতে আরুষ্ট হইরা সমাজে যোগ দেন। আমার অস্থরোধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন উভরেই হরিনাভি সমাজের উংসধে গিরা আমাদিগকে উংসাহিত করেন। এই সমরে আমার বন্ধ্ প্রকাশচন্দ্র রায়কে আমি স্কুলের সেকেণ্ড মান্তার নিযুক্ত করি। তিনি আমার সহিত স্কুলবাটীতেই থাকিতেন। প্রসন্তমরী তাঁহাকে জ্যেন্তির স্থার দেখিতেন। প্রকাশের স্থার ব্যাকুশাআ আমি অতি অরই দেখিরাছি। আমাদের পারিবারিক উপাসনা হইত। তন্তির প্রকাশ ও আমি ধর্মজীবনের গভীর তব্যক্তের আলোচনাতে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ যাপন করিতাম। কলতঃ তাঁহার

সহবাসে আমি ও প্রসন্তমন্ত্রী এই সমরে বিশেষ উপক্রত হইলাম। তদবধি প্রকাশচক্রের সহিত এরপ গাঢ় বন্ধতা জন্মিরাছিল, বে, তাহা পরবর্ত্তী সমাজবিপ্লবেও নষ্ট হয় নাই। এই সমরে প্রকাশের পত্নী অবোরকামিনী কিছুদিন হরিনাভিতে গিরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাহাকে দেখিরাও উপক্রত হইলাম।

এই হরিনাভি-বাসকালের আর-একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে বন্ধীমণি আমার আপ্রয়ে আসে। পন্ধীমণি ঢাকা সহরের একটি বেশ্রার কলা। তাহার মাতা তাহাকে বাল্যকালে একটা বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়িতে দিয়াছিল। লন্ধীমণি ঐ স্থলে একজন প্রীচীয়ান শিক্ষরিত্রী ও এক ত্রাদ্ধ শিক্ষকের সংশ্রবে আসে। ইহাঁদের সংশ্রবে মাসিয়া তাহার মাতা যে জীবন যাপন করিতেছিল, তাহার প্রতি তাহার দ্বণা জ্বনো। লক্ষীর বয়:ক্রম বখন ১৩/১৪ হইল, তখন তাহার মাতা তাহাকে নিজ বুদ্ভিতে প্রবুত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার জননী প্রথমে প্ররোচনা অমুরোধ প্রভৃতি করিয়া অমুতকার্য্য হইয়া অবশেষে বলপ্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। একদিন বেচারিকে একটা পুরুষের সঙ্গে একঘরে সমস্ত দিন বন্ধ করিয়া রাখিল। আঁচড. কামড়, হাত পা ছোড়ার দারা যতদূর হয়, লন্ধী সমুদর করিয়া সমস্ত দিন আত্মবক্ষা কবিল। সন্ধার সময় একবার ছার খোলা পাইয়া পদ্মী সরিয়া পড়িল এবং একেবারে সেই ব্রাহ্ম শিক্ষকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে লইয়া একটা ব্রান্ধ পরিবারে রাখিলেন। শন্মীর মাতা হুষ্ট লোকের প্ররোচনার কন্তান্দান্ডের জন্ত আদালতে নালিশ উপস্থিত করিল। সৌভাগ্যক্রমে একজন ইংরাজ বিচারকের নিকট এই মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সমূদম বিবরণ জ্ঞাত হইয়া, লন্ধীকে শাতার হাত হইতে লইরা সেই ব্রাহ্ম অভিভাবকের হন্তে অর্পণ করিলেন।

লন্ধীর মাতা মোকদমাতে হারিরা আর-এক প্রকারে লন্ধীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। লন্ধীকে দেখিতে আসিতে আরম্ভ করিল। বারণ করিলে শুনিত না। এইরূপে বে গৃহস্থের গৃহে সে আশ্রম লইরাছিল, তাহাদিগকে একপ্রকার অস্থির করিরা তুলিল। তথন উদ্ধারকারী ব্রাহ্মগণ লন্ধীকে নিরাপদ রাধিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার আনিলেন। আনিরা রাধিবার উপযুক্ত স্থান না পাইরা, হরিনাভিতে আমার নিকট গিরা উপস্থিত হইলেন। আমি প্রসর্মনীর সহিত পরামশ করিয়া লন্ধীকে আশ্রম দিলাম।

এখানে বলা আবশুক যে গণেশস্থলরী বা মনোমোহিনী তৎপূর্কেই বিবাহিতা হইরা আমাদের গৃহ ত্যাগ করিরাছিলেন। রাধাকান্থ বন্দ্যোপাধ্যার নামক আমার এক শ্রদ্ধের বন্ধুর সহিত তাঁহার বিবাহ হইরাছিল।

আমি বখন হরিনাভিতে বাস করি তখন সে স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রথম আবিভাব, তাহার প্রকোপ অত্যস্ত অধিক। সেখানে যাইবার কিছুদিন পরেই আমাকে ম্যালেরিয়া জরে ধরে ও বার বার জর হইয়া আমাকে বড় কাহিল করিয়া কেলে। তাহার উপরে পূর্ব্বোক্ত সকল কারণে শুক্রতর পরিশ্রম করিতে হইত। তাহাতে দেড়বৎসরের মধ্যেই আমার শরীর তালিয়া গেল। এই অবস্থা দেখিয়া আমার ওভাম্থ্যায়ী তৎকালীন ক্লসমূহের ডেপ্টা ইনম্পেক্টার রাধিকাপ্রসর মুখোপাধ্যায় আমাকে কলিকাতার উপনগরবর্তী ভবানীপুর নামক স্থানের নবপ্রতিষ্ঠিত সাউথ স্থবার্কন ক্ল নামক ইং সং ক্লের হেডমান্টার করিয়া আনিলেন। বতদুর স্বরণ হয় আমি ১৮৭৪ সালের শেষভাগে ঐ কুলে আসিলাম।

আমার ব্যামবাসী আমাদের জ্যেষ্ঠ প্রাভূসন ভক্তিভাজন উনেশচক্র দন্ত মহালর আমার স্থানে ইরিনাভির হেডমান্তার হবিরা গেলেন। বিরাজ- মাহিনী তাঁহাদের সহিত হরিনাভিতে গিরা তাঁহাদের পরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। প্রসরমরী লন্ধীমণি সহ আমার সঙ্গে ভবানীপুরে আসিলেন। আমি শনিবার হরিনাভিতে হাইতাম, রবিবার সোমপ্রকাশ সম্পাদন করিতাম, সোমবারে ভবানীপুরে আসিতাম। এইরূপে কিছু দিন গেল। অবশেবে আমি আমার কাজের স্থবিধার জন্ত মাতৃলের কাগজ ও ছাপাধানা ভবানীপুরে তুলিরা আনিলাম। সোমপ্রকাশে এক কর্মা ইংরাজী সংযোগ করিরা ইহার উরতি সাধন করিবার চেষ্টা করিতে গাগিলাম। প্রেসেরও অনেক উরতি করিলাম।

এতদ্ভিন্ন এখানে আসিয়াই কতিপর ব্রাহ্মবদ্ধুর সহিত সমবেত হইরা
একটা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলাম। আমার নিজ ভবনেই এই সমাজের
সাপ্যাহিক উপাসনা হইত। আমাকেই অধিকাংশ দিন আচার্য্যের কার্য্য
করিতে হইত। মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে নগেক্স বাবু প্রভৃতি
কোনও কোনও বদ্ধকে আনিয়া উপাসনা করাইতাম।

সিন্দ্রিরাপটী ব্রাশ্বসমাজের আচার্য্যের বৈ ভার ছিল, বাহা আমি গরিনাভিতে থাকিবার সময়েও রাখিরাছিলাম, এবং অনেক সময় জলে, বড়ে, ভর্ষ্যোগে হরিনাভি হইতে আসিরা সম্পন্ন করিতাম, তাহা এই সময়ে আমার বন্ধু কেদারনাথ রারের প্রতি অর্পণ করি। তিনি ইহার পর অনেক দিন ঐ কার্য্য করিরাছিলেন।

## यष्ठं शतिराष्ट्रम ।

আমার হরিনাভিতে বাসকালে, কলিকাতাতে কেশব বাবুর সমাজ মধ্যে নানা আন্দোলন চলিতেছিল। ভবানীপুরে আসিরা আমি সেই আন্দোলন-স্রোতে পড়িরা গেলাম। ইহার কোন কোন আন্দোলন আমি কলিকাতাতে থাকিবার সমরেই উঠিরাছিল। তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ অগ্রে দিয়াছি, আবার বিশেষ রূপে লিখিতেছি।

১৮৭২ সালে অন্নদাচরণ থান্তগির, তুর্গামোহন দাস, দারকানাথ গঙ্গোধাার, রক্ষনীনাথ রায় প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্ম কেশব বাবৃক্তে বলিলেন, বে, তাঁহারা তাঁহাদের পরিবারস্থ মহিলাদিগকে লইয়া মন্দিরের বাহিরে বসিতে চান। কেবল এ কথা যে বলিলেন তাহা নহে, একটা কিছু দ্বির হইতে না হইতে একদিন স্বীর স্বীর পদ্ধী ও কস্তাগণ সহ মন্দিরের বাহিরে সাধারণ উপাসকদিগের মধ্যে গিরা বসিলেন। এইরপ কয়েকবার বসিতেই উপাসকমগুলীর অপরাপর সভ্যগণ আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। অনেকে এতদ্র গেলেন বে, কেশব বাবৃক্তে বলিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মন্দিরে আসা ত্যাগ করিতে হয়। ঐ সময়ে একদিন সমাগতা মহিলাদিগকে পর্দার বাহিরে বসিতে নিবেধ করা. হইল। তাহাতে উন্নতিশীল দল রাগিয়া গেলেন। কেশব বাবু বিপদে পড়িলেন। কিরপে উভর পক্ষ রক্ষা হয় সেই চিস্তাতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী দল বিলম্ব

সম্ভু না করিবা মন্দিরে আসা পরিত্যাগ করিলেন এবং খান্তগির মহাশয়ের বাটীতে এক স্বতম্ব সমাজ স্থাপন করিলেন। তাঁহারা একবার মহযিকে আনিরা আপনাদের সমাজে উপাসনা করাইলেন। তথন আমি ভারতাশ্রমে থাকিতাম। আমার বন্ধু ছারকানাথ গলোপাখ্যার এই দ্বীস্বাধীনতাপক্ষের প্রধান নেত। হইলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক দিন এক ভবনে বাস করিয়াছিলাম। সদয়ে সদয়ে একটা প্রীতির যোগ ছিল। মানি তাঁছাদের স্ত্রীস্বাধীনতা-দলের একজন পাণ্ডা হইলাম না বটে, কিছু তাঁহাদের সহিত আমার মনের যোগ ছিল। স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে বসিতে দিতে আমার আপত্তি ছিল না, বরং যথন তাঁহারা বসিতে চাহিতেছেন ভখন বসিতে দেওরা উচিত, এই মনে করিতাম। তবে ছারিকা বাবুর স্থায় মনে করিতাম না, যে, বাহিরে বসিতে দিলেই পরিত্রাণের দার উন্মুক্ত হইবে। তথন আমার এই প্রকার ভাব ছিল। যাহা হউক তাঁহারা স্বতম্ব স্নাচ স্থাপন করিয়াই দেখানে মধ্যে মধ্যে উপাসনা করিবার জন্ত আমাংক ধরিলেন। আমি জানিতাম ইহাতে কেশব বাবু অসম্ভূষ্ট হউন বা না হউন তাঁহার অমুগত প্রচারকদলের অসম্ভূষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা পক্ষীর সকলেই আমার বন্ধ এবং ঠাহাদের সহিত আমার হৃদরের যোগ. উপাসন। করিবার অমুরোধ কিরূপে লঙ্গন করি, কাজেই সন্মত হইলা। ; এবং তাঁহাদের সমাজে উপাসনা করিতে লাগিলাম। ইহাও প্রচারক মহাশর্দিগের সহিত আমার মতভেদের একটা কারণ হইল।

ক্রমে কেশব বাবু তাঁহার ব্রহ্মমন্দিরের এক কোণে পর্দার বাহিরে অগ্রসর দলের মহিলাদের জ্বন্ত বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। তথন দ্বীস্বাধীনতার দল স্বতন্ত্র সমাজ তুলিয়া দিয়া আবার মন্দিরে আসিতে
লাগিলেন। বিবাদ মিটয়া গেল। ইহা দেখিয়া আমি হরিনাভিতে গেলান।
ক্রিক্ত ব্রীলোকের শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার সহত্যে কেশব বাবুর সহিত

এই অগ্রসর দলের যে মতভেদ ঘটরাছিল, তাহা এরপ সহজে মিটিবার ব্দিনিস ছিল না। আশ্রমে বে মহিলা-বিদ্যালয় ছিল, তাহাতে কেশব বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অমুসারে শিক্ষা দিবার বিরোধী ছিলেন। এমন কি জ্যামিতি পড়ান লট্যাও জাঁহার সহিত জামার তর্ক বিতর্ক হট্যাছিল। আমি জামিতি লব্ধিক ও মেটাফিজিক্স পড়াইতে চাহিরাছিলাম। বলিয়াছিলাম, এ-সকল না পড়াইলে প্রক্লুত চিস্তাশক্তি ফুটিবে না। কেশব বাবু বলিলেন "এসকল পড়াইরা কি হইবে। মেরেরা আবার জ্যামিতি পড়িয়া কি করিবে ? তদপেকা elementary principles of science মুখে মুখে শিখাও।" আমি Scienceএর মুখ্যে Mental Science আনিলাম। তখন আমি তাজা কলেজ হইতে বাহির হইয়া আদিরাছি, Mental Scienceএ মাথা পুরিয়া রহিয়াছে, আমার ছাত্রীদিগকে তাহা না পড়াইলে কি থাকিতে পারি ? আমি মুখে মুখে Mental Science বিষয়ে ও Logic বিষয়ে উপদেশ দিতাম, ছাত্রীরা লিখিয়া লইতেন। সে-সকল Note এখনও আমার পুরাতন ছাত্রীদের কাহার কাহারও নিকট থাকিতে পারে। আমার প্রধান ছাত্রী ছিলেন ভিনজন, রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী খাস্তগির ধিনি পরে Mrs. B. L. Gupta হইরাছিলেন ও প্রসরক্ষার সেনের স্ত্রী রাজলন্মী সেন। ইহারা সকলেই তথন বয়স্থা ও জ্ঞানামুরাগিণী, ইহাঁদিগকে পড়াইতে আমার অতিশর আনন্দ চইত।

সে বাহা হউক, বারকানাথ গাঙ্গুলীর দল ভারতাশ্রমের এই মহিলা-বিদ্যালরে সম্কট না হইরা মহিলাদের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে আর-একটী স্থল স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন।

প্রথম তাঁহারা হিন্দু-মহিলা-বিদ্যালয় নামে একটা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। বিলাভ হইতে নবাগতা কুমারী এক্রয়েড ইহার তবাবধারিক!

হুইলেন। করেক বৎসরের মধ্যে কুমারী এক্সরেড বিবাহিতা হওরাতে ঐ বিদ্যালর বঙ্গ-মহিলা-বিদ্যালর নামে পরিবর্ত্তিত হইরা কিছুদিন পরে বেপুন কলেক্সের সহিত মিলিত হয়। বালিগঞ্জে একটা বাড়ী ভাড়া করিরা এই স্কুল খোলা হইল। গাঙ্গুলী ভারা নিজে এক্স্কন শিক্ষক হইলেন। শিক্ষক কেন, তিনি দিন রাত্রি বিশ্রাম না জানিরা ঐ স্কুলের উরতি সাধনে দেহ মন নিরোগ করিলেন।

সামি ভবানীপুরে আসিরা দেখিলাম যে ঐ বুল চলিভেছে। গাঙ্গুলীভারা ছাড়িবার লোক ছিলেন না। আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত প্রীতি
ও শ্রদ্ধা করিতাম। এমন সাঁচো সত্যান্তরাগী লোক আমি অরই
দেখিরাছি। পূর্বেই বলিরাছি গাঙ্গুলী-ভারা ব্রী-স্বাধীনতার নেতা
ছিলেন। আমি ব্রী-স্বাধীনতার ভাবটা তাঁর মত না লই, ব্রীজাতির
উন্নতি হর ইহা অন্তরের সহিত চাহিতাম। আমি ভবানীপুরে আসিলেই
গাঙ্গুলী-ভারা আমাকে ছিনা জোঁকের মত ধরিরা বসিলেন, যে, আমার
কন্তা হেমলতাকে বঙ্গমহিলা-বিদ্যালরে দিতেই হইবে। স্কুতরাং
হেমলতাকে বঙ্গমহিলা-বিদ্যালরে দিলাম।

এই সমরে আর-এক আন্দোলন উঠিল। আমার হরিনাভি-বাস-কালের মধ্যে কেশব বাবুর প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রমে এক ঘটনা ঘটে। ঐ সনরে আমার শুগ্রামবাসী ব্রান্ধ ব্রাতা হরনাথ বস্থ মহাশর সপরিবারে ভারতাশ্রমে থাকিতেন। হরনাথ বাবু মন-খোলা, মহোৎসাহী মান্থর ছিলেন। আর অর ও বার বহু হওরাতে তাঁহার আর-ব্যরের সমতা কথনই ছিল না। তিনি সপরিবারে আশ্রমে ছিলেন, কিন্তু দেনদার হইরা পড়িরাছিলেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশর পীড়াপীড়ি করাতে তিনি আশ্রম হইতে ব্রীপ্রাদিগকে নিজের বভরবাড়ী প্রেরণ করা হির করিলেন। কিন্তু বাইবার সমর আশ্রমের দেনা দিরা বাইতে পারিলেন না। একদিন তাঁহার পদ্ধী বিনোদিনী পুত্র কল্পা সহ গাড়ি করিরা আশ্রম হইতে চলিরা ষাইতেছেন, এমন সমর আশ্রমের অধ্যক্ষ মহালরের আদেশক্রমে ভৃত্যেরা আগিরা ছারে গাড়ি অবরোধ করিল। দেনা লোধ না করিলে গাড়ি যাইতে দিবে না। বিনোদিনী আপনাকে অপমানিতা বোধ করিরা কাঁদিতে লাগিলেন; এবং আপনার গাত্র হইতে গহনা খুলিরা দিলেন। তংপরে তাঁহাদিগকে ছাড়িরা দেওরা হইল। তরনাথবাবু উত্তেজিত হইরা বিনোদিনীর নাম দিরা এই ঘটনার বিবরণ সাপ্তাহিক-সমাচার নামক এক রান্ধবিরোধী সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশ করিলেন। দেশীর সংবাদপত্র-সকল একে চার, আরে পার। তাহারা একেবারে আশ্রমের ও কেশববাবুর দলের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন তুলিরা দিল। সমর বুঝিরা উন্নতিশীল দলের এক রান্ধ বুবক আশ্রমের প্রতি কটাক্ষ করিয়া এক গোর কুংসাপূর্ণ পত্র সাপ্তাহিক-সমাচারের প্রকাশ করিলেন। তথন কেশব বাবু বাধ্য হইরা সাপ্তাহিক সমাচারের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। বতদ্র শ্বরণ হয় সে

এই বিবাদের সময় আমি হরলাল বাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে সংবাদপত্রে বাওয়ার জন্ত অনেক তিরস্কার করিয়াছিলাম; এবং নোকদমার বিবরে কেশব বাবুর পক্ষ ছিলাম। কিন্তু এই আন্দোলন হইতে আর এক আন্দোলন উঠিয়া পড়িল। বিনোদিনীকে দারাবরোধ করিয়া অপমান করাতে যুবক রাক্ষদল, বিশেষতঃ গাঙ্গুলী ভায়ার দল, আশ্রমের প্রতি চটিয়া গেলেন; এবং এই কার্য্যের বিচারের জন্তু কেশব বাবুকে সভা আহ্বানের অন্থ্রোধ করিতে লাগিলেন। ইহার উত্তরে, ধশ্মতর পত্রিকাতে প্রকাশ হইল, যে প্রচারক্রগণ ঈশ্বর-নিযুক্ত। রাক্ষগণ তাঁহাদের বিচারক হইতে পারেন না। ইহাতে সমাজের কার্য্যপ্রণালী ও

শীসন সম্বন্ধে এক নৃতন আন্দোলন উঠিয়া পড়িল। ছারকানাথ গাঙ্গুলীপ্রম্প দল, এই দলে বোগ দিলেন। আমি ভবানীপুরে আসিয়া দেখিলাম, কেশব বাব্র মত ও কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার হুন্ত একটা দল গড়িয়া উঠিয়াছে। আমি আসিবামাত্র ইহারা আমাকে আপনাদের মধ্যে লইলেন; কারণ সমাজের কার্য্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন বিষয়ে এবং কেশব বাব্র কোনও কোনও মতের প্রতিবাদ বিষয়ে ইহাদের সহিত্ত পূর্ল হইতে আমার মতের প্রকা ছিল।

ইহার পর আমার ভবনে এবং অপরাপর স্থানে এই প্রতিবাদী দলের ঘন ঘন মীটিং হইতে লাগিল। অবশেষে ব্রাহ্মদিগকে সতর্ক করিবার জন্ত সমর বোষণা করা স্থির হইল। এই সমর বোষণা চই প্রকারে আরম্ভ হইল। প্রথমে কলিকাতা ট্রেনিং-একাডেমী নামক পূলের গুতে কেশববাবুর বিরুদ্ধে ছইটা বক্ততা হইল। একটি আনি দিলাম, অপর্টী আমার বন্ধু নগেক্সনাথ চট্টোপাধ্যায় দিলেন। আমার বক্তভার সমুদ্র কথা শ্বরণ নাই। আমি প্রধানত: কেশববাবুর কতকগুলি মতের সমালোচনা করিয়াছিলাম। সে সম্বন্ধে এইমাত্র শ্বরণ আছে, যে, র্বিবাসরীয় মিরারে কেশববার ভাহার উল্লেখ করিয়া ভাহার উদার ভাবের প্রশংসা করিয়াছিলেন। নগেব্রুবাবুর বক্তৃতা তাঁহাদের বড়ই মপ্রীতিকর হইল। নগেব্র বাবু সমাঞ্চের কার্য্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর মাবশুকতা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে কেশব বাবুকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। নেপোলিয়ন যেমন সাধারণতন্ত্রের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া, সাধারণতন্ত্রের নিশান লইয়া কার্য্য করিয়া, অবশেষে সম্রাটের মুকুট নি**ল** মন্তকে লইয়া ছিলেন, তেমনি কেশব বাবু ব্রাহ্মপ্রতিনিধি-সভা স্থাপন করিয়া আদি-সমাজের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করিরা পরিশেষে যথেচ্চারী রাজা

হইরা বসিরাছেন। এই কথাতে কেশব বাবুর প্রচারকদল আমার্দের উপর হাডে চটিয়া গেলেন।

একদিকে বক্তৃতা আরম্ভ হইল, অপরদিকে ১৮৭৪ সালের নভেদর
মাস হইতে "সমদর্শী" নামক দিভাষী এক মাসিক পত্রিকা বাহির
হইল। বদ্ধগণ আমাকে তাহার সম্পাদক করিলেন। স্ক্তরাং সাধারণের চক্ষে আমি এই দলের নেতা হইরা দাঁড়াইলাম। সমদশীতে
আমরা কেশববাব্র কোনও কোনও মতের প্রতিবাদ করিতাম ও
ন্বাধীন ভাবে ধর্মতন্ত্রের আলোচনা করিতাম। সমদর্শী কিছুদিন চলিয়াছিল, পরে বন্দ হইরা গেল। কিন্তু সমদর্শীদল রহিরা গেল, এবং সমাজের
কার্য্যে নিরমতন্ত্র:প্রণালী স্থাপনের জন্ত যে আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা
চলিতে লাগিল।

ভবানীপুর-বাস-কালের কতকগুলি পারিবারিক ঘটনা উল্লেখবোগ্য।
এই সমরের মধ্যে প্রসন্নয়ীর গর্ভে আমার সর্বাকনিষ্ঠা কলা সরোজিনী
জন্মগ্রহণ করে। ঘিতীর ঘটনা, একদিন আমি ছুল হইতে আসিয়া
দেখি, একটা নিরাশ্রয় মেরে তাহার বোঁচকা-বুঁচকী সহ আসিয়া আমার
ভবনে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার আর ঘাইবার স্থান নাই, সে আশ্রয়
চায়। সে নিজের জীবনের একটা ইতির্ত্ত বলিল, সত্য মিখ্যা ভগবান
জানেন। মহা মুয়িল; পুরুষ নয় বে অক্ত এক স্থান দেখিতে বলিব,
মেরেছেলে, রাস্তায় দাঁড়াইতে বলিতে পারি না। বিশেষতঃ প্রসন্নয়ী
লতি দয়ালু ছিলেন, নিরাশ্রয় দীনদরিদ্রের প্রতি তার দয়া দেখিয়া
সকলে মুয়্ম হইত। মেয়েটা আসিয়া মা বলিয়া ডাকিয়াছে, আর কোখায়
বায়, অমনি তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন। অগ্রে ছিল লল্মীমণি,
এখন আসিল সেই মেয়ে, তাহার নিজ কন্তা বাদে আর হইটা কন্তা
বাড়িল। মেয়েটা প্রসন্নয়ীর ক্রোড়ে থাকিয়া গেল।

• ভবানীপুর-বাসকালের আর ছইটা শ্বরণীর বিবর আছে। প্রথম, এই সমর একজন খ্রীটার পাদ্রীর সহিত আমার বিশেব বন্ধুতা হর। তিনি হাইচার্চের বড় গোঁড়া ছিলেন। আমি ওাঁহার ভবনে অনেক সমর বাপন করিতাম। ওাঁহার প্ররোচনার আমি ঐ সমর হাইচার্চের অনেক পুস্তক পড়ি। তাহার মধ্যে জন হেন্রী নিউম্যানের একধানি গ্রন্থ বিশেব উল্লেখবোগ্য। এই পুস্তকখানি পড়িরা আমি বড়ই উপক্ত হই। ছই তিন মাস তাহার প্রভাব আমার মনে জাগরুক ছিল। নিউম্যান কিরূপে সত্যাহুরাগ বারা চালিত হইরা কোন্ ভ্রমে গিরা পড়িলেন তাহা দেখিয়া আমার মনে বিবাদমিশ্রিত এক আশ্চর্যের ভাব হর।

এইরপে একদিকে যেমন খ্রীষ্টার শাস্ত্র গ্রীষ্টার সাধুর ভাব আমার মনে আসে, অপরদিকে এই সময়েই রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আমার আলাপ হয়। তাহার ইতিবৃত্ত এই। আমাদের ভবানীপুর সমাজের একজন সভ্য দক্ষিণেশরে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে শক্তরবাড়ী হইতে আসিয়া আমাকে বলিতেন যে, দক্ষিণেশরের কালীর মন্দিরে একজন পৃঞ্জারি ত্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার কিছু বিশেষত্ব আছে। এই মামুষটা ধর্ম্মাধনের জন্ত অনেক ক্রেশ স্থীকার করিয়াছেন। শুনিয়া রামকৃষ্ণকে দেখিবার ইক্তা হইল। যাইব যাইব করিতেছি এমন সময় মিরার কাগজে দেখিলাম, যে, কেশ্বচন্দ্র সেন মহাশর তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত কথা কহিয়া প্রীত ও চমৎক্রত হইয়া আসিয়াছেন। শুনিয়া দক্ষিণেশরে বাইবার ইচ্ছাটা প্রবল হইয়া উঠিল। আমার সেই বজুটিকে সঙ্গে করিয়া একদিন গেলাম। প্রথম দশনের দিন হইতেই আমার প্রতি রামকৃষ্ণের বিশেষ ভালবাসার লক্ষণ দৃষ্ট হইল। আমিও তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ চমৎকৃত হইলাম। আর কোনও মামুর ধর্মসাধনের জন্ত এত ক্রেশ স্থীকার করিয়াছেন কি না

জানি না। রামকৃষ্ণ আমাকে বলিলেন যে, তিনি কালীর মন্দিরে পুজারি ছিলেন। সেথানে জনেক সাধু সন্নাসী আসিতেন। ধর্মসাধনার্থ তাঁহারা বিনি যাহা বলিতেন সমুদর তিনি করিয়া ক্ষেথিয়াছেন। এমন কি এইরূপ সাধন করিতে করিতে তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন, কিছুদিন উন্মাদ-গ্রস্ত ছিলেন। তত্তির তাঁহার একটা পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল বে, তাহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতেন। এই সংজ্ঞাহীন অবস্থাতে আমি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি; এমন কি সনেক দিন পরে আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া ছুটয়া আসিয়া আনার আলিক্ষনের মধ্যাই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া গুটয়া আসিয়া

সে বাক। রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিরা এই একটা ভাব মনে আসিত বে, পদ্ম এক; রূপ ভিন্ন ভিন্ন সাত্র। ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথার কথার বাক্ত করিতেন। ইহার একটা নিদর্শন উচ্ছলরূপে শ্বরণ আছে। একবার আমি দক্ষিণেররে বাইবার সমর আমার ভবানীপুরস্থ প্রীষ্টার পাদরী বন্ধুটিকে সঙ্গে লইরা গেলাম; তিনি আমার নথে রামকৃষ্ণের কথা শুনিরা তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। "আমি গিরা নেই বলিলাম, "মশাই, এই আমার একটা গ্রীষ্টান বন্ধু আপনাকে দেখতে এসেছেন।" সমনি রামকৃষ্ণ প্রণত হইরা মাটাতে মাথা দিরা বলিলেন, "বাশুগ্রীষ্টের চরণে আমার শত শত প্রণাম।" আমার প্রীষ্টার বন্ধুটি আশ্বর্যান্বিত হইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই যে বীশুর চরণে প্রণাম করছেন, তাঁকে আপনি কি মনে করেন ?"

উত্তর—কেন, ঈশ্বরের অবতার।

প্রীষ্টার বন্ধূটা বলিলেন,—ঈশবের অবতার কিরূপ ? কুফাদির মত ? রামক্রফ—হাঁ, সেইরূপ। ভগবানের অবতার অসংখ্য, বীক্তও এক অবতার।

## খ্রীষ্টীর বন্ধু—আপনি অবতার বলতে কি বোঝেন ?

রামক্রক্ষ—সে কেমন তা জান ? আমি শুনেছি কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হর। অনস্ত সমুদ্র পড়ে ররেছে, এক জারগার কোন বিশেষ কারণে থানিকটা জল জমে গেল; ধর্বার ছোঁবার মত হলো। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ; অনস্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেষ কারণে কোনও এক বিশেষ হ্বানে থানিকটা ঐশা শক্তি মূর্ভি ধারণ কর্লে, ধর্বার ছোঁবার মত হলো। যীও প্রভৃতি মহাজনদের যে কিছু শক্তি সে ঐশী শক্তি, স্তরাং তাঁরা ভগবানের মবতার।

রামক্লক্ষের সহিত মিশিরা আমি ধর্মের সার্বভৌমিকতার ভাব বিশেষ-রূপে উপলব্ধি করিয়াছি।

ইহার পর রামক্বঞ্চের সহিত আমার মিত্রতা আরও ঘনীভূত হয়। এমন দিনও গিরাছে আমাকে অনেক দিন দেখিতে না পাইরা তিনি ব্যাকুল হইরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার ভবনে আসিরাছেন।

এ সময়ের একটা শ্বরণীর ঘটনা, আমার বন্ধু ছর্গামোহন দাস মহাশরের প্রথমা পত্নী ব্রহ্মমনীর মৃত্যু। ছর্গামোহনবাবু এ সমন্ন ভবানীপরের সন্নিকটে বাস করিতেন—স্থতরাং তাঁহার ভবনে সর্বাদা বাইতাম।
বন্ধমন্নী আমার আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিলেন, তিনি আমাকে বড়
ভালবাসিতেন। তাঁহার সেই সরল পবিত্রতামাধা মুখখানি বেন শ্বতিতে
ছাগিতেছে। প্রশ্রমন্ত্রীর স্থান্ন পরিত্রতামাধা মুখখানি বেন শ্বতিতে
ছাগিতেছে। প্রশরমন্ত্রীর স্থান্ন পরিত্রতামাধা মুখখানি বেন শ্বতিতে
ছাগিতেছে। প্রশরমন্ত্রীর স্থান্ন পরিত্রতামাধা মুখখানি বেন শ্বতিতে
ছাগিতেছে। প্রশরমন্ত্রীর স্থান্ন গর্বানিকাকে নিজ ভবনে আশ্রন্ন
দিয়া পালন করিতেছিলেন। ব্রহ্মমন্ত্রী আমার সর্ব্ববিধ সদস্কানের
উৎসাহদান্নিনী ছিলেন। তাহার একটা নিদর্শন মনে আছে। একবার
ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রস্তৃত্বম সভ্য শিতিকণ্ঠ বন্ধিক ও আমি পরামর্শ

করিলাম বে ভবানীপুরে একটা লাইবেরী ও পাঠাগার করিলে ভাল হর। এই পরামর্শ করিরা আমরা একদিন হুর্গামোহনবাবুর নিকট টাকা ভিক্ষা করিতে গেলাম। হুর্গামোহনবাবু অর্থসাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তাহা লইরা তাঁহার সঙ্গে অনেক বাদবিতঙা চলিল। আমি বলিলাম, "আপনার নিকট হইতে যদি কিছু টাকা "আদার না করি, তবে আমার নাম শিবনাথ শাল্পী নর।" তিনি বলিলেন, আমার নিকট হতে যদি কিছু আদার করতে পার, তবে আমার নাম হুর্গান্মেন দাস নর।" ইহার পর শিতি বাবুর সহিত তাঁহার তর্ক বাধিল। আমি ইতিমধ্যে সরিরা পড়িরা একেবারে উপর তালার ব্রহ্মমনীর নিকট গেলাম। প্রস্তাবটী বেশ করিরা তাঁহাকে বুঝাইরা দিলাম। তিনি শুনার বিললেন, "জ্ঞানের চর্চ্চা বাড়ে সে ত ভালই। আপনারা কি মেরেদের পড়্বার মত বৈ রাখ্বেন? অর কিছু জমা দিরে, ভদ্রাক্রের মেরেরা কি ভাল ভাল বাঙ্গলা বই নিরে পড়তে পার্বে ?"

আমি বলিলাম, "হ্যা, তা পার্বে।"

ব্রশ্বমরী—"তবে আমি এককালীন ৫০ টাকা ও মাসে মাসে ৪১ টাকা করে দেব।"

আমি বলিলাম—"তবে এই কাগজে নামটা স্বাক্ষর করে দিন।"

এইরপে একটা কাগতে পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা লিখিরা তাহাতে তার নাম স্বাক্ষর করাইরা, নীচের তলার গিরা হুর্গামোহন বাবুর নাকের কাছে কাগকখানা ধরিলাম। হুর্গামোহন বাবু ব্রহ্মমরীর স্বাক্ষরটা দেখিরা বলিলেন, "ও রাস্কেল, এই জল্ঞে তোমার এত কোর; তুমি আমার কাছে হেরে বিলেত আপীল কর্বে ভেবে এসেছিলে।" অমনি একটা হাসাহাসি পড়িরা গেল। হুর্গামোহন বাবু উপরে গিরা ব্রহ্মমরীকে বলিলেন, "ওগো তুমি আমাকে না জিজেলা করে এই হতভাগাদের কোনও কথা কানে নিয়ো না। এই বে প্রীহন্তে স্বাক্ষর করেছ, এখন আমার টাকা না দিরে পার নাই।"

ব্ৰহ্মময়ী বলিলেন, "বেশ ত ওঁরা ত ভাল কাঞ্চ কর্তে বাচেন। মেরেদের ব্যবহারের মত একটা লাইব্রেরি হয় সে ত ভালই।"

বন্ধমরীর আমার প্রতি ভালবাসার একটা নিদর্শন মনে আছে।
একবার আমার টাকার বড় টানাটানি বাইতেছিল। সেই মাসের শেষ
দিকে ছেলেরা প্রসরমরীর চুল বাঁধিবার আরনাখানা ভাঙ্গিরা ফেলিল।
প্রসরমরী এ কথা আর আমাকে জানাইলেন না। ভাবিলেন, মাসের
শেষ করটা দিন কোনও প্রকারে চালাইবেন, পরমাসের প্রথমে আমনা
কেনা হইবে। ইতিমধ্যে একদিন ব্রশ্নমরী অপরাত্নে আমাদের বাড়ীতে
বেড়াইতে আসিরা দেখেন প্রসরমরী জলের জালার নিকট দাঁড়াইরা
জলে মুখ দেখিতেছেন ও চুল বাঁধিতেছেন। ব্রশ্নমরী দেখিরা আশ্চর্যাধিত
হইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও হেমের মা, ও কি! জলের জালার কাছে
কি কর্ছ ?"

প্রসন্নমন্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "প্রগো, আয়নাথানা ছেলেরা ভেঙ্কে ফেলেছে, পুঁর বড় টাকার টানাটানি যাচ্চে, তাই ওঁকে জানাই নি, মাস গেলে কিনবো ভেবে জালার জলে মুধ দেখে চুল বাঁধ্ছি।"

ব্ৰহ্মমন্ত্ৰী, হাসিন্তা,—"ও মা এ ত কখনও তুনিনি।" প্ৰসন্নমন্ত্ৰী—"দেখুলেন কেমন একটা নৃতন বিষয় দেখালাম।"

ছুইজনে এই লইরা হাসাহাসি হুইতেছে, এমন সমর আমি বুল হুইতে আসিরা উপস্থিত। আমিও এই কথা শুনিরা খুব হাসিতে লাগিলাম। প্রসন্নমরীকে বলিলাম, "ভোমার মত স্ত্রী নিম্নে ঘর করা কিছুই ক্টকর নম, বেশ বৃদ্ধি বার করেছ ত। যা হোক আমাকে বল্লে আমি আরনা এনে দিতে পার্তাম।"

প্রসন্নমন্ত্রী—"তোমার টাকার টানাটানি বাচে কিনা তাই বলি নি।"
কিরংকণ পরেই ব্রহ্মমন্ত্রী চলিরা গেলেন। আমরা ভাবিলাম তিনি
বরে গেলেন। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই এক প্রকাণ্ড আরনা লইরা
আসিরা উপস্থিত। বলিলেন, "এটা আমার উপহার; নিতেই হবে।"
এমন ভাবে এমন আগ্রহের সহিত এ কথা বলিলেন বে আমরা আর
'না' বলিতে পারিলাম না। মন একেবারে মুগ্ধ হইরা গেল। পরে
ভানিলাম, আমাদের বাড়ী হইতে আর বাড়ীতে বান নাই, একেবারে
বেল্টিক্ক দ্বীটে গিরা এক জানা দোকান হইতে আরনাথানি কিনিয়া
আনিরাছেন।

এই বন্ধমরী এই সময়ে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সকলেই, বিশেষতঃ আমি, মর্মাইত ইইলাম। ব্রহ্মমরীর জন্ত গুর্গামোহন বাব্র বাড়ী আমার জ্ডাইবার স্থান ছিল। সপ্থাহের মধ্যে প্রায় প্রতিদিন বৈকালে স্থল ইইতে আসিয়া ব্রহ্মমরীর কাছে বাইতাম। গিয়া দেখিতাম বসিবার ঘর চেয়ার কোচ টেবল প্রান্ত দিয়া ফুলররূপে সাজান, কিছু ব্রহ্মমরীর সেদিকে দৃষ্টি নাই, তিনি মেজের উপরে নাটীতে বসিয়া সমাগত কয়েকটা মেয়েকে পাশে বসাইয়া গল্প করিতেছেন। একদিনকার একটা ঘটনা বলি। একদিন একটা মেয়ে গল্পজ্জল বলিলেন—মিউনিসিগ্যাল মার্কেটে বেশ নিচু উঠিয়াছে, তাঁরা আনাইয়া খাইয়াছেন। তারপর গল্প হাসাহাসি চলিল। ব্রহ্মমন্ত্রী একবার উঠিয়া গিয়াছিলেন, স্বায়্ম আসিলেন; তৎপরে কথার বার্তায় সাসাহাসিতে সময় বাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মিউনিসিগ্যাল মার্কেট ইইতে বড় বড় নিচু আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মমন্ত্রী মেয়েদিগকে বলিলেন, "খাও, নিচু খাও।" ইহা লইয়া হাসাহাসি পড়িয়া গেল। তাঁহার বাড়ীতে পদার্শণ করিলেই তিনি তাঁহার আশ্রিতা মেয়েদের কাহার জন্ত কি

করা কর্ত্তব্য আমার সঙ্গে সেই পরামর্শে প্রবৃত্ত হইতেন। অধিকাংশ দিন সন্ধ্যার সময় নিজের হাতে আমাকে কিছু না থাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। তিনি যথন চলিয়া গেলেন, তার এই-সকল সদাশয়তার স্থৃতি আমার মনে জাগিতে লাগিল এবং আমাকে শোকার্ত্ত করিতে লাগিল।

ব্রহ্মমনীর স্বর্গারোহণের পর আমরা একমাসকাল, প্রতিদিন সন্ধার সময়, তাঁহার ভবনে মিলিত হইরা তাঁহাকে স্বরণ করিরা ব্রহ্মোপাসনা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমি উপাসনার অমুকূল অনেকগুলি শোকস্চক সঙ্গীত বাঁধিরাছিলাম। তাহার অনেকগুলি সাধারণ ব্রহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকে উদ্ধৃত হইরাছে। ব্রহ্মমনীর প্রাদ্ধবাসরে চর্গামোহন বাবু বাহিরের কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই; আমাদের স্থায় কয়েকজন অস্তরঙ্গ বন্ধু বাঁহারা ব্রহ্মমনীকে ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার পীড়ার মধ্যে দেখিতে আসিরাছিলেন, তাঁহাদিগকেই লইরা উপাসনা করেন; কিন্ধ উপাসনাস্তে চক্ষু খুলিরা দেখি অনিমন্ত্রিত হইরাও কেশবচন্দ্র সেন মহাশর আসিরা উপাসনাতে রোগ দিতেছেন। ব্রহ্মমনীর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা তাঁহার উদ্দেশ্ত ছিল।

## সপ্তম পরিছেদ।

ভবানীপুর সাউথ স্থবার্কন স্থুল হইতে আমার উৎদাহদাতা ও সহার রাধিকাপ্রসর মুখুরো মহাশর আমাকে হেরার স্থুলে আনিলেন। হেরার স্থলের হেডপণ্ডিত ও টান্সেশন মান্তারের পদে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। রাধিকা বাব্র পরামর্শে উদ্ধো সাহেব আমাকে উক্ত পদ দিলেন। শুনিলাম সাট্রিক্র সাহেব অন্ত কাহাকে দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা রহিত করিয়া ভিরেক্টার উদ্ধো সাহেব আমাকে এই পদ দিলেন। পূর্কে উদ্ধো সাহেবের সঙ্গে বে আমার ঝগ্ডা হইয়াছিল, এবং উদ্ধো সাহেব আমার প্রতি চটিয়া আছেন, রাধিকা বাবু তাহা জানিতেন। অমুমান করি সদাশর উদ্ধো সাহেবের তাহা মনে ছিল না, অথবা রাধিকাপ্রসর বাবু কৌশলক্রনে সে বিরোধের কথা পশ্চাতে রাধিয়া, আমার প্রশংসা করিয়া উদ্ধো সাহেবের সম্রতি লইয়াছিলেন। বাহা হউক উদ্ধো সাহেব সাট্রিক্রকের প্রস্তাব অগ্রাহ্ম করিয়া আমাকে হেয়ার স্থূলে বসাইলেন। আমি বোধ হর ১৮৭৬ সালের প্রারম্ভে হেয়ার স্থূল আসি।

কিছুদিন ভবানীপুর হইতেই গভারাত করিরাছিলান, অবশেষে কলিকাতাতেই উঠিয় আসিলাম। আমি কলিকাতাতে উঠিয় আসিলে আমাদের "সমদর্শী" দল আরও জমাট হইল। এাল্মসমাজে নিরমতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টাও চলিতে লাগিল। এদিকে আমি, কেদারনাথ রার, নগেজ্বনাথ চট্টোপাধ্যার প্রভৃতি আমরা পাঁচজন বন্ধ্ একত্র হইয়া ধর্মসাধনের জন্ত একটী কৃষে দল করিলাম। আমরা পাঁচজনে একত্র বসিতাম, প্রাণ খুলিয়া ধর্মবিবরে কথাবার্ত্তা কহিতাম, নানাস্থানে

মিলিত হইরা উপাসনা করিতাম। মধ্যে মধ্যে ধর্ম্বোপদেশের জন্ত মহর্ষি দেবেক্সনাথ ঠাকুরের নিকট বাইতাম। তিনি আমাদের নাম রাখিলেন "পঞ্চপ্রদীপ।" একদিন বলিলেন, লোকে পঞ্চপ্রদীপে বেমন দেবতার আরতি করে, তেমনি তোমরা পঞ্চপ্রদীপে ঈশরের আরতি করিতেছ। নামটা আমাদের বড় ভাল লাগিল। আমরা আপনাদের মধ্যে আমাদের সন্মিলনকে পঞ্চপ্রদীপের সন্মিলন বলিতে লাগিলাম।

ব্রাহ্মসমান্তে নিরমতম্ব প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টার যে উল্লেখ অগ্রে করিলাম, তাহা হই প্রকারে চলিতে লাগিল। প্রথম, ভারতবর্ষীর ব্রহ্মমন্দিরটী টুটীদিগের হস্তে অর্পণ করিবার চেষ্টা করা : দিতীয়, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রতিনিধি-সভা স্থাপনের চেষ্টা করা। কেশব বাবু ব্রাহ্ম-সাধারণের বা উপাসক মণ্ডলীর সভা আহ্বান করা বন্ধ করিয়াছিলেন, স্থতরাং আমরা সর্বাদা এ আন্দোলন করিবার স্থবিধা পাইতাম না। বৎসরের মধ্যে একবার উৎসবের সময় গ্রাহ্মদিগের বে সন্মিলিত সভা হইত. তাহাতে আমরা মন্দির ট্রষ্টী-হস্তে অর্পণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিতাম। একবার কেশব বাবু এই বলিয়া আর্মীদের প্রস্তাব উড়াইয়া দিলেন বে. মন্দিরের দেনা আছে. দেনা থাকিতে উহা টুট্টী হস্তে অর্পণ করা যায় না। ছিতীয়বার আমরা ঋণুশোধের জ্বন্ত সময় নির্দেশ করিয়া করেক ব্যক্তির প্রতি ভার দিলাম। তৃতীয়বার আমরা করেক-জন দেনার ভার শইতে চাহিলাম। কোনও ক্রমেই কেশব বাবুকে এ কার্য্যে রাজি করিতে পারা গেল না। আনন্দমোহন বস্তু মহাশর ৰদিও সমদৰ্শী দলে বোগ দেন নাই, একটু দূরে দূরেই ছিলেন, তথাপি তিনি এবিবরে গুরুতর দারিছ অমুভব করিতেন। মন্দিরটা বাহাতে টুষ্টী-হত্তে বায়, তাঁহার একাস্ত ইচ্ছা ছিল। এবং কেশব বাবু এত আগন্তি করাতে তিনি বিরক্ত হইতে লাগিলেন।

এই-সকল বিবাদের মধ্যে কেশব বাবুর ভাব দেখিরা আমরা ছ:খিওঁ হইতে লাগিলাম। তিনি সমদশী দলকে লক্ষ্য করিয়া রবিবাসরীয় মিরারে sceptics, secularists, unbelievers, প্রভৃতি কটুক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি ছ:খিত চইয়া ঐ মিরারে ইছার প্রতিবাদ করিলাম।

অতঃপর সংবাদপত্রের এই-সকল উক্তি প্রত্যুক্তি, "সমদর্শীর" লেখা, ও বুবকত্রাহ্মদলের মধ্যে কেশব বাবুর আদর্শ সম্বন্ধে নানা আলোচনা উপহাস বিজ্ঞপ, প্রভৃতির দারা কেশব বাবুর অনুগত প্রবীণ রান্ধদল ও যুবক ব্রাহ্মদলের মধ্যে চিস্তা ও ভাবগত বিচ্ছেদ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এ বিষয়ে একটু খুলিয়া বলা আবশুক বোধ হইতেছে। ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে কেশব বাবু বৈরাগ্য প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে বৈরাগ্য কিরূপ তাহা একটু বলা ভাল। তিনি নিজের ত্রিতল ভবনের ছাদে একটা খোলার বর বাঁধিয়া নিজে রাঁধিরা খাইতে লাগিলেন। আহারের বে নিরম ছিল, তাহার বড় ব্যতিক্রম হইল না, কেবল জল পানের সময় ধাতৃনির্ন্দিত গ্লাসের পরিবর্দ্তে মাটির প্লাস ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ঝুলি লইয়া নিজের ভবনে ভিক্ষা মান্সিতে লাগিলেন: পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ থালার জল মালায় ঢালার স্থায় মৃষ্টিভিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার দেখাদেখি প্রচারক মহাশয়দিগের কেহ কেহ বাঁধিয়া খাইতে লাগিলেন। ইহার অৱদিন পরেই কোরগরের সন্নিকটে একটী বাগান লইয়া কেশব বাবু তাহার সাধন-কানন নাম রাখিলেন, এবং নিজে প্রচারকদলের সহিত সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। সেধানে নিজ হল্তে রাঁধিয়া ধাওয়া, জলতোলা, বাগানের মাটিকাটা প্রভৃতি বৈরাগ্য আচরণ পূর্ণমাত্রার চর্লিতে লাগিল। তাহা লইয়া কলিকাতার যুবক ব্রাহ্মদলে খুব হাসাহাসি চলিতে লাগিল।

ফলত: ইহার কিছুদিন পূর্ব হুইতেই যুবকদলের উপর কেশব

বাব্র প্রভাব ব্লাস ইইতেছিল। প্রাক্ষ ব্রক্সপের ধারণা জন্মিরাছিল বে তিনি মহরি দেবেজনাথের সহিত বিবাদ করির। প্রাক্ষ প্রতিনিধি সভা গঠন পূর্বক প্রাক্ষসমাজে নিরম্ভন্ন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিরাছিলেন বটে, কিন্তু ফলতঃ তাঁহার নিরম্ভন্ন প্রণালীতে বিখাস চলিরা গিরাছে, তিনি হরত মনে করিতেছেন বে ধর্মসমাজের কার্গো সাধারণের হাত না থাকিরা ঈশ্বরপ্রেরিত মহাজনের হাত থাকা কর্ত্তবা। এই কারণে তিনি সমাজের কার্য্যে অপরের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইতে দিতে চান না, নিজে সর্বামর কর্তা হইরা থাকিতে চান। এই সংস্কার ক্ষারে বন্ধমূল হওয়াতে ব্রক্গণ তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে লাগিলেন। আমাদের মনের উপরে তাঁহার শক্তি অনেক পরিমাণে বেন হাস হইতে লাগিল।

একদিকে যথন এই চেষ্টা চলিল ও বিবাদ ও হাসাহাসি আরম্ভ ইইল, তথন অপরদিকে ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা নামে একটা সভা গঠনের চেষ্টা চলিল। আমরা প্রস্তাবকর্তা, কিন্তু কেশব বাবু তাহাতে বোগ দিতে চাহিলেন। একটা কমিটি নিযুক্ত হইল, তাহাতে তিনি নাম দিলেন।, কতকগুলি নিয়মাবলীও প্রণায়ণ করা হইল।

যখন ব্রাহ্মসমান্তে এই-সকল আন্দোলন চলিতেছে, তথন আনন্দমোহন
বন্ধ, স্বেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যার ও আমি, তিনজনে আর-এক পরামনে
ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহন বাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতেই
আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত বে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর
জন্ম কোনও রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইঙিয়ান এসোসিরেশন
ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মামুবদের কল্ম নর, অণচ
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা বেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত
শ্রেণীর উপকৃক্ত একটা রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্রক। আমরা

তিন জনে কথাবার্তার পর স্থির হটল বে. অপরাপর দেশহিতৈবী বাক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা কর্ত্তব্য। অমৃতবান্ধারের শিশিরকুমার বোষ মহাশর আনন্দমোহন বাবুর বন্ধু এবং আমারও প্রিরবন্ধু ছিলেন। প্রথমে তাঁছাকে পরামর্শের মধ্যে লওয়া হইল। তৎপরে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনমোহন বোষ মহাশরকেও লওয়া হইল। মনমোহন বোষের বাড়ীতে এই পরামর্শ চলিল। তাহার সকল পরামর্শে আমি উপস্থিত ছিলাম না. কার্যান্তরে অন্তত্ত ছিলাম। কি পরামর্শ হইতেছে তাহা মানন্দমোহন বাবু ও স্থারেক্স বাবুর মুখে শুনিতাম। যথন একটা সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তথন একদিন আনন্দমোহন বাবু ও আমি ঈশ্বরচক্র বিদ্যাসাগর মহাশরের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশরের এরপ প্রস্তাবে বিশেব উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন <sup>১</sup> এতংৰারা দেশের একটা মহৎ অভাব দুর হইবে। আমরা তাঁহাকে মামাদের প্রথম সভাপতি হইবার জ্ঞা অমুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শারীরিক অমুস্থতার দোহাই দিয়া সে অমুরোধ অগ্রাহ্থ করিলেন। কে কে এই উদবোগের মধ্যে আছেন ব্রিক্সাসা করাতে আমরা যথন অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে অমৃতবাজারের দলের নাম করিলাম, তথন বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিলেন, "বা ! তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। ওদের এর ভিতর নিলে কেন ?"

আনন্দমোহন বাবু ও আমি বলাবলি করিতে করিতে ফিরিলান বে, বিদ্যাসাগর মহাশরের প্রকৃতি ত জানাই আছে, তাঁহার কাছে স্বর্গ ও নরক ভিন্ন মাঝামাঝি একটা স্থান নাই। বাকে ভাল জানিবেন তাকে স্বর্গে দিবেন; বাকে মন্দ জানিবেন তাকে একেবারে নরকে দিবেন। শিশিরবাবুদের প্রতি বোধহয় কোন কারণে বিরক্ত ভ্রিয়াছেন, আর ওঁদের নামও সহিতে পারেন না।

° কি আশ্চর্ব্য বিদ্যাসাগর মহাশরের মানব-প্রকৃতির অভিজ্ঞতা <u>!</u> কি আশ্চর্যা ভবিষ্যদর্শনের শক্তি! তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বটিল। একটা সভা স্থাপন করা স্থির হইলেই, আনন্দমোহন বাবুর মুপে তানিলাম, শিশির বাবুর দল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "এই সভার সম্পাদক হবেন কে ?" মনমোহন বাবু, স্থারেক্স বাবু, আনন্দমোহন বাবু সেবিবরে মনোবোগই দেন না। ভাঁহারা বলেন, সে পরে স্থির হবে, থাকে সকলে মনোনীত করিবেন, তিনিই হবেন। "ভারত-সভা" স্থাপনের বিজ্ঞাপন বাহির হইল। সে বিজ্ঞাপন বাহির ত ওয়ার ২।১ দিন পরে সংবাদপত্তে হঠাৎ বিজ্ঞাপন দেখা গেল যে "ইণ্ডিয়ান-লীগ" নামে মধ্যবিত্তদিগের জন্ম একটী সভা স্থাপন করিবার জন্ম এক সভা হইবে। অমুসন্ধানে জানা গেল বে, স্থপ্ৰসিদ্ধ খ্ৰীষ্টীয় আচাৰ্য্য ক্লফামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ও শিশিরকুমার বোষ মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া ঐ পভা স্থাপিত হইতেছে। আমরা একেবারে গাছ হইতে পড়িয়া গেলাম। কারণ শিশির আদি হইতে আমাদের পরামর্শের মধ্যেই ছিলেন। কিন্তু আমরা ভারত-সভা স্থাপনের সংকল্প ত্যাগ করিলাম না। ইণ্ডিয়ান-লীগ অগ্রে হইল, কি ভারত-সভা অগ্রে স্থাপিত হইল, মনে নাই। এইমাত্র মনে আছে, এলবার্ট হলে প্রকাশ্ত সভা করিয়া ভারত-সভা স্থাপন করা গেল, এবং আনন্দমোহন বাবুকে ভাহার সম্পাদক করা গেল। আর সেদিনকার কথা এই মনে আছে বে সেদিন স্থরেন বাব্র একটা পু্ত্রসম্ভান মারা বার, তিনি তৎসম্বেও আসিরা সভাস্থাপনে সাহাব্য করিলেন। আনন্দমোহন বাবু সম্পাদক, স্থারেন বাবু সহ-সম্পাদক, আমরা করেকজনে কমিটার সভ্য, আমি প্রথম চাঁদা-আদারকারী সভা, এই লইয়া ভারত-সভা বিসল। আমরা ৯৩ নং কুলেজ ব্রীটে একটী ঘর ভাড়া করিরা ভারত-সভার আপিস স্থাপন করিলাম। সে আপিস-ঘরের অবস্থা দেখিরা স্থাসিদ্ধ স্থার্রিক কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার, তাঁহার প্রণীত ভারত-উদ্ধার কাব্যে লিখিলেন, "কড়ি আগে পড়ে কিখা দড়ি আগে ছেঁড়ে।" বাস্তবিক উহার দশা ঐ প্রকারই ছিল।

এই ৯৩ নং কলেঞ্চ ট্রীট ভবনের ভিতর দিকে কতকগুলি ব্রাহ্মবদ্ধ থাকিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমি কিছুদিন ছিলাম। তথন ভারত-সভার ঘরে কমিটীর সম্মতিক্রমে "সমদশী" দলেরও বৈঠক চলিত। এখানে পাকিবার সময়ই আমি বিষয়-কশ্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আন্মোৎসর্গ করি। বে চিরম্মরণীয় রাত্তে কেশব বাবুর নিকট প্রতিবাদ পত্র প্রেরণের প্রস্তাব নির্দ্ধারণ হয়, সে রাজে এই ভারত-সভার গৃক্তেই আমাদের বৈঠক হইরাছিল। বলিতে কি ভারতসভা ও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ যেন যমজ সহোদরের ন্তার ভূমিন্ত হইরাছিল। একই লোক ছদিকে, একই ভাবে উভয়ের কার্যা চলিয়াছিল। ভারত-সভা সংক্রাম্ভ অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়া ফেলি। শিশির বাবু ইণ্ডিয়ান লীগ নামক স্বতন্ত্র রাজ-নৈতিক সভা:করিলেন বটে, কিন্তু তাহার কমিটিতে মনমোহন ঘোষ ও আনন্দমোহন বস্থকেও লইলেন। অল্পদিনের মধ্যে বৃথিতে পারিলেন ইহাঁরা কমিটতে থাকিলে শিশির বাবুরা তাঁহাদের সভাটকে তাঁহাদের মনের মত চালাইতে পারিবেন না। তাই ইহাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা হইতে লাগিল। আমি তথন আমার মাতৃল মহাশরের সোমপ্রকাশ কাগজ ও প্রেস ভবানীপুরে তুলিয়া আনিয়া কাগজ চালাইতেছি। সংস্থৃত কলেজের ছাত্র ও আমার স্থুপরিচিত এক ব্যক্তিকে তখন আমার সহকারীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার সহকারী মধ্যে মধ্যে অমৃত-বাজার আপিসে বাইতেন। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, "আজ শিশির খোষের অনুরোধে একটা খারাপ কান্ধ করে এলাম। ইণ্ডিয়ান

লাঁগের এক মীটিংয়ে হাত তুলে আনন্দমোহন বস্তু ও মনমোহন বোষকে পরাস্ত করে এলাম।" আমি বলিলাম, "সে কি ? ভূমি ভ লীগের মেশ্বর নও।" তিনি বলিলেন, "তাইতে ত বল্ছি খারাপ কাব্দ করে এলাম ; শিশির বাবুর অমুরোধেই করেছি।" ইহার পর আনন্দমোহন বাব ও মনমোহন বাবু লীগ ত্যাগ করিলেন। লীগও ক্রমে উঠিয়া গেল। ভদবধি শিশির বাবুদের প্রতি আমার আন্থা চলিয়া গেল: কিছ আনন্দমোহন বাবু বছদিন পুরাতন বন্ধুতা ভূলিতে পারিলেন না: কাজে কম্মে তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিলেন। ভবানীপুরে বাসকালে আমার এক্ষের বন্ধু নগেক্তনাথ চট্টোপাধ্যার মহাশর বড় দারিজ্যের মধ্যে পড়িরা গেলেন। তিনি ব্রন্ধানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহিত একযোগে কার্য্য করিবেন বলিয়া ক্লফ্ষনগরের কর্ম্ম ছাড়িয়া সপরিবারে কলিকাভায় আসিয়া কেশব বাবুর ভারতাশ্রমে উঠিয়াছিলেন। কিন্তু কেশব বাবুর ও তাঁহার মনুগত ভব্রুবেদর সহিত মতভেদ ঘটিয়া তাঁহাকে আশ্রম হইতে বাহির গ্রহতে হইয়াছিল। তিনি কতিপর বান্ধবন্ধুর সহিত কিছুদিন স্বতম্ব বাসার থাকিলেন, কিন্তু অতিক ষ্টে তাঁহার দিন নির্মাহ হইতে লাগিল। মগ্রেই বলিয়াছি হরিনাভিতে বাসকালে আমি আমার দিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে তাঁহাদের সঙ্গে রাধিয়াছিলাম, এবং প্রতি শনিবার সেখানে আসিতাম। আমি ষথাসাধ্য নগেব্রুবাবুর ব্যব্নের সাহায্য করিতাম কিছু তাহাতে তাঁহার হঃখ নিবারণ হইত না। তৎপরে আমি যথন ভবানীপুরের সাউথ স্থবার্কান স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া আসিলাম তথন বিরাজমোহিনীকে হরিনাভিতে সাধু উমেশচক্র দত্তের নিকটে রাখিয়া, নগেন্দ্র বাবুকে সপরিবারে আমার ভবানীপুরের বাসায় আনিয়া রাখিলাম এবং তাঁহাদের সকল ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলাম। তাঁহার একটা সম্ভান জন্মিল। কিছুদিন পরে নগেন্ত বাবু কলিকাভার

গেলেন। আমার মাতৃল ঘারকানাথ বিদ্যাভূবণ মহাশর পশ্চিম চই ঠে আসিরা ভবানীপুরে তাঁহার সোমপ্রকাশ কাগজ ও প্রেসের ভার গাইরা বসিলেন; আমি তথন কলিকাতা হেরার ছুলে সংস্কৃত শিক্ষক, আমি সপরিবারে কলিকাতার আমহাষ্ট ব্লীটে এক বাড়ীতে গিরা প্রতিষ্ঠিত হইলাম। তথন কি কাজে প্রবুত্ত হইলাম, তাহার বিবরণ পূর্বেই দিয়াচি।

এই সময়ের উল্লেখযোগ্য আর ছইটা ঘটনা আছে। একদিন আমার বন্ধ প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ব ও আমি ছুইজনে মহর্বি দেবেকুনাণের চরণ দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেছি। বাজেজ্বলাল নল্লিকের বাড়ীর সম্মুখে আসিবার সময় যেন একটা স্ত্রীলোকের পার্শ্ব দিয়া তাহাকে মতিক্রম করিয়া আসিলাম, তত লক্ষ্য করিলাম না; মুখটা দেখিলাম না। তাহাকে অতিক্রম করিয়া করেক পা আসিয়াছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে বামাকণ্ঠে ওনিলাম—"হাঁ গা শান্ত্ৰীমশাই ! তোমরা এখন কোপা পাক ?" হঠাৎ ফিব্লিয়া দেখি একটা গৌরবর্ণা যুবতী একটা শিশু কন্তার হাত ধরিয়া আসিতেছে। মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিলাম— ভবানীপুর বাসকালে আমি এক নির্দ্ধন স্থানে বাস করিতাম, ঐ কুলটা নারী তাহার সন্নিকটেই থাকিত ও আমাদের মেরেদের সঙ্গে এক পুকুরে মানাদি করিত। সে যে আমাকে চিনিয়া রাখিয়াছে ও আমার নাম জানে তাহা জানিতাম না। ধাহা হউক আমি ফিরিয়া তাহার মুথের দিকে চাহিবামাত্র সে হাসিয়া বলিল—"তোমার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কাজ আছে। তোমার বাসা কোথার বল্লে আমি গিয়ে দেখা কর্তে পারি; নতুবা আমার বাসা অমুক নম্বর শিবঠাকুরের গলি, সেধানে তোমাকে একবার আসতে হবে।"

ইহার পর বিদ্যারত্ন ভারা ও আমি চুইজনে বলাবলি করিতে লাগি-লাম, "আমাকে বখন জানে, তখন আমি কি তন্ত্রের লোক তা-ও জানে। আমার সঙ্গে ওর কি কাজ ?" কিছুই নির্দারণ করিতে পারিলাম না, বড়ই আশ্চর্যাবোধ হইল। আসিরা আমার বন্ধু কেদারনাথ রারকে এই বিবরণ বলিলাম। তিনি এক সময়ে এই শ্রেণীর ব্রীলোক-দের মধ্যে কাজ করিরাছিলেন, তিনি বলিলেন, "ও যথন ব্যাকুল হয়ে তোমাকে ডেকেছে, তথন নিশ্চর কোন বিষয়ে তোমার সাহায্য চার, চল একবার শিবঠাকুরের গলিতে ওর বাড়ীতে বাই।" এই নির্দারণ মহুসারে পরবর্ত্তী রবিবার প্রাতে আমরা ছ্লনে শিবঠাকুরের গলিতে তার বাড়ীতে গিরা উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সেই বাড়ীটে এইরপ র্নীলোকে পরিপূর্ণ। তথন বেলা ৯টা, তথাপি তাহাদের অধিকাংশ যরে বরে পড়িরা ঘুমাইতেছে। মনেকে উঠিয়াছে, প্রাতঃক্রিরা সম্পন্ন করিতেছে।

এই মেরেটীর নাম থাকমণি। থাকমণি আমাদিগকে দেখিরা আশ্চর্গাথিত হইরা গেল। সে বোধ হর স্বণ্নেও ভাবে নাই যে, তাহার নিমন্ত্রণে
আমি ঐরপ স্থানে যাইব। তাহার ভাবে এক আশ্চর্যা পরিবর্ত্তন দেখিলাম। সে রাস্তাতে আমার সহিত কথা কহিবার সময়, হাসিয়া চলিয়া
ভূমি ভূমি করিয়া কথা কহিরাছিল, কিন্তু সেদিন আর-এক সূর্ত্তি ধরিল।
আপনি ও আপনারা বলিয়া কথা আরম্ভ করিল; এবং অতি গম্ভীর ও
অমুতপ্ত ভাবে আপনার কীবনের বিবরণ বাক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল।
সে সংক্রিপ্ত বিবরণ এই:—সে কলিকাতার সম্মিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে
এক ভদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারের কক্সা। তাহার মাতা ও ত্রাতা তথনও জীবিত
আছেন; এবং সে বিপদে পড়িয়া প্রার্থনা করিলে অর্থসাহাব্য করিয়া
থাকেন। বালক-কালে একজন কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত তাহার বিবাহ
হয়, তাহার অপর অনেকগুলি জীছিল, সে কখনও পতিগৃহে বায়
নাই। কালেভদ্রে কখনও পতিকে দেখিয়াছে এই মাত্র। এইপ্রকার
অবস্থার সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, পাড়ার একজন পুরুব ভাহার পশ্চাতে

লাগিল এবং তাহাকে ফুদ্লাইরা কুলের বাহির করিরা আনিল। এই অবস্থাতে সে তৎকালীন চোদ আইনের ভরে, কিছুকাল ভবানীপুরের সেই নির্জ্ঞন স্থানে লুকাইরা ছিল। সেধানে থাকিবার সমর সে আমাকে দেখিরাছেও আমার বিষর অনেক কথা শুনিরাছে। সেইধানে পাকিতে থালিতে সে লন্ধীমণিকে দেখিরাছে এবং ব্রান্ধেরা কিরুপে তাহাকে উদ্ধার করিরা আমার গৃহে রাখিরাছে তাহাও শুনিরাছে; তাই তাহার শিশু কস্থাটীকে আমার হত্তে দিবার জন্ম আমাকে তাকিরাছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মা ও ভাই আছেন, তাঁহাদের অবস্থা ভাল, তবে কেন তুমি এমন পথে পা দিলে ?

পাক—ব্ঝতে পার্ছেন না, বাঁদ্রামি কর্বার জন্ম। আমি—এর মধ্যে তোমার বাঁদ্রামির আশ মিট্লো ১

থাক—অনেক দিন মিটেছে, তবে কি করে ফির্ব, বাবার বো নেই, তাই ভাবি বার সঙ্গে ভেসেছি তাকেই আশ্রম করে থাকি, তাই তাকেই আশ্রম করে আছি, অন্ত পুরুষ আস্তে দিই না।

আমি-এরপ অবস্থাতে এটাও ভাল।

থাক—ভাল বটে, কিন্তু কষ্টও আছে। সে বেচারার স্থ্রী আছে, ছেলে-পিলে আছে, অল্ল আর, আমার সব থরচ দিরে উঠতে পারে না, আমাকে বড় কট্টেপাক্তে হয়।

কেদার—পূমি ত লন্ধী মেরে, এত কটে থাক, তবু অন্তপুরুষ আস্তে দেও না।

পাক— বর থেকে পা বাড়িরে ত এক পাপ করেছি। আর পাপের মাত্রা বাড়িরে কি হবে ? আমার বা হবার হরেছে, এখন ভাবি মেরেটাকে এ পথ হতে কি করে বাঁচাই ? শাত্রীমশাই আপনি লন্ধীমণিকে বাঁচিরে-ছেন. তাই আপনার চরণে শরণাপর হচ্চি। • আমি—তোমার মেরে বে এখনও মাই ছাড়ে নি। এত ছোট মেরে কি মা ছেড়ে থাকতে পারবে ?

থাক—দে একটা ভাবনার কথা বটে; তবে মনে হয় একটু ভালবাসা বহু পেলে ক্রমে মাকে ভূলে বাবে। আপনার স্ত্রীর ভালবাসার গুলে ও বশ হরে বাবে।

আমি—আচ্ছা আরও ছই তিন মাস বাক, মেয়েটা মাই ছাড়ুক, তখন
নিম্নিখিত ঠিকানায় আমাকে খবর দিও।

এই বলিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। হায় ! সে আর খবর দিল
না! ইহার পরে তাহার পীড়া হইয়া, সে বাসা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি
ন্কেরে চলিয়া গেলাম, তংপরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ্বের কাজে মাতিলাম,
গাকমণি ও তাহার কন্তা শ্বতি হইতে সরিয়া পড়িল। হয় ত তাহার
মন বদলাইয়া গেল, না হয় আর আমার উদ্দেশ পাইল না। বে কারণেই
ভউক. থাকমণির উদ্দেশ আর পাইলাম না।

বোধ হয় এই ১৮৭৬।৭৭ সালের সময়েই আমার লিখিত কুদ্র কুদ্র কবিতা সংগ্রহ করিয়া "পূসামালা" নামক গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। আমার মদ্রিত পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানি আমার নিজের বিশেষ প্রিয়, তন্মধ্যে পুস্পমালা একখানি। ইহাতে আমার অনেক প্রাণের কথা আছে।

ক্রমে আমরা ১৮৭৭ সালে উপনীত হইলাম। এই সালের প্রথমে 
গরিনাভি সমান্দের উৎসবে ষাই। সেধানে ভক্তিভাজন উমেশচক্র দত্ত
মহাশরের গৃহে এক পারিবারিক অহুষ্ঠানে ব্রাহ্মগণের সমাগম হর।
উক্ত অহুষ্ঠানক্ষেত্রে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি স্বর্গীর রাজনারারণ
বস্ত মহাশর উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে বড় স্নেহ করিতেন।
তাঁহার সরল অকপট অক্কৃত্রিম ভক্তি আমাকে মুখ করিত। তিনি '
তথন কার্য্য হইতে অবস্তত হইরা বৈদ্যনাথ দেওবরে বাস

করিতেছিলেন। আমি সেধানেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার বিমল সহবাদে কিয়ংকাল, যাপন করিবার জন্ম যাইতাম। তিনি অতি পরিহাসরসিক আমোদপ্রিয় পুরুষ ছিলেন। আমিও তদ্রুপ, স্থুতরাং চুজনের একত্র সমাগম হইলে উভয়ের ব্দিগরিসা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিত। হাসিতে হাসিতে লোকের নাডীতে বাথা হট্যা যাইত। এবারেও হরিনাভিতে তাহা ঘটিল। একদিন রাত্রে সামাজিক উপাসনার পর আহারাঞ্জে স্মানাদের ছইন্ধনের গল্পের কাটাকাটিতে রাত্রি ২ টা বাজিয়া গেল। ব্রান্ধদের নাডীতে বাথা হইল। সেই কারণে হউক কি হরিনাভির ম্যালেরিয়াবশতই হউক আমি কলিকাতার আসিরাই জরাক্রাস্ত হইলাম। জ্বরের সঙ্গে রক্তকাশ দেখা দিল। একজন ডাক্তার বলিলেন হাঁপকাশের হত্তপাত, কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলিলেন ক্ষয়কাশের হত্ত-পাত। সেইরূপ চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। এই পীড়ার সময় আমার পূজনীয় জনক-জননী কি করিয়াছিলেন, এবং আমার বিখাসী অনুগত ভূত্য খোদাই কি করিয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার উপযুক্ত। তৎপূব্বে আট বৎসরকাল আমার পিতাঠাকুর মহাশর আমার মুখদর্শন করেন নাই। প্রথম প্রথম আমাকে গ্রামে প্রবেশ করিতে দিবেন না বলিয়া শুণ্ডা ভাডা করিতেন তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। শেষে সে প্রয়াস ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু আমি বাড়ীতে কোনও ঘরে আছি জানিলেই সে ঘরের দিকে যাইতেন না। পথে আমাকে দেখিলে সে পথ পরিত্যাগ করিতেন। এইরূপ চলিতেছিল। সামি পীড়াতে পড়িয়া যখন বুঝিতে পারিলাম যে পীড়া কঠিন, আমার জীবনসংশয়, তথন তাঁহাকে সংবাদ দেওরা উচিত মনে করিলাম। রোগশ্যার পড়িরা তাঁহাকে পত্র লিখি-লাম। পীড়ার সংবাদ দিয়া লিখিলাম, "বদি উচিত বিবেচনা করেন, यां मित्रा (प्रथा पित्रा व्यामात्क अप्तर्गण पित्रा याहेर्दन। जाहा ना इहेरल এह বিদার, পরলোকে দেখা হইবে।" তৎপূর্ব্বে বাবা আমার চিঠিপত্র খুলি-তেন না ও উপরে আমার হস্তাক্ষর দেখিলে ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। এ পত্র বে কেন পড়িলেন বলিতে পারি না। অনুমান করি লোকমুখে অগ্রেই আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়াছিলেন।

যাহা হউক একদিন প্রাতে আমার ভবনের ঘারে গাড়ি আসিয়া লাগিল। প্রসর্ময়ী জানালা হইতে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিলেন, "বাবা ও মা আসিয়াছেন।" মা উপরে আসিলেন, কিন্তু বাবা আর সে ভবনে প্রবেশ করিলেন না। মা আমার রোগশয্যার পার্ষে আসিয়া কাদিয়া বসিয়া পড়িলেন। বাবা আসিলেন না কেন জিজাসা করাতে বলিলেন তিনি কবিরাজ ডাকিতে গিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম বাবা আমার চিঠি পাইয়া মায়ের গহনা বন্দক দিয়া টাক। পাইয়া আমার চিকিৎসার জন্ম আসিয়াছেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন না, আমার জ্ঞাতি-দাদা হেমচক্র বিদ্যারত্ব মহাশয়ের বাসাতে থাকিয়া আমার চিকিৎসা করাইবেন।

বথাসময়ে কবিরাজ আসিলেন। বাবা তাঁহাকে আমার ভবনে প্রবেশ করাইয়া দিয়া নিজে পথপার্খে দোকানে বসিয়া রহিলেন। কবিরাজ আমাকে দেখিয়া গোলে তাঁহার মুখে সমুদ্ধ শুনিলেন।

তাঁহার এই ব্যবহারে আমার চক্ষে কত হল পড়িল। তংপুর্বে এই আট বংসর সংসারের আপদ বিপদে জ্ঞাতসারে আমার এক পরসাও সাহায্য লন নাই। পরস্ত যদি কথনও জানিতে পারিয়াছেন বে, মারের হাত দিয়া গোপনে কিছু অর্থসাহায্য করিতে চাহিতেছি, তথন তুমূল কাণ্ড করিয়াছেন। তিনি আমাকে একেবারেই ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পতিত পুত্র যখন বিপদে পড়িয়া শ্বরণ করিল, তথন আর স্থান্থির থাকিতে পারিলেন না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সম্বল নাই। যে সম্বল হাতের কাছে পাইলেন, তাহাই লইরা ছুটলেন। কি উদারতাঁ ! এই উদারতা তাঁহার প্রকৃতির এক মহা সদ্ত্রণ।

তিনি আসিয়া কয়েকদিন থাকিয়া এক স্বতম্ম বাড়ী ভাড়া করিয়া
মাকে আমার পরিচর্য্যার জন্ত সেই বাড়ীতে রাধিয়া গেলেন। মাতা
ঠাকুরাণী বিরাজনোহিনীকে ও আমাকে লইয়া সেই বাড়ীতে রহিলেন।
মাতাঠাকুরাণীর জপ তপ ব্রত নিয়ম উপবাসাদির মাত্রা অসম্ভবরূপ
বাড়িয়া গেল। প্রায় প্রতিদিন দেড়মাইল পথ হাঁটিয়া গঙ্গামান করিতে
যাইতেন; এবং ইষ্টদেবতার চরণে শত শত প্রণাম করিয়া এই অধম
প্রের জীবনভিক্ষা করিতেন। তৎপরে গৃহে ফিরিয়া আমারই রোগশ্ব্যার পার্শ্বে বিসয়া মাটী দিয়া শিব গড়িয়া পৃজাতে প্রবৃত্ত হইতেন।
মামি শুইয়া শুইয়া তাঁহার পূজার নিষ্ঠা দেখিতাম।

পুদিকে বাবা মাকে আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া গ্রামের জ্ঞাতিকুটুম্বর্গের মধ্যে কেহ কেহ দলাদলি আরস্ত করিলেন। বাবা তথন বজ্লের স্থায় কঠোর হইয়া দাঁড়াইলেন। একদরে করে করুক, সামার কর্ত্তব্য কাছ আমি করেছি, বলিয়া সে দলাদলির প্রতি ক্রক্ষেপও করিলেন না। এই দলাদলিতে কিছুদিন গেল।

এদিকে মা আমার দেবাতে বিত্রত। আমার প্রণিতামহ রামজয়
য়ায়ালয়ার মহালয় অতি সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি মারের মন্ত্রদাতা গুরু
ছিলেন। তাঁর প্রতি আমাদের পরিবারস্থ সকলের ও জ্ঞাতিকুটুম্বের
প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাঁর লাঠি, তাঁর জপমালা, তাঁর বোগপট্ট প্রভৃতি
যে কিছু চিহ্ন বরে ছিল সে-সমুদরের প্রতি মার এত ভক্তি বে,
বাড়ীর কাহারও গুরুতর পীড়া হইলে, সেগুলি তাহার রোগশবাতে
রাপন করা হইত, রোগমুক্তি না হইলে অস্তরিত করা হইত না। সেই
নিয়্নাগ্রসারে জননী দেবী ভারালয়ার মহালয়ের লাঠি মালা প্রভৃতি

শানিরা আমার শ্ব্যাতে স্থাপন করিরাছিলেন। তিনমাস সেইরপ রহিল, অস্তরিত করিতে দিলেন না। আমার পীড়ার উপশম হইলে তবে তুলিয়া লওয়া হইল।

এই পীড়ার সময় আমার জনকজননীর বেমন আশ্রুয়্য সন্তানবাংসলা দেখিলাম, তেমনি আমার বিশ্বাসী অন্থগত ভূত্য খোদাইরের অন্ধৃত প্রভূতিকর পরিচয় পাইলাম। খোদাইরের শ্বতি আমার মনে পবিত্র প্রেমের উৎস-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে আমার "মেজবৌ" নামক উপস্থাসে অনর করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভবানীপুরে হেডনান্তারি করিবার সময় খোদাইকে রাখি। তথন হইতে তাহার গুণাবলি দেখিয়া আমার মন তাহার প্রতি অতিশয় অন্থরক হয়। আমার প্রতিও তাহার প্রগাঢ় প্রীতি জয়ে। সে আমার হিতৈষী বন্ধু, ও পরিবার পরিজনের রক্ষক ছিল। আমি তাহার হাতে টাকা, কড়ি ও সংসারের ভার দিয়া নিশ্রিক্ত থাকিতাম।

আমার পীড়া হইরা কর্মস্থান হইতে বিদায় লইরা মদ্ধবৈতনে যথন আসিয়া রোগশয্যায় পড়িলাম, তখন খোদাইয়ের বেতন দেওয়া মামার পক্ষে অসাধ্য হইবে এই ভাবিয়া আমি আনন্দমোহন বস্তুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমার রোগমুক্তি পর্যান্ত অধিক বেতনে তাহাকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিয়া দিলাম। মা যথন আমাকে লইয়া স্বতন্ত্র বাসা করিয়া আছেন, তখন একদিন প্রাতে দেখি খোদাই আসিয়া উপস্থিত।

আমি—কি খোদাই, তুমি বে এলে ?

খোদাই—আপনার বেমারি বেড়েছে গুনে আমি আর থাক্তে পার্লাম না, কম্ম ছেড়ে এসেছি।

আমি—ভাল কর নি, তোমাকে খেতে দেবে কে ? খোদাই—আপনি ভাববেন না, আমি বেতন চাই না। নারারণ আপনাকে বাঁচায়ে তুল্লে আপনি পরে বেতন হিসাব করে দেবেন। আর আপনি যদি না উঠেন আমার বেতন থাক।

ওনিরা আমার চক্ষে জল আসিল। আমি কোন ক্রমেই এই সংকর হুইতে তাহাকে ফিরাইতে পারিলাম না, সে পাকিয়া গেল।

তংপরে মা চলিয়া গোলে আমি আমার পূর্ব্ব বাসায় গোলাম। তথনও ছুটাতে আছি; দিনের পর দিন বার, দেখি প্রসন্নমরী আমার নিকট সংসারথরচের টাকা চান না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, কে জানে খোদাই কোখা হতে চালাচ্ছে, সে বলেছে "মা, বার্কে এখন বিরক্ত করো না, টাকা না থাক্লে আমাকে বলো।" পরে অমুসন্ধানে জানিলাম খোদাই আপনার গলার সোনার দানা বাঁখা দিয়া টাকা অনিরা প্রসন্নমরীর হাতে দিতেছে। ইহার পর আমরা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্তু মুক্তেরে বাই। খোদাই আমাদের সঙ্গে বায়। সেখানে গিয়া তাহার সাস্ত্র ভাষা ভয় হয়। আমি তাহার সমুদ্র ঋণশোধ করিয়া, তাহাকে টাকা দিয়া তাহার দেশে পাঠাইলাম। সেখানে গিয়া তাহার মৃত্র ভইল। সে যে কয় মাস জীবিত ছিল, আমি তাহার সমস্ত মাসিক বেতন ভাহাকে পাঠাইয়া দিতাম। হায়, তাহাতে ত তাহার প্রেমের ঋণ শোধ হইল না। শুনিলাম মরিবার সময় নিজ সন্তানকে বলিয়া গেল, "বদি কথনও কাজ কয়্তে কল্কেতার বাস্ আমার বাব্র কাছে খাকিস।"

আমি ছুটা লইরা বার্পরিবর্ত্তন জন্ত মুঙ্গেরে গেলাম। সেধানে গিরাই এক বিপদ ঘটিল। মুঙ্গেরে বাড়ীগুলির দোতলার রেলিংগুলি বড় ছোট ছোট। আমাদের পঁছছিবার পরদিন বৈকালে আমি কয়েকজন সমাগত বন্ধুর সহিত বসিরা কথোপকখন করিতেছি, এমন সমর ছম করিরা একটা শক্ত হল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখি আমার সর্ক্কনিষ্ঠা কন্তা

সরোজনী এক বংসর দশ মাসের বালিকা, সেই বাড়ীর বারাণ্ডার রেলিংরে উঠিরা তাহা টপকাইরা নীচের উঠানের পাথরের মেঝের উপর পড়িরা গিরাছে। সে আর কাঁদিল না, নড়িল না, পাথরথানার মত মচেতন হইরা পড়িরা রহিল। দৌড়িরা নীচে গিরা তাহাকে কুড়াইরা আনা গেল; চেতনা করিবার জস্তু অনেক চেন্টা করা গেল; আর চেতনা চইল না। রাত্রি চারি দণ্ডের পর তাহার মৃত্যু হইল। বন্ধুরা তাহার মৃতদেচ লইরা স্থাননে দাহ করিতে গেলেন। আমি প্রসরমরীকে সবলে চাপিরা ধরিরা, সমস্ত রাত্রি শ্যায় শোয়াইরা রাখিলাম; কারণ তিনি উন্মন্তার আর ছুটিরা রাস্তার যাইতে চাহিতে লাগিলেন। আমি শোক করিব কি, সেই সংগ্রামে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। আমার শোক একটা কবিতাতে প্রকাশ করিরাছিলাম, তাহা পুশমালাতে প্রকাশিত হইরাছে।

## व्यक्तेम পরিচেছদ।

সরোজনীর মৃত্যুর পর আমি কিছুদিন মুঙ্গেরে থাকিরা, পরিবার-দিগকে দেখানে রাখিরা কলিকাতার কর্মস্থানে আসিলাম। এই সমর হইতে প্রসরমরী ও বিরাজমোহিনী একত্র বাস করিতে লাগিলেন। আমিও পূর্ব্ব নিরমামুসারে তাঁহাদের উভর হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে লাগিলাম। এই সংগ্রামে অনেক দিন গিরাছিল।

কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম কেশব বাবু তাঁহার পৈত্রিক ভবনের অংশ বিক্রের করিয়া সেই অর্থে মিস পিগটের স্থুলের বাড়ী ক্রয় করিয়া তাহার নাম কমল কুটার রাখিলেন; এবং সেখানে কুচবিহারপক্ষীয় ঘটকদিগকে তাঁহার জোঠা ক্যাকে দেখান হইল।

অপর দিকে এই সময়েই কয়েকজন উৎসাহী ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া আর-এক কার্য্যের স্ত্রপাত করিলেন। তাঁহারা একটা ঘননিবিট্ট দল স্টি করিবার জন্ম উদ্যোগী হইলেন। এইরূপ স্থির হইল তাঁহারা কয়েকটা মূল সত্যকে জীবনের ব্রতরূপে অবলম্বন করিবেন, এবং তাহাতে স্বাহ্মর করিয়া একটা ঘননিবিট্ট দলে বদ্ধ হইবেন। তল্মধ্যে কয়েকটা সত্য প্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রথম, তাঁহারা একমাত্র ঈশরের উপাস্না করিবেন। দিতীয়, তাঁহারা গ্রন্থনিকের চাকুরী করিবেন না। চ্তৃতীয়, প্রক্ষের ২১ বৎসর ও কল্পার ১৬ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ক্ষে বিবাহ দিবেন না বা সেরূপ বিবাহে পৌরোহিত্য করিবেন না। চতুর্থ, জাতিভেদ রক্ষা করিবেন না, ইত্যাদি। আমাকে আমন্ত্রণ করিতে প্রস্তুত হইলাম। একদিন বিশেষ উপা-

সনার দিন স্থির হইল। ঐ দিন বিশেষ উপাসনানম্ভর প্রতিজ্ঞাপত্তে বাক্ষর করিয়া আগুল আলিয়া ঈশরের নাম লইতে লইতে তাহা প্রদক্ষিণ পূর্বক আমরা ঐ অগ্নিতে আমাদের নিজ নিজ নাম অর্পণ পূর্বক, প্রার্থনানম্ভর প্রতিজ্ঞাপত্ত পুনরার পাঠ করিয়া স্বাক্ষর করিলাম। স্থেপর বিষয় যে ইহার পর আমি ও ঐ দলের আর-একজন গবর্ণমেন্টের চাকুরী পরিত্যাগ করি এবং সেই-সকল প্রতিজ্ঞা চিরদিন পালন করিয়া আসিতেছি, কিন্তু অল্লদিনের মধ্যে কুচবিহার-বিবাহের আন্দোলন উঠিয়া সেই ঝড়ে আমাদের ক্ষ্তুদ দলটা বিপর্যান্ত হইয়া পড়িল। বিপিনচক্র পাল, স্বন্ধরীয়োহন দাস, আনন্দক্রে মিত্র প্রভৃতি ব্রাক্ষরত্মগণ ঐ দলে ছিলেন। যতদ্র স্বরণ হয় ময়মনসিংহের শরচক্র দাসও ঐ দিন উপস্থিত ছিলেন। যতদ্র স্বরণ হয় ময়মনসিংহের শরচক্র দাসও ঐ দিন উপস্থিত ছিলেন। যথন ইহারা ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আগুনের চারি-দিকে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন, তথন এক আশ্চর্য্য বল ও আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞা আমার মনে জাগিতে লাগিল। কুচবিহার-বিবাহের আন্দোলনে ইহারা সকলেই মহোৎসাহে কার্য্য করিয়াছিলেন।

এই সময় হইতে আমার গবর্ণমেন্টের চাকুরী ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধন্ম প্রচারে ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাকে দিবার প্রবৃত্তি, অতিশয় প্রবল হইল। কিন্তু সে চাকুরী ত্যাগ করিয়া অক্ত চাকুরী লইবার ইচ্ছা আমার ছিল না। এ বিষয়ে আমি বন্ধুবর আনন্দমোহন বস্থ মহাশরকে পরামর্শদাতাক্রপে বরণ করিয়াছিলাম। আমার প্রচারকার্য্যে জীবন দেওয়ার বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ সায় ছিল, কিন্তু আমার একটা উপায় লা করিয়া কর্ম্ম ছাডা উচিত নর বলিয়া তিনি বাধা দিতে লাগিলেন।

এইরপে কিছুদিন অতিবাহিত হইতে না হইতে কুচবিহার-বিবাহের বাটকা উপস্থিত হইল, এবং উন্নতিশীল আহ্মদল ভালিয়া ছুথান হইয়া গেল। ১৮৭৮ সালের জামুরারীর প্রারম্ভে কুচবিহারের ম্যাজিষ্ট্রেট, আমার

প্রাচীন পরিচিত যাদবচক্রচক্রবর্ত্তী মহাশয়, নাবালক রাজার বিবাহের বিষয়ে সমুদর কথা স্থির করিবার জ্বন্ত ভার প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতাতে আসিলেন। কাশীর স্থপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাধিক ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র নহাশর তথন কলিকাতাতে বাস করিতেছিলেন। বন্ধতাসূত্রে আমি মধ্যে মধো তাঁহার ভবনে যাইতাম, সেখানে যাদ্ব বাবুর সহিত আমার সাক্ষাং গ্ইত। আমি তাঁহার মুখে গুনিলাম যে কেশব বাবু ক্সার বিবাহোপযুক্ত বয়সের পূর্বে তাহাকে বিবাহ দিতে রাজি হইয়াছেন; কি কি নিয়মে বিবাহ হইবে, সেই-সকল বিষয়ে কথাবার্তা চলিতেছে। সে-সকল কথাবার্ত্রার প্রকৃতি কি তাহা তিনি আমাকে বলেন নাই। ক্রমে গুনি-নাম যে পদ্ধতি স্থির করিবার জ্ঞা কুচবিহার হইতে রাজপুরোহিত আসিতেছেন। ক্রমে কি কি বিষয় স্থির ইইল তাহাও প্রকারাস্তরে আনাদের কর্ণগোচর হইল। জানিলাম যে কন্সার ও বরের বয়:প্রাপ্তির পুর্নেই বিবাহ হইবে, তবে বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যান্ত তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিবেন: কেশব বাবু জাতিচ্যত বলিয়া কন্তা সম্প্রদান করিতে পারিবেন না; তাঁছার কনিষ্ঠ ল্রাতা কন্তা সম্প্রদান করিবেন। রাজপরিবারের পদ্ধতি মফুসারে বিবাহ হইবে. কেবল তাহাতে দেবদেবীর নামের পরিবর্ত্তে ঈশরের নাম লিখিত হইবে, রাজপুরোহিত বিবাহ দিবেন; ইত্যাদি।

মাবার ইহাও গুনিলাম যে বাদব বাবু বিবাহের প্রস্তাব লইরা 
গুর্গামোহন দাস মহাশরের ভবনে গিরাছিলেন। তাঁহার পত্নী ব্রহ্মমরী 
গাসিয়া বলিয়াছিলেন, "না, না, আমার মেরের রাজারাজ্যার সঙ্গে বিরে 
দেওরা হবে না। প্রথম ত ছেলে অপ্রাপ্তবন্ধ, তারপর রাজারাজ্যার 
সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ ভাল নর, আমার ছেলেমেরেরা রাণী বোনের সঙ্গে 
ভাল করে মিশুতে পার্বে না।" বাদব বাবু সেথান হইতে নিরাশ হইরা 
মাসিয়া কেশব বাবুর কাছে গিরাছেন।

এই সংবাদে কলিকাতার ব্রাহ্মদলের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত ত্ইব। আমরা স্থির করিলাম বে এই সম্বটে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত সতা-সকলকে জোর করিয়া ধরা আমাদের কর্ত্তবা এবং তাচা করিবার দুল্ল কেশব বাবুর কার্য্যের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। যে কেশব বাবু মহা মান্দোলনের পর ১৮৭২ সালের ৩ আইনে বরক্সার বিবাহের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তিনিই তাহা ভাঙ্গিতে ঘাইতেছেন, ইহা কেমন কণা 🔻 স্থতরাং এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত কার্য্যপ্রণালী রক্ষা করিবার জন্ম জোরে দাঁড়ান কর্ত্তব্য। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বন্ধুভাবে একবার কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমুদায় কথা তাঁহার প্রমুখাৎ ভনিবার চেষ্টা করা উচিত। তদমুসারে একদিন আমরা তিন বন্ধু মিলিয়া কেশব বাবুর সহিত সাক্ষাথ করিতে গেলাম। বাইবার দিন শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মন্ত্রুমদার মহাশরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাই। তিনি नित्भव दकान । नित्क भारतिकान ना । विनामन, "आमि मदव বোদাই হইতে আসিয়াছি, আমি কোনও সংবাদ জানি না। তোমরা কেশব বাবুর কাছে যাও, আমিও পশ্চাতে আসিতেছি।" আমরা গিয়া কেশব বাবুর সহিত কথা কহিতেছি, তিনিও আসিয়া একপার্বে বসিলেন। কেশব বাবু কোনও মতেই বিশেষ সংবাদ দিতে চাহিলেন না। বলিলেন "এখন কোনও সংবাদ দিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "এই সংবাদে বান্ধদের মন অতিশয় উত্তেজিত, আপনার উচিত আমাদিগকে সকল সংবাদ দেওয়া। লোকে ত আপনার নিকট আসে না, আমাদিগকেই পণে বাটে ধরে, আমাদের সঙ্গে ঝগুড়া করে। আমরা উত্তর দিতে পারি, লোককে শান্ত করিতে পারি, এমন সংবাদ আমাদের কাছে থাকা আব-শুক।" তিনি কোনক্রমেই কিছু বলিলেন না। অবশেষে আমি বলিলাম,— "আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, আপনারা খান্তগির মহাশরের কন্সার

বিবাহে তাঁহাকে কিরপ চাপিরা ধরিরাছিলেন, তাহা মনে আছে। তাঁহার ঘাড়ের মাস ছিঁড়িরা খাইরাছিলেন। আপনার কন্তার বিবাহে রাক্ষদের অবলম্বিত কোনও নিরমের ব্যতিক্রম হইলে ব্রাক্ষেরা ছাড়িবে না।" বেই এই কথা বলা, অমনি কেশব বাবু বিরক্ত হইরা চেরার ছাড়িরা টেবিলের উপর উঠিয়া বসিলেন, কাঁথে একখানা গামছা ছিল. তাহা মাথার বাঁধিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আমারও ঘাড়ের মাস ছিঁড়ে খাবে তার আর কি দৃ" আমি পূর্কে কখনও তাঁহাকে এত উত্তেজিত দেখি নাই। দেখিয়া মনে হইল আর তাঁহাকে বিরক্ত করা উচিত নর। আমরা উঠিয়া দাড়াইলাম, বলিলাম, "আপনি বিরক্ত গইতেছেন, তবে এ কথা থাক।" এই বলিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম।

অতঃপর আমাদের দলে মন্ত্রণা চলিল। এইবার "সমদর্শী" দল,
দ্বীস্বাধীনতার দল, নিরমতন্ত্রের দল, সকল দল এক হইল। এমন কি
ক্রন্ধ শিবচন্দ্র দেব মহাশর পর্যান্ত আমাদের দলে বোগ দিলেন। সকলেই
অহতে করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে মহা বিপদ উপস্থিত।
আমাদের মনে কি ছ্রাবনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাষাতে বর্ণনা
করিবার নহে। আনন্দমোহন বাবু তথন মুক্লেরে পরিবার রাখিয়া আসিয়া
হাইকোটের নিকট আপনার চেধারে বাস করিতেন। আমি সর্বাদ।
তাহার নিকট বাইতাম। এবং ছজনে বসিয়া হায় হায় করিতাম। এমন
কতদিন গিয়াছে, আমি তাঁহার কোচে বসিয়া আছি তিনি কোটের
ছই পকেটে ছই হাত দিয়া গভীর চিন্তান্বিভভাবে সেই একটুকু ঘরের
মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাদ্চারণা করিতেছেন; ছজনের মুথেই কণা
নাই, বছক্ষণ পরে এক একবার কোচের নিকট আসিয়া দাড়াইয়া বলিতেছেন, "শিবনাথ বাবু, কি হবে ? কি করা যায় ?"

অবশেষে স্থির হইল যে সকলে একদিন একত বসা আবশ্রক।

ভদত্সারে ৯৩ কলেন্দ্র ব্রীট ভবনে ইতিয়ান আসোসিয়েশনের হলে একদিন রাত্রে সকলে বসা গেল। কেশব বাবৃকে কিছু বলা উচিত কি না, বদি বলা হয় কি বলা হইবে, কে কে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এই বিচারে রাত্রি প্রান্ন ছইটা বান্ধ্রিয়া গেল। স্থির হইল, একখানি প্রতিবাদপত্রে করেক ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়া কেশব বাবৃর হাতে দেওয়া হইবে। কিছু সেই গভীর রাত্রে বন্ধুষর ছুর্গামোহন দাস ও দারকানাথ গাঙ্গুলি বলিলেন, নে. "এই প্রতিবাদপত্র প্রেরণের অনিবার্য্য ফল—কেশব বাবৃ তাহার সমৃতিত ব্যবহার না করিলে সভন্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাহা করিতে তোমরা প্রস্তুত আছ কি না ?" আনন্দ নোহন বাবৃ ও আমি বলিলাম— "স্বতন্থ সমাজ প্রতিষ্ঠা এখনও আমাদের মনে নাই, সে বিষয়ে কণা দিতে পারি না। বেটুকু আপাততঃ কর্ত্রবা বোধ হইতেছে তাহাই করিতে গাইতেছি। ফলাফল জানি না।" ছুর্গামোহন বাবৃ বলিলেন—"ছেলেপেলার মধ্যে আমরা নাই। যারা আমাদের সঙ্গে সমগ্র পথ যাইতে প্রস্তুত নন, তাঁদের সঙ্গে স্বাক্ষর করিব না।" এই বলিয়া তিনি ও দারি বাবৃ চলিয়া গেলেন।

ইহারা ছইজনে চলিয়া গেলে প্রতিবাদপত্রে উল্লেখ্য বিষয়গুলি স্থির হইরা গেল। পর্যদিন হইতে তাহাতে বিশিষ্ট ব্রাহ্মদিগের স্বাক্ষর লওয়া হইতে লাগিল। সকলের ভক্তিভাজন শিবচক্র দেব মহাশম স্বাক্ষর-কারীদের অগ্রনী হইলেন। কি জানি কি ভাবিয়া ছর্গামোহন বাবু ও দারি বাবু ছই দিন পরে উক্ত পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এদিকে ৯ই কেব্রুয়ারি দিবসের ইপ্তিয়ান মিয়ার পত্রিকাতে কুচবিহার-বিবাহ স্থনিশ্চিত বলিয়া প্রকাশিত হইল। সেই দিবসই আমাদের নিযুক্ত তিন ব্যক্তি ২৬ জন বিশিষ্ট ব্রাক্ষের স্বাক্ষরিত ঐ পত্র কেশব বাবুকে দিয়া আসিলেন। কেশব বাবুর প্রচারক কাস্তিচক্র মিত্র মহাশম্ব তাহা লইয়া-

ছিলেন। আমরা পরে শুনিলাম, কেশব বাবু তাহা না পড়িয়া পা দিয়া দলাইয়াছিলেন এবং ছিঁ ড়িয়া ছেঁ ড়া কাগজের বাজে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। শিবচক্র দেব মহাশয়ের স্বাক্ষর যাহাতে আছে, সে পত্র কেশব বাবু পা দিয়া দলাইয়াছেন শুনিয়া আমরা মনে বড়ই ক্লেশ পাইলাম। সেই দিন মনে বুঝিলাম এ বিবাদ সহজে মিটিতেছে না।

আমরা কেশব বাবুর নিকট প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করিয়াই তাহা মুদ্রিত করিয়া মফঃস্বলের সকল সমাজে প্রেরণ করিলাম ও তাঁহাদের পরামর্শ জিজাসা করিলাম। চারিদিক হইতে কেশব বাবুর হতে প্রতি বাদপত্র আসিতে লাগিল।

এদিকে আমার জীবনের দ্বিতীয় সন্ধট উপস্থিত। প্রথম সন্ধট গিয়াছিল, উপবীত ত্যাগের সময়; দ্বিতীয় সন্ধট আসিল, কন্ম ছাড়িবার সময়। আনি সেই বিশেষ প্রতিজ্ঞার দিন হইতে গবর্ণমেন্টের চাকুরী ছাড়িব বলিয়া ক্বতসন্ধর হইয়াছিলাম। কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাকে দিব এই সন্ধর ছিল। সে জন্মকেশব বাবুর ভারতাশ্রমে গিয়াছিলাম। এখন সেই সন্ধর আবার মনে জাগিয়া মনকে অস্থির করিয়া তুলিল। আবার আমি সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান হইতে লাগিলাম। একদিকে কত চিস্তা, কত বিভীষিকা মনে আসে; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তখনও ভবিষ্যতের গর্জে, বাহাদের মুখ চাহিব এরূপ কেহ কোণাও নাই; বুদ্ধ পিতা-মাতার কথা মনে হইতে লাগিল। তাঁহারা চিরদারিক্রো বাস করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের একমাত্র পূত্র, তাঁহাদের দারিক্রাছঃখ ঘুটিবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার ছই স্ত্রী ও শিশু পূত্র কল্পা, তাহাদিগকেই বা কে দেখিবে? আমার সংসারভার বহন করিব কিরূপে? এই চিস্তায় মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। অপরিদিকে ব্রাহ্মসমাজের এই নব আন্দোল

লম আমাকে বেরিয়া লইতে লাগিল: আমার ধ্যানে জ্ঞানে প্রবেশ করিতে লাগিল: আমি স্থূলের কাব্দেও ভাল করিয়া মন দিতে অসমর্থ হুটতে লাগিলাম। কি কবি কি কবি এই চিম্বাতে কয়েক দিন গেল। আমি আর ভাল করিয়া আহার করিতে পারি না বা ভাল করিয়া নিদ্রা-যাইতে পারি না। এই উদ্বেগের মধ্যে হজমশক্তি খারাপ হইয়া শরীর তর্মল হইরা পড়িতে লাগিল। অবশেষে আমার চিরদিনের বিপদের বন্ধ যে ঈশবের চরণে প্রার্থনা তাহার শরণাপন্ন হইলাম। জীবনের প্রধান প্রধান সঙ্কটে ব্যাকুল প্রার্থনা আমার জ্বন্থ আলোক আনয়ন করে, আমি ঈশবের বাণী শুনি। একদিন বড় ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিতে বসিলাম। সে প্রার্থনার মর্ম্ম এই—"নিষিদ্ধ প্রণয়ে আসক্ত। নারী যেমন তাহার প্রেমাম্পদের জ্ঞাপিতা মাতা গৃহ পরিবার আত্মীয়-স্বজন সকল ছাড়িয়াও আপনার অলঙ্কারের বাক্সটি সঙ্গে লয়. কিন্ধ আবশুক হইলে তাহাও পথে ফেলিয়া চলিয়া যায়, তেমনি আমি সকল ছাড়িয়াও যেটা ধরিয়া আছি. হে ভগবান, আবশুক হইলে সেটাও ছাড়াইয়া আমাকে লইয়া যাও।" এই প্রার্থনার পর "ছাড়" "ছাড়" বাণী আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। বন্ধগণের অনেকে নিষেধ করিতে লাগিলেন. কিন্তু আমি যে আর বিলম্ব করিতে পারি না। একটা দিন যায়, যেন এক বৎসর যায়। মার্চের শেষ পর্য্যস্ত অপেকা ক্রিলে সে বৎসরের বোনাস (Bonus) স্বরূপ স্থূলফণ্ড হইতে অনেক-গুলি টাকা পাইতে পারিতাম। শিক্ষক বন্ধুগণ সেজ্ঞ বারবার অপেক্ষা করিতে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্তরের বাণী অপেক্ষা করিতে দিল না। ১৫ই ফেব্রুয়ারি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারের হস্তে পদত্যাগপত্র দিয়া বাঁচিলাম। ১লা মার্চ হইতে স্বাধীন হইরা এই আন্দোলনে ডুবিলাম। তদবধি ঈশ্বর আমার ভার সমূচিতরূপে বহিয়া আসিতেছেন।

আমি তাঁহার করণার কথা আর কি বলিব। তিনি বে কিরূপে আমার সকল অভাব পূরণ করিয়া আসিয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্যাাহিত হুইতে হয়। যে-সকল অভাব আমার করনারও অভীত ছিল, তাহাও তিনি পূরণ করিবার উপায় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধন্ম তাঁর কুপা !

এদিকে আমরা আন্দোলন চালাইবার জন্ম "সমালোচক" নামে এক সাপ্তাহিক কাগজ ও তৎপরেই Brahmo Public Opinion নামক ইংরাজি কাগজ বাহির করিলাম। হুর্গামোহন বাবু ও আনন্ধমোহন বাবু উক্ত উভর কাগজের ব্যরভার বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হুর্গামোহন বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভ্রনমোহন দাস মহাশর ইংরাজি কাগজের এবং আমি বাংলা কাগজের সম্পাদক হইলাম। তাহাতে চারিদিকের ব্যাম্বাগণের মতামত প্রকাশিত হইতে লাগিল।

কেশব বাব্ ব্রাহ্মগণের প্রতিবাদের প্রতি দৃক্পাতও না করিয়া কল্লা লইয়া কুচবিহারে বিবাহ দিতে গেলেন। কুচবিহারে আমাদের লোক ছিল, তাঁহার নিকট হইতে আমরা সমুদর ভিতরকার সংবাদ পাইতে লাগিলাম এবং সমালোচকে সারস পাখীর উক্তি বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলাম। সংবাদ পাওয়া গেল, প্রথম, কেশব বাবু কল্লা সম্প্রদান করিতে পাইলেন না; দিতীয়, বিবাহে রাহ্মপুরোহিত ব্রাহ্মণগণ পৌরোহিত্য করিলেন, গৌরগোবিন্দ রায় উপস্থিত ছিলেন মাত্র, কিছু করিতে পান নাই; তৃতীয়, বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা হইতে পারিল না; চতুর্গ, বিবাহে অয়ি আলিয়া হোম হইল, বর সেখানে থাকিলেন, কল্লাকে উঠাইয়া লওয়া হইল; পঞ্চম, বিবাহস্থলে রাহ্মকুলের প্রথামুসারে করগোরী নামক ছইটি পদার্থ স্থাপন করা হইল, প্রতাপচক্র মন্ত্র্মদার প্রভৃতি বন্ধ্বপণের বন্ধ প্রতিবাদসন্বেও তাহা অম্বর্থিত করা হইল না, ইত্যাদি।

° এই-সকল সংবাদ প্রচার হওরার কলিকাভাতে ও অপরাপর স্থানে <u>जाऋषिरभत्र मर्था प्वांत्र चात्नांगन भाकित्रा मांडाहेग । चामता भंजीत हिसात</u> মধ্যে পড়িরা গেলাম। আমাদের বন্ধু-গোঞ্জীতে এই পরামর্শ স্থির হইল বে এই মহা বাত্যার মধ্যে কাণ্ডারীর কান্ধ করিবার জন্ম সমাজের বিশিষ্ট কভিপন্ন ব্যক্তি লইন্না "ব্ৰাহ্মসমাজ কমিটি" নামে একটা কমিটি নিয়োগ করা ভাল। তাঁহারা লোকের ভাব অবগত হইবেন, তাঁহার। কর্ত্তব্য নির্দারণ করিবেন, তাঁহারা আন্দোলনকে চালাইবেন, ইত্যাদি। এই কমিট নিয়োগের মানসে আমরা মীটিং করিবার জন্ম কেশব বাবর নিকট আলবার্ট হল চাহিলাম, কারণ তিনি উহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি অমুমতি দিলেন: কিন্তু আমরা মীটিং করিতে গিরা দেখি, যে গ্যাস ছালিবার ছকুম নাই। কারণ শোনা গেল বে এলবার্ট হল ব্যবহার করিতে চাওয়াতে কেশব বাবু তাহার সম্পাদকরূপে সভা করিবার অধিকার দিয়াছেন, কিন্তু গ্যাসের আলো ব্যবহার করিবার অধিকার না চাওয়াতে তাহা দেন নাই। ইহা লইয়া মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইল। শত শত ভদ্রলোক, যতদূর শ্বরণ হয় কতিপয় নারীও তার মধ্যে ছিলেন। সভান্তলে সমাগত লোকেরা অন্ধকারে বসিবার স্থান নির্দেশ করিতে পারেন না। সভার উদ্যোগকর্ত্তগণ ব্যস্ত হইরা পড়িলেন। তাড়াতাড়ি বাজার হইতে বাতি কিনিয়া আনা হইল। কিন্তু অপর পক্ষীয় কতকগুলি দবক এত চীৎকার ও গালাগালি করিতে লাগিল যে মীটিং করিতে শারা গেল না। তৎপরে টাউন হলে ব্রাহ্মদের মীটিং করিয়া "ব্রাহ্মসমাজ কমিটি" নিয়োগ করা হয়।

এই "ব্রাহ্মসমাজ কমিটি"র নিরোগ সম্বন্ধে একটা কথা শ্বরণ আছে। রিজোলিউসনটা লিখিবার সময় কোন কোনও বন্ধু এমন কঠিন ভাষা ব্যবহার করিতে চাহিলেন, ষাহা ব্যবহার করার পর, আর কেশব বাবুর সহিত একত্র থাকা সম্ভব নয়। আমি ও আনন্দমোহন বাবু তাহাঙে আপত্তি করিয়া বলিলাম—"আমরা এথনও এমন কথা বলিতে পারি না বে কেশব বাবুকে ছাড়িবই, স্থতরাং এমন কথা লেখা হইবে না বাহাতে আমাদিগকে ছাড়িতে বাধ্য করে।" আমাদের আপত্তিতে ভাবাটী নরম করিয়া দেওয়া হইল।

এদিকে আমি বড় নরম লোক বলিয়া বন্ধুরা আমার হাত হইতে "সমালোচক" তুলিয়া লইয়া ঘারি বাব্র হাতে দিলেন। তিনি একেবারে অন্নিবর্ধণ করিতে লাগিলেন। বতদ্র শ্বরণ হয়, সে সময়ে দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ৯৩ কলেজ ব্রীটে আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, তিনি ঘারকানাথ গাঙ্গুলির সহিত একযোগে সমালোচনের ভার লইলেন।

কেশব বাব্ কন্সার বিবাহ দিয়া কলিকাতাতে ফিরিয়া আসিলেন, সহরে ব্রাহ্মদলে তুমূল আন্দোলন চলিতে লাগিল। কেশব বাব্ ভারতবর্ষীর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। উক্ত সমাজের মীটিং ডাকিবার জন্ম শিবচক্র দেব প্রমুখ ব্রাহ্মগণের এক (requisition) আবেদনপত্র তাঁহার নিকট গোল। কেশব বাব্ মীটিং ডাকিতে স্বীক্বত হইলেন না। সে মীটিং ডাকার উপায় রহিল না। কেশব বাবুকে আচার্য্যের পদ হইতে অপহত করিবার জন্ম ভারতবর্ষীর ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মগুলীর মীটিং ডাকিবার অন্ধরোধ করিয়া এক আবেদন গোল। কেশব বাবু সে আবেদন গোল করিয়া করিয়া নিজের নামে এক বাব্ আবেদনকারীদের আবেদনের উল্লেখ না করিয়া নিজের নামে এক মীটিং ডাকিলেন। বে বিজ্ঞাপনের উল্লেখ না করিয়া নিজের নামে এক মীটিং ডাকিলেন। বে বিজ্ঞাপনে তাহা ডাকা হইল তাহা অন্তত্ত। Babu Keshub Chunder Sen will propose that Babu Keshub Chunder Sen be deposed। এরূপ অন্তত বিজ্ঞাপনের মর্শ্ব আমরা কিছু বুরিতে পারিলাম না। বাহা হউক ব্র্থাসময়ে দলে-

বলে আমরা সভাতে উপস্থিত হইলাম। কার্য্যারম্বেই মহা গোলযোগ উঠিল। সভাপতি হন কে ? কেশব বাবুর বন্ধুরা তাঁহাকে সভাপতি করিতে চাহিলেন, আমরা বলিলাম তাহা কিরূপে হয় ? থার কার্যোর বিচার করিবার জন্ত মীটিং. তিনি কিরূপে সভাপতি হন ? আমরা ছুর্গামোহন বাবুকে সভাপতি করিতে চাহিলাম, তাঁহারা রাজি হইলেন না। কে সভাপতি হইবেন এই বিচার লইয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। শেষে কেশব বাবু ছুৰ্গামোহন বাবুকে সভাপতি ক্রিতে রাজি হইলেন। কিছ ভোট দিবার সময় কে সভা কে সভা নয় এই বিচার আবার উঠিল। কেশব বাবুর বন্ধুগণ বিরোধীদলের অনেকের সম্বন্ধে আপত্তি করিতে লাগিলেন। বাহা হউক অবশেষে কেশব বাবুর সম্মতিক্রমে হুর্গামোহন বাবুকে সভাপতি করা হইল। তদনস্তর কেশববাবু নিজের পদ্চাতি সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাহিলেন। হুর্গামোহন বাবু সভাপতিরূপে সে প্রস্তাব উত্থাপনের ভার আমার প্রতি অর্পণ করিলেন। আমি যেই প্রস্তাব করিতে দাঁড়াইলাম, অমনি কেশববাবু সদলে সভা ত্যাগ কবিরা গোলেন। এদিকে সেনবংশীর বালকগণ ও তাহাদের বালক-বন্ধগণ চীৎকার ও গোলমাল করিতে লাগিল।

আমরা সেই গোলমালের মধ্যে করেকটা নির্দ্ধারণ (resolution) পাস করিলাম। একটির ছারা কেশব বাবুকে আচার্য্যের পদ হইতে নামান হইল, অপরটীর ছারা করেকজন আচার্য্য নিরোগ করা হইল।

এই গেল বৃহস্পতিবারে। পরবর্তী রবিবারে সংবাদ আসিল বে কেশব বাবু মন্দিরের থারে চাবি দিয়াছেন, এবং মন্দির রক্ষার জন্ত করেকজন অমুচরকে তন্মধ্যে স্থাপন করিরাছেন। এই সংবাদ পাইরাই থারকানাথ গাঙ্গুলি ভারা আমার নিকট আসিরা উপস্থিত, "চলুন আমরাও ব্রহ্মন্দিরের । হারে তালা চাবি দিয়া আসি। মন্দির ত আমাদেরও, কারণ সকলে

মিলিয়া টাকা দিয়াছি, কেশব বাবু একলা কেন বলপূৰ্ব্বক অধিকার করিবেন গ্" আমি এসব বিবাদে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, তিনি অপর ছইজন বন্ধকে লইয়া তালাচাবি দিতে গেলেন। সেই তালাচাবি দেওয়ার ব্যাপার এক কৌতৃককর ঘটনা। দারকানাথ গাস্থলি ও দেবীপ্রসর রায়চৌধুরী তালাচাবি লইয়া গেটে উপস্থিত হইয়া দেখেন তাহাতে তালাচাবি লাগান আছে, এবং ভিতরে কেশব বাবুর করেকজন অনুগত শিষা বুহিয়াছেন। ইহারা গিয়া গেটের নিকট দাড়াইবামাত্র ভাহারা ছুটিয়া অপরদিকে আসিলেন। তর্ক বিতর্ক ও বাগবিততা আরম্ভ চটল। ইঁহারা বলিলেন, "মন্দির তো কেবল আপনাদের নয়, আমাদেরও। আপনারা কেন বলপূর্বক অধিকার করিবেন ? আপনারা ভিতরে চাবি দিয়াছেন আমরা বাহিরে দিব।" এই বলিয়া দারি বাবু ও দেবীপ্রসর বাবু চাবি দিতে প্রবুত্ত হইলেন। কেশব বাবুর বন্ধুগণ ভিতর হইতে বাধা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হাত ঠেলাঠেলি, ধরাধরি, ছডাছডি এই টানাটানির অবস্থাতে ভিতরকার কেশব-শিষাগণের একজনের হাতে বোধ হয় গেটের লোহার রেলের আঘাত লাগিয়া পাকিবে। বাহিরে কথা উঠিল, প্রতিবাদীরা হাতে কামড়াইয়া দিয়া গিন্নাছে। ইহা লইন্না হাসাহাসি ও সংবাদপত্তে কিছুদিন ঠাট্টা তামাসা চলিয়াছিল।

এই সংবাদ সহরে ছড়াইরা পড়াতে সেইদিন বৈকালে মন্দিরের ছারে সহরের লোক জড় হইল। আমাদের পক্ষীয় বন্ধুরা আবার সাজিয়া'গুজিয়া আপনাদের নিযুক্ত আচার্য্য রামকুমার বিভারত্বকে সঙ্গে লইয়া
বেদী অধিকার করিবার জন্ত গেলেন। আমাকে সঙ্গে ঘাইবার জন্ত
বিশেষ অন্যরোধ করাতেও আমি গেলাম না। ব্রন্ধোপাসনার অধিকার

স্থাপন করিতে বাওয়া আমার ভাল লাগিল না। বন্ধুরা গিয়া দেখেন, সাধু অঘোরনাথ শুপ্ত অপরাহু ৪টা চইতে বেদী অধিকার করিয়া বসিয়া শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। তাঁহারা স্থিরভাবে বসিয়া অপেক্ষা করিতেলাগিলেন। ক্রমে উপাসনার ঘণ্টা বাজিল, অঘোর বাবু নামিতেছেন, ওদিকে বিদ্যারত্র ভারা অগ্রসর চইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় কে পশ্চাৎ চইতে তাঁহার কাছা ধরিয়া টানিয়া রাখিল। ওদিকে কেশববার প্রশিশ-পরিবেষ্টিত চইয়া আসিয়া বেদী অধিকার করিলেন। অমনি প্রতিবাদীর দল, প্রায় ৭০৮০ জন, মন্দির ত্যাগ করিয়া আসিলেন। আমি তখন মন্দিরের পার্বে আমার পরিচিত এক বন্ধু ডাক্তার উপেক্রনাথ বস্ত্র বাড়ীতে কি চয় জানিবার জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলাম, লজ্জা ও সঙ্কোচবশতঃ প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে যাই নাই। প্রতিবাদীর দল মন্দির হইতে তাড়িত হইয়া ডাক্তার বন্ধুর বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া আমি ব্রক্ষোপাসনা করিলাম।

এই আমাদের স্বতম্ব উপাসনা আরম্ভ হইল; উপাসনাস্তে প্রতিবাদকারীদল আবার মন্দিরে অধিকার স্থাপন করিতে গেলেন। আনি সে
সঙ্গে গেলাম না। শুনিলাম কেশব বাবুর উপাসনা তথনও শেষ হয়
নাই। তাঁহার উপাসনা শেষ হইবামাত্রই প্রতিবাদকারী দল নীচে
বিসিরাই সংঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। ষেই তাঁহাদের সঙ্গীত আরম্ভ হওয়া
অমনি উমানাথ শুপ্ত প্রভৃতি কেশব বাবুর কয়েকজন অমুগত শিয়া
"দয়াল বল জুড়াক হিয়ারে" বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে ও খোল করতালের ধ্বনি করিতে করিতে ধাবিত হইয়া আসিলেন এবং অপর পক্ষের
সংস্পীত চাপা দিয়া ফেলিলেন। পুলিস-অ্পারিন্টেশ্রেন্ট কালীনাথ বস্থ
সদলে আসিয়া প্রতিবাদকারী দলের মামুবদিগকে বাছিয়া বাছিয়া ধরিয়া
মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিতে লাগিলেন। এই ঘটনা এমনি শোচ-

নীয় হইয়াছিল, বে, আমাদের শ্রন্ধের বহুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশর এক কোণে চকু মুদিরা উপাসনার ভাবে ত্রিলেন; প্রতাপচক্র মজুমদার মহাশর তাঁহাকে দেখাইয়া পুলিশকে বলিলেন, "এই একটা বদমায়েস।" তাঁহাকে ধরিরা বাহির করা হইল।

ইহার পরে চিঠিপত্র চালাচালিতে কিছু দিন গেল। ওদিকে ত্রাহ্ম-সমান্ত কমিটি সম্দায় বিবরণ দিয়া কলিকাতার ও মফঃস্থলের ত্রাহ্মগণের অভিগ্রায় জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অধিকাংশই স্বতম্র সমাজ-স্থাপনের পরামর্শ দিলেন। তদমুসারে পরবর্তী ২রা জ্যৈষ্ঠ দিবসে টাউন হলে ব্রাহ্মদিগের সভা ডাকিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল।

এই বিবাদের বিষয় ভাবিতেও ক্লেশ, লিখিতেও ক্লেশ, কিন্তু বিবাদটা বখন গ্রান্ধসমাজের ইতিবৃত্তের অঙ্গ হইরা গিরাছে, তখন সে বিষরে বতটা শ্বরণ হর, লিখিয়া রাখা ভাল বলিয়া লিখিলাম। দলাদলিতে মামুষকে কিরূপ অন্ধ করে তাহা দেখাইবার জন্ত একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই অংশের উপসংহার করিতেছি।

এই গোলমালের মধ্যে আমাদের দলে যিনি বিনি লেখনী ধারণ করিতে জানিতেন তাঁহারা সকলেই কেশব বাবুর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে লাগিলেন। আমি "এই কি ব্রাহ্মবিবাহ" নাম দিয়া এক পৃত্তিকা লিখিলাম। পূর্ব্বোক্ত ঘননিবিষ্ট মণ্ডলীর সভ্য বন্ধ্রযোগিনীনিবাসী আনন্দচক্র মিত্র স্থকবি বলিয়া সাহিত্য-ক্ষগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; তিনি এই সময়ে কুচবিহার-বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া একথানি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করিলেন। এ সংবাদ আমরা জানিতাম না। তাহা বে আমার বন্ধু কেদারনাথ রায়ের প্রেসে ছাপা হইতেছে তাহাও জানিতাম না। যখন বাহির হইল, তথন একথানা আমার হাতে পড়িল। আমি দেখিলাম তাহাতে অতি ল্ল্ড্ডাবে ক্লেশব বাবুকে

ও তাঁহার দলকে আক্রমণ করা হইরাছে। বিশেষ অপরাধের কথা এই, স্বাচার্য্যপত্নীকে তাহার মধ্যে স্বানিরা তাঁহার প্রতিও ববুভাবে শ্লেষ-বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। আমি আচার্য্যপত্নীকে মনে মনে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম। আমি দেখিয়া জলিয়া গোলাম। তৎক্ষণাৎ আনন্দ মিত্রকে ডাকাইয়া, কেদারকে অমুরোধ করিয়া, এ পুস্তিকা প্রচার বন্ধ করিয়া দিলাম। দিয়া মিরার আফিসে গিয়া কেশব বাবর দলস্ত প্রচারক বন্ধদিগকে বলিয়া আসিলাম. "বদি ঐ পুস্তিকা তাঁহাদের হাতে পড়ে কিছু বেন মনে না করেন। আমরা অগ্রে জানিতাম না. পরে জানিয়া উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছি।" হায়, হায়, দলাদলিতে নামুষকে কি অন্ধ করে। ইহার পরও তাঁহার। বিরোধী দলের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করিলেন, যে, তাহারা নাটক লিখিয়া আচার্য্য-পন্নীর প্রতি লঘুভাষা প্রয়োগ করিয়াছে। আবার এই কথা এরুপ ভাবে লিখিলেন, যেন আমিই ঐ নাটক লিখিয়াছি। তথন আমি লক্ষাতে মরিয়া গেলাম। এরপ দলাদলির মাথার ধর্ম টেকে না। আমরা সেই যে ধর্ম হারাইয়াছি, তাহার সাজা এতদিন ভোগ করিতেছি, আর কত-দিন ভোগ করিব, ভগবান জানেন। ব্রাশ্বসমাজ এতংছারা লোক-সমাজে যে হাঁন হইয়াছে, তাহা আঞ্চিও সাম্লাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বান্ধসমান্তের অধঃপত্তন আমাদের পাপের শান্তি।

## নবম পরিচ্ছেদ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রবে বাহা কিছু করিরাছি তাহাই আমার জীবনের প্রধান কাজ। এখন ভাবিরা আশ্চর্যা বোধ হইতেছে কিরপে ঈর্মর এই ঘূর্ণীপাকের মধ্যে আমাকে আনিরা ফেলিলেন, তাঁহার বাণী আমাকে কিরপে অধিকার করিল। আমার প্রকৃতিনিহিত তর্মণতা কতবার আমাকে তাঁহার প্রদর্শিত পথ হইতে ও তাঁহার নিদিষ্ট কাজ হইতে দূরে লইতে চাহিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাকে দূরে বাইতে দিলেন না। বেন আমার চুলের টিকি ধরিরা আমাকে বাঁধিরা রাখিলেন।

এরপ মহৎ ব্রত ধারণ করিয়াও আমার স্থাসক্তচিত্ত বছদিন স্থাপর প্রবোভন অতিক্রম করিতে পারে নাই; বারবার আশ্ববিশ্বতির ও ঈশর-বিশ্বতির মধ্যে পড়িয়া স্থাধের পশ্চাতে ছুটিয়াছে। বলিতে কি এই আন্তরিক সংগ্রামের জন্মই আমার ঘারা যতটা কাজ হইতে পারিত তাহা হইতে পারে নাই। আমি বছবংসর বেন হই হাত দিয়া ঈশরের সেবা করিতে পারি নাই, এক হস্ত প্রবল প্রবৃত্তিকুলের সহিত সংগ্রামে আবদ্ধ রাখিতে হইরাছে এবং বেন অপর হাত দিয়া ঈশরের সেবা করিয়াচি। সময় সময় মনে হইয়াছে আমার মত হর্মক ব্যক্তির প্রতি প্রধান কার্যের তার না থাকিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ভাল হইত। ইহার প্রতি লোকের আরপ্ত শ্রদা জন্মিত। বাস্তবিক এতদিন পরে যতই চিস্তা করিতেছি ততই মনে হইতেছে যে, বেরূপ শুক্তর কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলাম, তাহার শুক্ত বেন বছদিন হৃদয়ক্ষম করিতে পারি নাই, সমৃতিত দারিছ্জান বৈন জাগে নাই। বিবাদ-রিসন্থাদের মধ্যে উৎসাহের

সহিত নানা কাবে ছটিয়াছি, ধীর চিত্তে নিবের প্রকৃতির ছর্মনতা কক্ষ্য করিবার ও তচুপরি উঠিবার আরোজন করিবার সমর পাই নাই; কাজকর্ম্মে অতিরিক্ত ব্যস্ততার মধ্যে নিবিষ্ট চিত্তে ধর্মজীবনের পাচতা ও গভীরতা সাধন করিবার সময় পাই নাই। কতবার মনে করিয়াছি. দূর হোক সরিয়া পড়ি, সকলের পশ্চাতে থাকিয়া উৎসাহ দান ঘারা কার্য্য করি, কিন্তু ঘটনার পর ঘটনার স্রোতে আমাকে টানিয়া সন্মুখে লইয়াছে। ষ্টব্বর আমাকে দূরে বা পশ্চাতে বাইতে দেন নাই। সে-সকল কথা আর ভাঙ্গিরা বিধিবার প্রয়োজন নাই। এখন সে-সব সংগ্রাম চলিয়া গিয়াছে। যে প্রবৃত্তিসর্প মধ্যে মধ্যে আমাকে বেষ্টন করিয়া শক্তিগীন করিত ঈশব তাহাকে হত করিয়া আমাকে মুক্তি দিয়াছেন। তিনি যাহা করেন তাহাই ভাল, আমাকে যে এতদিন কঠিন সংগ্রামে রাখিয়া-ছিলেন, তাহাও মঙ্গলের জন্ত। যে-সকল বলদ পথে চলিতে চলিতে উভয় পার্শের তৃণ গুলা ধাইতে চায়, তাহার মুখে চাম্ড়ার ঠুলি দিয়া; চাবুকের উপর চাবুক শাগাইয়া তাহাকে সোজা পথে চালাইতে হয়। বিধাতা তেমনি করিয়া আমাকে তাঁহার সেবার পথে আনিয়াছেন ! ধন্ত তাঁর মহিমা ! দর্পহারী ভগবান আমার দর্প চুর্ণ করিবার জ্ঞুই সময়ে সমরে আমার মন:কলিত অভিমান-মন্দির ভাঙ্গিরা ধৃলিসাৎ করিয়াছেন, নতুবা আমার দম্ভ-প্রবণ প্রকৃতি অহ্নারে পূর্ণ হইরা থাকিত। তিনি আমাকে কি শিক্ষাই দিয়াছেন। আর একটা কথা। আমি বদি নিজে প্রলুদ্ধ না হইতাম, বদি নিজে সংগ্রামের মধ্যে না পড়িতাম, কোন্ পণ দিয়া মানুষ অধ:পাতে বার তাহার আভাস বদি না পাইতাম, তাহা হইলে কি প্রদুদ্ধ ও অধংপতিত নরনারীকে সমবেদনা দিতে পারিতাম ? বৃদ্ধিমান গৃহস্থ বেমন বে ছেলেকে কোনও বিষয়ের তত্তাবধায়ক করিতে চান, তাহাকে সেই বিষয়ের সিঁড়ির নিয়তম থাপ হইতে পা পা করিয়া

তুলিরা থাকেন; তাহার ত্রম, হংশ, প্রলোভন, সংগ্রাম, সমুদর তাহাকে দেখাইরা থাকেন; তেমনি মুক্তিদাতা বিধাতা তাঁহার যে দাসকে অপরের সাহাব্যের জন্ত নিযুক্ত করেন, তাহাকেও ভাল মন্দ হই দেখাইরা থাকেন। বিচিত্র তাঁহার বিধাভৃত্ব, ধন্ত তাঁহার কর্মণা!

এখন সাধারণ ব্রাক্ষসমান্তের কথা বলি। প্রথম বক্তবা সাধারণ ব্রাক্ষসমান্ত নাম কিরুপে হইল ? আমরা বখন স্বতর সমান্ত হাপন করি. তখন আনাদের মনে ছইটি ভাব প্রবল ছিল। প্রথম, ভারতবর্ষীর রাক্ষসমান্তে একনারকত্ব দেখিয়াছি, কেশব বাবু সর্ক্ষেস্কা, এখানে ভাগ হইবে না, এখানে সাধারণতন্ত্রপ্রণালী অনুসারে কার্য্য হইবে। ঘিতীয়, কেশব বাবু ব্রাক্ষগণের ও ব্রাক্ষসমান্ত-সকলের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে তাহা হইবে না, এখানে সভাগণের ও সমান্ত-সকলের মত গ্রহণ করিয়া কার্য্য হইবে।

আমাদের মনে এই ছুইটা প্রধান ভাব ছিল, স্থুতরাং আমরা সমাজের নিরমাবলী প্রণারনের সমর এই ছুইটা বিষরই সমাজের উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রধানরূপে লিখিরা দিরাছিলাম। ধর্মবিষরে যে কোনও নৃতন মত, বা ধর্মজীবনের কোনও নৃতন আদর্শ যে স্থাপন করিতে ছইবে, তাহা আমাদের লক্ষাস্থলে ছিল না। বরং আমাদের ভাব এই ছিল বে, আমরাই ভারতববীর প্রাহ্মসমাজের প্রক্তত কার্য্য করিতেছি। সাধারণ প্রাহ্মসমাজের নামটা যে কেমন করিরা উঠিল ঠিক মনে নাই। যতদ্র স্থরণ হর, আমাদের প্রধান ভাবের দ্যোতক বলিয়া, আমাদের উৎসাহী বন্ধ পরলোকগত গোবিন্দচক্র ঘোষ মহাশের এই নামটার উল্লেখ করিরাছিলেন। গোবিন্দ বাবু ভারতববীর প্রাহ্মসমাজ স্থাপনকর্তাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। একলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিরা সাধারণ প্রাহ্মসমাজের স্থাপন বিষরে ও ইহার প্রথম নিরমাবলী নির্ণর বিষরে জনেক

সংশিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এমন কি এই সময়ে তাঁহার এক পুত্রের নামকরণ হইল, তাহার নাম "সাধারণচক্র" রাখিলেন। নাম শুনিরা আমরাই হাসিলাম, অপরে হাসিবে তাহাতে আশ্রুণ্য কি।

এই হাসাহাসির একটা কথা মনে আছে। নামকরণ অনুষ্ঠান হইতে ফিরিবার সময় আমি আনন্দমোহন বাবুর গাড়িতে আসিতেছিলাম। সাণারণচক্র নাম লইয়া গাড়িতে খুব হাসাহাসি হইতে লাগিল। আনন্দমোহন বাবু বলিলেন, "আমার ছেলের নাম দিবার সময় তার নাম ক্রম্ভানপদ্ধতিচক্র" রাখিব"।

নৃতন সমাজের নামটা কি হয়, নামটা কি হয়, আপনাদের মধ্যে কিছুদিন এই আলোচনা করিয়া অবশেষে একদিন কতিপর বন্ধু মিলিয়া আমরা মহর্ষির চরণ দর্শন করিতে গোলাম। তিনি তথন চুঁচুড়া সহরে গঙ্গাতীরস্থ এক ভবনে একাকী বাস করিতেছিলেন। তিনি সাধারণ এক্ষিসমাজ নামটা শুনিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে। আমাদের সমাজের নাম আদি সমাজ-অামরা কালে আছি, কেশব বাবুর সমাজের নাম ভারতবর্ষীয় সমাজ—তাঁরা দেশে আছেন, তোমরা দেশ-কালের অতীত হইয়া যাও।" দেখান হইতে আমরা নৃতন সমাজের নাম সাধারণ ব্রাশ্ধ-সমাজ রাখা স্থির করিয়া আসিলাম। সেই নামই রাখা হইল। কিন্তু এই নাম রাখিয়া তিন দিকে তিন প্রকার ফল ফলিল। প্রাচীন ব্রাশ্ধ-দিগের অনেকে এ নাম পছন্দ করিলেন না. তাঁহাদের চক্ষে যেন কেমন হান্ধা হান্ধা বোধ হইতে লাগিল। ছেলে-ছোক্রার ব্যাপার--হট্ট-গোল, এই ভাব তাঁহাদের মনে আসিতে লাগিল। এই কারণেই বোধ হয়, প্রাচীন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বাঁহারা আমাদের সঙ্গে বোগ দিবেন আশা করা গিয়াছিল, তাঁহাদের অনেকে তেমন করিয়া যোগ দিলেন না, দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। দিতীয়তঃ, এই নাম।লওয়াতে বাহিরের

লোকে মনে করিল, এ সমাজ কাহারও বিশেষ সম্পত্তি নর, সাধারণের সম্পত্তি. এথানে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার অধিকার আছে। এই কারণে বাছিরের লোকের মধ্যে কেছ মন্দিরের ছারে গোলবোগ করিলে যদি তাহাতে বাধা দেওয়া যাইত, তবে তাহারা বলিয়া উঠিত, "এটা যে সাধারণ সমাজ্ঞ, এখানে আবার বাধা দেও কেন ?" আমরা শুনিয়া হাসিতাম। ততীয় ফলটি সর্বাপেকা শুরুতর। এই নামের প্রভাবে. থাহারা ইহার সভা হইলেন, তাঁহাদের মনে নিরম্ভর এই কথা জাগিতে লাগিল যে ব্যক্তিগত প্রাধান্তে বাধা দেওয়াই এ সমাজের প্রধান কাজ। কর্মচারীদিগের কাব্রের সহায়তা করা অপেকা তাঁহাদের কাব্রের দোষ প্রদর্শন করা ও তাঁহাদের বাক্তিম্বকে সংযত করাই যেন সভাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। এই ভাব দইয়া কার্য্যারম্ভ করাতে প্রথম প্রথম কিছু-দিন আমাদের পক্ষে কর্মচারী পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাধিক সভাতে কার্য্যবিবরণ উপস্থিত হইলে সভ্যগণ এ ভাবে বসিতেন না যে অবৈতনিক কর্মচারিগণ বিনি বতটা কাঞ্চ করিয়াছেন, সে জ্ঞা ধ্যাবাদ করিয়া ভবিষাতে আরও ভালকাঞ্জের বাবস্তা করিতে হইবে: কিছ সভাগণ এই ভাবে উৎকর্ণ ও উৎশুক্ত হইয়া বসিতেন বে কার্য্যবিবরণে কোথায় কি ক্রটি আছে তাহা বাহির করিতে হইবে এবং কোথায় কি ভ্রম প্রমাদ আছে তাহা লইয়া কাড়াছেঁডা করিতে হইবে। বছবংসরে এই ভাব মনেক পরিমাণে গিয়াছে। কিন্তু সেই উৎকর্ণ ও উৎশুদ্ধ ভাব, সেই ব্যক্তিগত শক্তির নামে ত্রাস, সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামে অতিরিক্ত মাত্রার ঝোঁক, সেই কার্য্যে একতা অপেক্ষা প্রতিবাদ-পরায়ণ তার ভাব এখনও সম্পূর্ণ বায় নাই। সাধারণ ব্রাক্ষসমান্তের ভাব বলিলে সভাগণের মধ্যে মতবিরোধ দোষ-প্রদর্শনেচ্ছা প্রভৃতি বুঝার। ইহা অনেক পরিমাণে ঐ নাম গ্রহণের ফল বলিয়া বোধ হয়।

"সাধারণ ব্রাহ্মসমান্দ স্থাপিত হইলেই আমার শ্রম অতিশয় বাডিয়া গেল। প্রথমতঃ, ইহার অগ্রণী ব্যক্তিগণ ইহার নিরমাবলী প্রণরনে ও মফ:স্বল সমাজসকলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে ব্যস্ত হইলেন। এ কাজে তাঁহাদের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় থাকিতে হইত ; দিতীয়ত:, ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্ৰ "ব্ৰাহ্ম পাব্লিক ওপিনিয়নের" ব্ৰাহ্মধর্ম ও ব্ৰাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রবদ্ধাদি লিখিবার ও সহকারী সম্পাদকতা করিবার এবং "তরকৌমুদী" পত্রিকার সমগ্র সম্পাদকতা করিবার ভার লইতে হইত। এই "তত্ত-কৌমুদীর" প্রকাশ ও পরিচালনের ভার আমার উপরেই পড়িরাছিল। আনরা করেকমাস পূর্ব্বে "সমালোচক" নামে যে কাগজ বাহির করিয়া-ছিলাম, এবং যাহা বন্ধুগণ আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বন্ধুবর বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হন্তে দিয়াছিলেন, তাহাকে নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্ত করা উচিত বোধ হইল না। সে নামটা ভাগ লাগিল না এবং বে ভাবে তাহা চলিতেছে, তাহারও পরিবর্ত্তন মাবশ্রক বোধ হইল। তাই তাহার সম্পূর্ণ দারিত্ব একজন ব্রাহ্মবন্ধুকে দিয়া আমরা নবপ্রতিষ্ঠিত সমাব্দের নামে এক নৃতন কাগন্ধ বাহির করিতে প্রবন্ত হইলাম। নৃতন কাগব্দের নাম কি হয়, কি হয়, ভাবিতে ভাবিতে মামার মনে হইল-মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এক কাগজ বাহির ক্রিয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল "কৌমুদী"। আদিসমাজের কাগজের নাম তত্তবোধিনী; ভারতবর্ষীয় সমাজের কাগজের নাম "ধর্মতত্ত"। শেষোক্ত ছুই কাগৰু হুইতে "তত্ত্ব" এবং রাজা রামমোহন রারের "কৌমুদী" লইরা আমাদের কাগজের নাম হউক "তত্তকৌমুদী"। আমার মনের ভাব ছিল বে রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বে আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন মহাধর্মের ভাব প্রচারিত হইরা আসিতেছে তম্বকৌমুদী তাহাই প্রচার করিবে। অনেক দিন এরপ হইত তবকৌমুদীর প্রত্যেক। পংক্তি আমাকে নিথিতে হইত। সাহায্য করিবার কাহাকেও পাইতাম
না। এক এক দিন এমন হইরাছে, ছই পত্রিকা একদিনে বাহির

হইবার কথা। প্রভাবে স্থান ও উপাসনাস্তে প্রেসে বসিয়াছি, ত্রান্ধ
পাব্লিক ওপিনিয়নের কাল সারিয়া তরকৌমুদীর কাল, তরকৌমুদীর
সে কাল সারিয়া ত্রান্ধ পাব্লিক ওপিনিয়মের কাল, এইরূপ সমস্ত দিন
চলিয়াছে। মধ্যে এক ঘণ্টা আহার করিয়া লইয়াছি। কাল সারিয়া
রাত্রি দশটাতে শব্যাতে যাইবার কথা, কিন্তু তথনই হয়ত নিয়মাবলীপ্রণয়ন কমিটিতে গিয়া বসিতে হইল। একদিনের কথা শ্বরণ আছে,
বে দিন প্রাতে ওটার সময় বসিয়া রাত্রি ১১টা পর্যান্ত একদিনে এক
পুস্তিকা রচনা করিলাম, তাহার নাম "এই কি ব্রান্ধবিবাহ ?"

ওদিকে প্রথম নিয়মাবলী প্রণয়নের ব্যাপার এক মহা শ্রমসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিল। এক আনন্দমোহন বহু ব্যতীত আমরা আর সকলেই নিয়মতরপ্রপালী বিবরে অনভিজ্ঞ ছিলাম। তিনিই এ বিবরে আমাদের সারখি হইলেন; তাঁহার ভবনে নিয়মাবলী-প্রণয়ন কমিটির অধিকাংশ অধিবেশন হইত। সে-সকল অধিবেশনে চিস্তারও শেব ছিল না, তর্কেরও শেব ছিল না। কিরূপ নিয়মপ্রণালী সর্বাঙ্গস্থন্দর হয়, কিরূপে অতীত কালের ভ্রমপ্রমাদ আর না ঘটে, কিরূপে ব্রাহ্মগণের মধ্যে একতা স্থাপিত হয়, কিরূপে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে আবার শক্তিসঞ্চার হয়, এই-সকল চিস্তা সকলেরই মনে প্রবল থাকিত। তৎপরে নিয়মাবলীর পাঞ্লিপি মকঃশ্বল সমাজসকলে প্রেরিত হইয়া চারিদিক হইতে প্রভাবসকল আসিতে লাগিল। সেইসকলের বিচারের জন্ত দিনের পর দিন কমিটির অধিবেশন হইতে লাগিল। আমি হাসিয়া আনন্দমোহন বাবুকে বলিতাম,—"এ কমিটি তো কমিটি রৈল না, এ যে বেলীট হরে গেল।" একদিনের কথা মনে আছে। সে দিন প্রাতে ৬টা হইতে

অপরাহু ৬ টা পর্যান্ত আমি ত্রান্ধ পাবলিক ওপিনিরন ও তত্তকোমূদীর কাব্দে মগ্ন আছি, সন্ধার সময় আনন্দমোহন বাবুর পত্র আসিল বে সেই দিন নিরম-প্রণরন কমিটিতে আমার থাকা চাই। তহন্তরে আমি লিখি-লাম বে "আমাকে বাদ দিয়া কাজ করুন। আমি প্রাতঃকাল ৬টা হইতে এই সন্ধা পৰ্যান্ত কাব্দে মগ্ন আছি।" তছন্তরে তিনি লিখিলেন, আমাকে বাইতেই হইবে। রাত্রিকালের আহার ও শরন তাঁহার গৃহেই হইবে। সেধানে গিয়া আহার করিয়া আমরা ৯॥টার সময় নিয়ম-প্রণয়ন কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। নিয়মাবলীর বিচার করিতে করিতে রাত্রি একটা বাজিরা গেল। আমি আর বসিতে পারি না। নিদ্রাতে চকুর্ব র অভিভূত হইয়া আসিতেছে। অবশেষে বন্ধুদিগকে প্রশ্ন-বিশেষের বিচারে অভিনিবিষ্ট দেখিরা আমি অক্সাতসারে আনন্দমোহন বাবুর ডিনার টেবিলের নীচে নামিয়া পড়িলাম ও ম্যাটিকের উপর শুইয়া শুইয়া নিদ্রিত হইলাম। প্রায় ৩টা রাত্রির সময় আমার অমুপস্থিতি তাঁহাদের লক্ষ্যন্তলে পড়িল। তথন আমার অন্তেবণ আরম্ভ হটল। আমি কিছুই জানি না, অংলারে ঘুমাইতেছি। অবশেষে আনন্দমোহন বাবু টেবিলের নীচে উকি মারিয়া দেখেন আমি ঘুমাইতেছি। তথন মহা হাসাহাসি পড়িরা গেল। তখন তিনি আমার ছই ঠাাং ধরিরা টানিরা আমাকে বাহির করিলেন, এবং উঠিয়া চলিয়া চক্ষে জল দিয়া নৃতন প্রস্তাব শুনিবার জন্ত অমুরোধ করিলেন।

এধানে আনন্দমোহন বস্থ মহাশরের বিষরে কিছু বলা আবশুক।
সাধারণ ব্রাহ্মসমান্দের স্থাপন ও ইহার কার্য্যপ্রণালী নির্দেশ বিষরে তিনি
বাহা করিরাছিলেন, তাহা চিরন্মরণীর। সাধারণ ব্রাহ্মসমান্দের সভ্যগণ
তাহাকে প্রথম সভাপতিরূপে বরণ করিরাছিলেন, তাহা সমূচিত হইরাছিল।
তিনি এ সমরে সার্থি না ইইলে আমরা বাহা করিরা তুলিরাছি, তাহা

করিয়া তুলিতে পারিতাম না। তিনি এ সময়ে কি পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা বাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কখনও ভূলিবেন না। বলিতে কি তিনি এই সময় ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাব্দের মক্তিষ্ক, আর আমি ছিলাম দক্ষিণ হস্ত। তৃজনে পরামর্শ করিরা বাহা স্থির করিতাম, তাহাই আমি কার্যো করিতাম। ইহা বলিলে অত্যক্তি হয় না. বে. ১৮৭৪ সালে হাঁহার বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের দিন অবধি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমি এমন কিছু করি নাই বাহা তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া করি নাই; অথবা তিনি এমন কিছু করেন নাই, বাহা আমার সচিত পরামর্শ করিয়া করেন নাই। এই অবিশ্বিদ্ধ যোগ, এই অক্লুত্রিম মিত্রতা চিরদিন বিদ্য-মান ছিল। আমি কত বাত্রি তাঁহার ভবনে বাপন করিয়াছি, শৈষ রাত্রি পর্যান্ত কেবল ব্রাহ্মসমান্তের কাজের কথা; অবশেষে রাত্রি চুইটা বা তিনটার সময় তাঁহার গৃহিণীর তাড়া খাইয়া গুইন্সনে গুইতে গিয়াছি। সানন্মোহন বাবু মীটিংএ আসিতেছেন গুনিলেই আমাদের **এইত আজ আর রাত্রি ছুইটার পূর্বে মীটিং ভাঙ্গিবে না; কান্দের অন্ত** পাকিবে না, কথারও অস্ত থাকিবে না, নিজে উঠিবেন না, আমাদিগকেও উঠিতে দিবেন না। বাস্তবিক তাঁহার হাত ছাড়াইয়া কেহ উঠিতে পারিতেন না : কেহ উঠিতে চাহিলেই তিনি চেয়ার হইতে উঠিয়া ছই হাত দিয়া ধরিয়া তাঁহাকে জােরে বসাইয়া দিতেন, বলিতেন—"আর একটু বস্থন, এইবার সকলে উঠব।" সেই যে বসা আবার ছই তিন বণ্টার ব্যাপার। তাঁহার গৃহিণীর মুখে শুনিতাম, এই সময় তিনি মামুলা মোকদমার কাগন্ধপত্র দেখিলেই বলিতেন, "এগুলো যেন কালসাপ, দেখলেই ভন্ন হন্ন, পেটের দান্তে ব্যারিষ্টারি করা।" হাইকোর্টের এটর্নিরা আমাকে বলিতেন—"হায়রে ! এমন শক্তি থেকেও কাব্দে তেমন হলো না। বোদ একবার বলুন বে, তিনি স্থির হয়ে সহরে থাক্বেন, আমরা

তাঁর ফার্ন্ত প্রাক্টিস করে দিচিচ।" বস্তুজ মহাশর সেদিকে মন দিতেন না। তিনি মফ: বলে গিরা কিছু অধিক উপার্জ্জন করিরা আনিরা বসিতেন, বেন ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিবার সমর পান। এই তাঁর কার্ব্যের রীতি ছিল। কতবার ইচ্ছা করিরাছেন বে, অনক্তকর্মা হইরা দেশের হিড্সাধনে লাগেন, কেবল বৃহৎ পরিবারের পালন চিস্তাতে পারিরা উঠিতেন না। এমন অকৃত্রিম বিনর, এমন বিমল ঈশরপ্রীতি, এমন অকপট সদেশাসূরাগ, এমন অজনপ্রেম, এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আমি মাহুষে অরই দেখিরাছি। বড় সৌভাগ্য, ভগবানের বড় কুপা, বে, এমন মাহুষকে বন্ধু-রূপে পাইরাছিলাম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হওরার পর করেক মাস ইহার কার্ব্যের ব্যবস্থা করিতে গেল। প্রথম নিরমাবলী প্রণারন, সকল সমাজে তাহার পা ভূলিপির প্রেরণ, সকলের মতসংগ্রহ ও তাহার বিচার, একটী মুদ্রায়ন্ত্র স্থাপন, সমাজের পত্রিকা-পুত্তকাদির মুদ্রণ ও প্রাচার, ইত্যাদি কার্ব্যে মামাকে নিরম্ভর ব্যস্ত থাকিতে হইল।

এইরূপে করেকমাস অতীত হইলে অবশেষে সমাজের কমিটি ব্রাক্ষধর্ম প্রচার কার্য্যে মন দিবার সময় পাইলেন। চারি ব্যক্তিকে আগনাদের
প্রধান প্রচারকরূপে মনোনীত করিলেন। সে চারি ব্যক্তি এই—(১ম)
পণ্ডিত বিজয়ক্কক্ষ গোস্বামী, (২য়) পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ব, (৩য়)
বাবু গণেশচক্র ঘোষ, (৪র্থ) আমি।

ইহার মধ্যে পণ্ডিত বিজয়ক্ত্বক্ত গোস্বামী সর্বসাধারণের নিকট স্থপরিচিত। অগ্রেই বলিরাছি তিনি সংস্কৃত কলেক্তে আমার সহাধ্যারী ছিলেন, এবং আমাকে উন্নতিশীল ব্রান্ধদলে আকৃষ্ট করিবার পক্ষেতিনি এক প্রধান কারণ ছিলেন। নরপূজার প্রতিবাদের প্রার কেশব বাবুর সহিত পুনর্মিলিত ইইরা তিনি আবার প্রচারকার্য্যে রত হইরা-

চিলেন। ১৮৭১।৭২ সালে ভারত-সংস্থার সভা ও তদধীনে দাতব্য বিভাগ ও বরস্থা-বিদ্যালয় ও ভারতাশ্রম স্থাপিত হইলে তিনি স্বাস্থ্যকে স্বাস্থ্য क्रान ना कतिया वयना-विमानस्यत भार्रना कार्सा ७ विश्वाना नामक গ্রামের ম্যালেরিয়া-প্রশীড়িত প্রজাপুঞ্জের মধ্যে দাতব্য ঔষধ বিভরণ কার্যো প্রধানরূপে আপনাকে নিযুক্ত করেন। অতি প্রভাষে উঠিয়া ন্সান ও উপাসনাম্ভে ঔষধাদি লইয়া ছয় সাত মাইল উত্তীৰ্ণ হইয়া বেছালাগ্রামে 'প্রবধাদি বিভরণ করিতে যাইতেন। সেথান **চ**ইতে দ্বিপ্রহর ১২টা কি ১টার সময় আসিয়া আহার করিতেন, আহারাস্থে ২টার পর বয়স্থা-বিদ্যালয়ে পাঠনা কার্য্যে রত হইতেন। ব্যনেক দিন দেখিতাম রাত্রে মেয়েদের জন্ম পুস্তক রচনাতে প্রবৃত্ত হুইতেন। আমি বার বার সতর্ক করিতাম, তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। এরপ শ্রম আর কতদিন সয় 🤉 একদিন বুকে একপ্রকার বেদনা হইয়া গোসাইজী অচেতন হইয়া পড়িলেন। সেই বুকের ব্যথা থাকিয়া গেল। নিবারণের জন্ত বছমাত্রাতে মরফিয়া সেবন ভিন্ন উপান্ন রহিল না। অতিরিক্ত মাত্রাতে মর্ফিয়া সেবন করা গোঁসাইজীর অভ্যস্ত হইয়া গেল। সেই মর্ফিরার মাত্রা ক্রমে অসম্ভব রূপে বাডিরাছিল। ইহার পরে গোঁসাইজী বাঘনাঁচড়া গ্রামকে তাঁহার প্রধান কার্যক্ষেত্র করিয়া সেধানে অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। বাঘআঁচড়া হইতেই তিনি কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদ করেন। তদনম্ভর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনকর্ত্তাদিগের সহিত তাঁহার যোগ হয়। তিনি আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রচারক হটলেন।

বিদ্যারত্ব ভারা পূর্ব হইতেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিরা কার্য্য করিতে-ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওরার পর তাঁহার পত্নী তাঁহার সঙ্গে আসিলেন না। তাঁহার খণ্ডর একজন প্রসিদ্ধ তাত্রিক সাধক ছিলেন, এবং বিষয়ে নির্ণিপ্ত হইরা স্থানে স্থানে প্রমণ করিতেন। তিনি বোধ সয়
বালিকা কস্তাকে ব্রক্ষজানীর সঙ্গে আসিতে দিলেন না। যে কারণেই
হউক তাঁহার পরী জ্ঞানদা অনেক বৎসর আমাদের কাছে আসেন নাই।
স্থতরাং বিদ্যারত্ব ভারা নিজ শশুরের স্তার শ্বাধীনভাবে নানান্তানে
রাক্ষধর্ম প্রচার করিয়া প্রমণ করিতে লাগিলেন। সমদর্শীদলের সহিত
কেশব বাব্র দলের মিশ ধাইতেছে না দেখিয়া তিনি আর সে দিকে
ঘেঁসিলেন না, স্থাধীন ভাবেই কার্যা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দেবেক্স
নাথ তাঁহাকে বিশেষ অন্থগ্রহ করিতেন ও তাঁহাকে সাহাব্য করিতেন।
সাধারণ ব্রাক্ষসমাজ স্থাপিত হইলে তিনি ইহার উৎসাহী প্রচারকদিগের
মধ্যে একজন হইলেন, সভরাং তাঁহাকেও মনোনীত করা হইল।

বাবু গণেশচক্র বোষ ইতিপুর্ব্ধে আসামে বিষয়কার্ব্যে লিপ্ত ছিলেন।
এই সমঃ বিষয়কার্য্য হইতে অবস্থত হইরা স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্রে মনের
সহরে আমার পরিবারগণের সহিত বাস করিতেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে, তাঁহারও প্রচারকদলে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা হইল।
তিনিও মনোনীত হইলেন।

প্রচারকপদে মনোনীত হইরাই আমরা নানাদিকে প্রচারকার্যার্থ বহির্গত হইলাম। আমি বেহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দিকে বাত্রা করিলাম। প্রসরময়ী ও বিরাজমোহিনী তখন সন্তানদিগকে লইরা মুঙ্গেরে বাস করিতেছিলেন, আমি প্রথমে সেখানে গেলাম। সেখানে হারকানাথ বাগচী নামে একজন মুগারক ব্রাহ্মবন্ধু ছিলেন। ভাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। তিনি আমার অমুরোধে বিষরকর্ম হইতে ছুটা লইরা আমার সমন্তিব্যাহারে বাত্রা করিলেন। আমরা সে বারে কোন্ কোন্ হানে কি কি বিশেষ কাজ করি তাহার সকল শ্বরণ নাই। বােধ হর অক্তান্ত হানের মধ্যে উত্তর বেহারের নেপাল-

প্রান্তবর্তী মতিহারী সহরে গিয়াছিলাম। তথন মতিহারী বাইবার রেগ ছিল না। মজঃকরপুর হইতে ৫০ মাইল একা চড়িরা বাইতে হইত। এই আমার প্রথম একা গাড়িতে চড়া। দেখিলাম এই একা গাড়ি এক অন্তত বান, একটা বোড়াতে টানে, চালকের পশ্চাতে আরোহীর বসিবার আসন, সে একজন-যোগা আসন, হইজনের ভাল স্থান-সমাবেশ হয় না, আসনের উপরে ঠাকুর-চৌকির চূড়ার ভায় একটু আছোদন, তাহাতে জল বৃষ্টি রৌজ ভালরপ বারণ হয় না; চাকাতে ব্রিং নাই, খটাখট্ ওঠেও পড়ে; অর্দ্ধণণ্ডর মধ্যে কোমরে ব্যথা হয়; ছুটিলে চাকার শব্দে কর্ণ বিধিরপ্রায় হয়। তাহার উপরে আবার অনেক গাড়িতে ছই চাকাতেই করতাল বাধা থাকে, চাকার ধড়ধড়ানি ও করতালের ঝনঝমানিতে আর কিছু শুনিতে পাওয়া বায় না। গাড়িতে চড়িরা মনে হইল করতাল বাধিয়া ভালই করিয়াছে, আরোহী যে বাপরে মারে করিবে তাহা চালক শুনিতে পাইবে না; তার গাড়ি চালানর ব্যাঘাত হইবে না।

এই একা গাড়িতে হুইদিনে মতিহারী পৌছিলাম। প্রথম দিন কিরদ্ধুর গিরা অচেতনপ্রার এক দোকানে পড়িলাম, মনে করিলাম আর প্রাতে উঠিতে পারিব না। কিন্তু প্রাতে দেখি কোমরের ব্যথা অনেক কমিরাছে, আবার বাত্রা করিলাম। মতিহারীতে করেক দিন থাকি। সেথানে আরও হুইবার গিরাছি। সেথানে সকল সম্প্রদারে মিলিয়া এক মহাবিচার হয়, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি। এবারে কি পরবারে ঘটিয়াছিল, তাহা বিশেষ স্মরণ নাই। ব্যাপার্থানা এই—

আমি গিয়া এক বন্ধুর বাড়ীতে অবস্থিত হইলাম। ছইদিন পরে সেধানকার আর্য্যসমাজের সম্পাদক আসিরা আমার সঙ্গে বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করিলেন।  আমি—একটা অপ্রান্ত শাস্ত্র এত প্ররোজনীয় বলিয়া মলে করেন কেন ?

সম্পাদক—মানবের ধর্মজীবনের স্থায় গুরুতর বিষয়ে কি ভ্রান্তিশীল মানববুদ্ধির উপর নির্ভর করা ধার ?

আমি—বেদের অভ্রান্ততা মানিয়াও ভ্রান্তিশীল মানববৃদ্ধির হাত এড়াইতে পারিতেছেন না। বেদের অর্থ সায়ন এক প্রকার করিয়াছেন, দয়ানন্দ সরস্বতী আর-এক প্রকার করিয়াছেন। কে আমাকে বলিয়াদিবে কোন্ অর্থ ঈশ্বরের অভিপ্রেত অর্থ ? এখানেও ভ্রান্তিশীল মানব-বৃদ্ধিকে বিচারকর্মপে ছই ব্যাখ্যাকর্তার উপরে বসাইতে হইতেছে। অভ্রান্ত শাস্ত্র দিলে, অভ্রান্ত টীকাকর্তাও দিতে হইবে, নতুবা ভ্রান্তিশীল মানববৃদ্ধির হাত এড়ান যাইবে না। তৎপরে দেখিয়াছি, দয়ানন্দ এদেশে অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া পৃঞ্জিত অনেক অংশ বর্জন করিয়াছেন, কতকগুলি শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, কতকগুলি শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, কতকগুলি শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, কতকগুলি শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তবেই ভ্রান্তিশীল বৃদ্ধির হাত হইতে নিস্তার নাই।

বিচারটা এই মূল ভিত্তির উপরেই চলিল। সেদিন সন্ধ্যা হইরা আসিল।
পরদিন আবার বিচার হইবে এইরূপ কথা রহিল। ইতিমধ্যে সহরে
জনরব প্রচার হইল বে, কলিকাতা হইতে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক
আসিরাছে, অল্রাস্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে বিচার চলিতেছে। তৎপরদিন বথাসময়ে
পিপীলিকা শ্রেণীর স্তার হিন্দু, মুস্লমান, ব্রীষ্টান, সকল শ্রেণীর লোক
আসিরা উপস্থিত। বিচারস্থলে মামুব ধরে না। আবার সেই পূর্বাদিনের তর্ক
উঠিল। আমি ছিনার্জোকের মত আমার আসল কথাটা ধরিরা আছি,
অল্রাস্ত টীকাকার না দিলে, অল্রাস্ত শাস্ত্র দেওয়া :বৃথা, ইহা হইতে আর
নড়ি না। তাঁহারাও আর ইহার জ্বাব দিরা উঠিতে পারেন না; তর্কের

ডালপালা বিস্তার করেন মাত্র। পুব তর্ক বাধিয়াছে, এমন সময় একদল হিন্দু সন্মাসী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা তীর্থদর্শন করিয়া হিমানয় হইতে বারাণসী অভিমুখে যাইতেছেন। সহরে আসিয়া গুনিয়াছেন, অমুক স্থানে পণ্ডিতে পণ্ডিতে মহা বিচার উপস্থিত: তাই কৌতুহলবশতঃ আরুষ্ট হইর। আসিরাছেন। এই সন্ন্যাসীদলের নেতার নাম ফণীব্র যতি. দেখিলাম মানুষটি বৃদ্ধিমান ও সংস্কৃতজ্ঞ। আমি তাঁহাকে পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তথন তাঁহাতে ও আমাতে বিচার চলিল। এই স্থির হইল যে আমাদের দলের কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিবেন না, তাঁহাদের দলের কেহ প্রশ্ন করিলে আমি উত্তর দিব না. প্রশ্ন করিতে হইলে আমার ' বা তার দারা করিতে হইবে। একজনের বক্তব্য শেষ না হইলে অপরে कथा कहिरवन ना। अछ:भन्न विठान्नो शैरत शैरत हिनन। सिनिस **( अब इंडेन ना । श्वित इंडेन ख श्रविमन कूलत्र मार्फ मक्का**त्र ममन्न विठात হইবে। তৎপর্দিন আবার সকল সম্প্রদারের লোক স্থলের মাঠে সমবেত হুইল। চক্রালোকে ধাদের উপর বসিয়া বিচার চলিল। এরূপ বিচারে কি কিছু স্থির হয় ? উভয় পক্ষের কেঙ্ই ছাড়িবার নহে। অবশেষে রাত্রি ১১টার সময় অত্রাস্ত-শাস্ত-পক্ষীয়েরা "স্বামীন্সীকি জয়, স্বামীন্সিকি জয়" করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। তাহাতে আমার দলের কে একজন বলিয়া উঠিলেন, "কুত্তেকো ভূঁকনে দেও।" এই কথা স্বামীর দলের লোকের কর্ণগোচর হইবামাত ভাহারা লাঠি লোটা লইরা মারিতে উদ্যত। তথন ফণীন্দ্র যতি ও আনি মাঝখানে পডিয়া থামাইয়া দিলাম। ইহার পরে র্ভই একদিনে ফণীন্ত ষতীর সহিত আমার আলাপ ও আত্মীয়তা জ্বিল। আমি কখনও কাশীতে গেলে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্ম অমুরোধ করিয়া গেলেন।

মতিহারী হইতে ফিরিয়া আমরা বাকীপুর, আরা, এলাহাবাদ হইয়া

লক্ষ্মৈ বাই। লক্ষ্মে গিয়া টেলিগ্রাম পাইলাম বে আমার জ্যেষ্ঠ। কল্পা কেনলতা কলিকাতাতে অত্যন্ত পীড়িতা। মুক্তেরে পরিবারদিগকে প্রেরণ করিবার সময় শিক্ষার জন্ত একটা বন্ধুর তন্থাবধানে তাহাকে কলিকাতার রাধিয়া গিরাছিলাম। এই সংবাদ পাইরা লক্ষ্মেএর কাজ বন্ধ করিতে চইল ও কলিকাতা বাত্রা করিতে হইল। আসিবার সমর মুক্তের হইতে প্রসর্মরীকে সঙ্গে লইরা আসিলাম, বিরাজমোহিনী অন্ত সন্তানগণের ভার লইয়া মুক্তেরেই থাকিলেন।

আমি কলিকাতাতে কিরিয়া তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদকতা, উপাসক নগুলীর আচার্য্যের কার্য্য, এই সকল লইরা ব্যস্ত রহিলাম। ভারতবর্ষীয় এন্ধমন্দির ত্যাগ করার পর তংপার্শ্ববর্তী ডাক্তার উপেক্রনাথ বস্থর ভবনে কিছুদিন আমাদের উপাসনা চলে। উপেক্ত বাবু এই সঙ্কটকালে আমাদের সহায় হইয়া তাঁহার ঠাকুর-দালানটি আমাদের ব্যবহারের জন্ত দিয়া মহোপকার করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরেই ৪৫নং বেনিয়াটোলা **ণেনে একটি স্থপ্রশন্ত ধর ভাড়া করিয়া সেধানে আমাদের সাপ্তাহিক** উপাসনা তুলিয়া আনা হয়। এই সময়ে সেইখানেই উপাসনার কার্য্য র্ঢালতেছিল। আমি আসিয়া দেখিলাম বন্ধুগণ ২১১ নং কর্ণপ্রয়ালিস ব্রীটে একখণ্ড ভূমি নিৰ্দ্ধারণ করিয়া সেখানে উপাসনা-মন্দির নির্দ্ধাণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহা ক্রম্ম করিবার ইচ্ছা করিতেছেন এবং দে<del>জন্</del>ত প্রত্যেকে নিজের এক মাসের আয় দিবেন ব্লিতেছেন। আমি সে কার্য্যে মহা উৎসাহী इहेनाम। अनिनाम व्यर्थ माहार्यात क्या महर्षि स्टिक्नार्थत নিকট এক দর্থান্ত গিরাছে, তাহাতে আনন্দমোহন বাবুর, আমার, তুর্গামোহন বাবুর, মহলানবীশ মহাশম্বের ও অপর কাহারও কাহারও স্বাক্ষর আছে। আমি আসিয়া শুনিলাম যে মহর্বি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিজেজনাথ ঠাকুর মহাশ্রকে ধবর লইতে বলিরাছেন, জমির দাম কত,

ৰন্দির নির্দাণের বার কভ হইবে, টুটী কারা নিযুক্ত হইয়াছেন, ইত্যাদি। বোধ হইল বেন তিনি ট্রী নিম্নোগের পূর্ব্বে টাকা দিবেন কি না, কাহার হাতে দিবেন, কত দিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। একদিন আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি তথন তাঁহার ক্ষোড়াসাঁকোন্থ ভবনেই আছেন। গিয়া দেখি ভক্তিভালন বাজনারায়ণ বস্থ মহাশর বসিরা আছেন। তিনজনে অনেক কথা আরম্ভ হইল। মহথি রাজনারায়ণ বাবুকে ও আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। রাজনারায়ণ বাবতে ও আমাতে মিলন, মহর্ষির নিকট বেন মণি-কাঞ্চনের যোগ বোধ হইল: তাঁহার হদরবার খুলিরা প্রেমের উৎস, আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতে লাগিল: তিনন্ধনের অট্টহান্তে অতবড় বাড়ী কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে নির্বরের স্থলিগ্ধ বারির স্থার মহর্ষির বাক্যস্রোতে হাফেন্স আসিলেন; नानक जानितन: अधिदा जानितन: উপনিষদ जानितन: जामता সকলে সেই রসে মগ্ন হইয়া গেলাম। দেখিতেছি মহর্ষির কান হুটা লাল হইয়া বাইতেছে; মহর্বির মস্তকের কেশ মাঝে মাঝে থাড়া হইয়া উঠিতেছে। এমন সময় কথার একটু বিচ্ছেদ হইবামাত্র আমি জিজ্ঞাস। कत्रिलाम. "चामारामत व्यर्थ-प्राशास्त्रात मत्रथास्त्रत हरला कि १" महर्षि হাসিরা বলিলেন—"ভোমাদের দরখাস্ত নথির সামিল আছে। কিছুদিন পরে রাম্ব বাহির হবে।" আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাম্ব বাহির · হবে কবে ?"

महर्षि-किहूमिन शात हार ।

ইহার পরে আবার সদালাপের তরঙ্গ, হাসির গর্রা ও ভাবোচ্ছাসের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল।

অবশেষে আমি উঠিতে চাহিলে মহর্ষি উঠিয়া আমার হাত ধরিলেন, বলিলেন, "চল, কিছু না খেয়ে যেতে পাবে না।" এই বলিয়া আমার

হতি ধরিয়া দক্ষিণের বারাঞ্চার কোণের এক ঘরে লইবা গেলেন। গিয়া দেখি টেবলের উপরে নানাবিধ মিষ্টারপূর্ণ পাত্র আমার জন্ম অপেক। করিতেছে। মহর্ষি আমাকে এক চেরারে বসাইরা, পার্শ্বের এক চেরারে নিবে বসিলেন এবং নিবের হাতে গুলিয়া এক একটি খাদ্যদ্রব্য আমাকে দিতে লাগিলেন। মহর্ষির এই নিরম ছিল, ষাহাদিগকে বড় ভাল বাসি **टिन, जारामिशक् निष्मत राटि जुनिया मिया था अवारेया स्थी रहे**टिन ; সেইরূপ আমাকে থা ওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে আমি বলিলাম "ঢের হয়েছে, পেট ভরেছে।" তিনি আর একটা সুখাদ্য লইয়া হাসিয়া বলিলেন. "ভা বললে চলবে না বাপু, এ সব জিনিষ বাড়ীর মেয়েরা নিজের হাতে করেছেন. না খেলে নারীর সন্মান করা হবে না, তোমরা ত স্ত্রী-স্বাধীনতার দল।" এই বলিয়া অট্টহাক্ত করিয়া উঠিলেন। এমন ম্বন্দর, এমন পবিত্র, এমন অকপট হাস্ত মাতুবে কম দেখিয়াছি। রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয় ও মহবির জ্যেষ্ঠপুত্র বিজেক্তনাথ মহাশর আমাদের মধ্যে অকপট অটুহান্তের জন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন: কিন্তু নহবির হান্ত বড কম চিন্তাকর্ষক ছিল না। তবে তিনি সকলের কাছে হাসিতেন না। নিতান্ত অমুরক্ত লোকের ভাগোই তাহা ঘটিত।

আহারাস্তে আমরা আবার মহর্ষির বৈঠক গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।
আসিয়া দেখি রাজনারায়ণ বাবু তথনও বসিয়া আছেন। চুপে চুপে
তাঁহার কানে আহারের ব্যাপারটা বর্ণন করিলাম, তিনি হাসিতে
লাগিলেন। ইতিমধ্যে দেখি মহর্ষি তাঁহার ক্যাস বাক্স তলব করিয়াছেন,
ও চেকবুক বাহির করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি
সেদিকে মনোবােগ দিবামাত্র, হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "তােমাদের
দর্খান্তের রায় লিখ্চি।"

আমি—( রাজনারায়ণ বাবুর প্রতি) কেবল ব্রাহ্মণ-ভোজন নয়, হাতে হাতে বিদায়টা হয়ে বায় দেখচি।

রাজনারায়ণ বাবু---তাইত সেইন্নপ গতিক দেখছি।

নহবি চেক স্বাক্ষর করিয়া আমার হাতে দিরা, ইংরাজীতে বলিলেন, "This is my unconditional gift."

আমি মনে ভাবিলাম, টুইা নিয়োগ প্রভৃতি বে-সকল বাধাবাধি অথে ছিল, তাহা রাখিলেন না। চেকখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি সাত হাজার টাকার চেক। অথে বন্ধদের মুখে ওনিয়াছিলাম, তিনি গুই হাজারের অধিক দিবেন না, এরপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। স্তরঃ আম্রা গুই হাজার টাকারই প্রত্যাশা করিতেছিলাম, সাত হাজার টাকা দেখিয়া আমি বিশ্বিত হইয়া গেলাম।

নহর্বি—( আমার মুখের দিকে চাহিরা ) কেমন সম্ভষ্ট ত পু

মানি—একটা বড় ধারাপ হলো। আর একটু বদ্ব মনে কর্ছিলাম, কিন্তু ওটা পেরে আর বদ্তে ইচ্ছা কর্ছে না। দৌড়ে গিয়ে দলে ধবর দিতে ইচ্ছা কর্ছে।

নহনি—( হাসিয়া ) চবে বাও।

আমি চলিয়া গেলাম। কিন্তু এমনি আনন্দের আবেগ যে চেকখানি প্রেটে না প্রিয়া মহযির ঘরেই ফেলিয়া গেলাম। পথ হইতে আবার ফিরিয়া আ্সিলাম। ইহা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইল।

তথন সন্ধ্যা সমাগত। আমি ছুটিয়া একেবারে আনন্দমোহন বাবুর
মট্দ্ লেনস্থ তবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি তাঁহারা
করেক জনে বসিয়া সমাজের নানা বিবরে আলাপ করিতেছেন।
মানি চেকথানি মিষ্টার বোসের সমক্ষে রাখিবামাত্র তিনি দেখিয়া
করতালি দিয়া উঠিলেন, এবং চেয়ার হইতে উঠিয়া সজোরে আমাকে

বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তৎপরে বন্ধগোষ্ঠীর মধ্যে মহা আনন্দধ্বনি উঠিল। মিষ্টার বোস তথ্যই প্রচুর মিষ্টার আনাইলেন। সকলে মনের আনন্দে মিঠাই ধাইলাম।

ইগার পরে শুরুচরণ নহলানবিশ ও আমার উপরে মন্দির নির্দ্ধাণের ও অর্থসংগ্রহের ভার প্রধানতঃ পড়িয়াছিল। আমি বেহার, উত্তর-পশ্চিম, পাঞ্চাব, মধ্য ভারতবর্ষ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আরও অনেক হাজার টাকা ভূলিলাম।

যাগা হউক, ১৮৭৯ সালের মাঘোৎসবের সমর ভূমি ক্রের করিয়া নৃতন নিজ্রের ভিত্তিস্থাপন করা হইল। আমরা প্রাচীন ও প্রবীণ শিবচক্র দেব মগশরকে মগুণী করিয়া এই মহা কার্য্য সমাধা করিলাম। যথন সমাজের মগুণী সভাগণ ও তাঁহাদের পত্নীগণ এক এক মৃষ্টি মৃত্তিকা ভিত্তিগহ্বর মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তখন আমি চক্ষের জল রাণিতে পারিলাম না; একপার্যে দাঁড়াইয়া ঈশরকে ধঞ্চবাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

এই সময়েই আমি ও আনন্দমোহন বাবু আর-একটি কার্য্যে বাস্ত হুইরাছি। আমরা ছুজনে পরামর্শ করিয়া হির করিলাম যে একটা উচ্চশ্রেণীর স্থূল স্থাপন করিতে হুইবে। তদ্বারা ছুই উপকার হুইবে; প্রথম, অনেক উৎসাহী ও অন্থরাগী ব্রাহ্ম সূবককে শিক্ষকতা কার্য্য দিয়া নিকটে রাখা বাইবে, তদ্বারা সমান্দের কার্য্যের অনেক সাহায্য ছুইবে; দ্বিতীর, বহুসংখ্যক বালকের মনে ব্রাহ্মধন্ম ও ব্রাহ্মসমাজের ভাব দেওয়া বাইবে। তখন আনন্দমোহন বাবু, স্থরেক্স বাবু ও আমি বঙ্গীর রবকদলের প্রধান নেতা। আমরা স্থরেন বাবুকে অন্থরোধ করাতে তিনিও আমাদের সঙ্গে নাম দিতে খীক্ষত হুইলেন। আমাদের তিন জনের নামে স্থুলের প্রস্তাবনা পত্র প্রকাশ হুইল। স্থুলের নাম হুইল

সিটি স্থল। আনন্দমোহন বাবু স্থলের সরশ্লামের টাকা দিলেন; স্থরেন বাবু পড়াইতে লাগিলেন, এবং আমি সেক্রেটারির কান্ধ করিতে লাগিলাম। প্রথম দিনেই স্থল বসিরা গেল বলিলে অত্যক্তি হর না। প্রথম মাসেই আর ব্যর বাদে টাকা উব্ ত হইল। করেক মাসের মধ্যে আনন্দমোহন বাবুর প্রদত্ত টাকা শোধ হইল।

এই সিটি স্থল স্থাপনের কথা ভূলিবার নছে। সে বেন রোম রাজ্যের পরন! অপরাপর স্থলের তাড়ান ছেলে, বদ ছেলে দলে দলে আসিরা উপস্থিত হইতে লাগিল। আবার স্থাপনকর্ত্তাদিগের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস থাকাতেও অনেক ভাল ছেলে আসিরা উপস্থিত হইতে লাগিল। ছেলে বাছাই করা এক মহা সঙ্কটের ব্যাপার হইরা দাঁড়াইল। কি ছন্চিন্তা, কি পরিশ্রম, কি সতর্কতার বে প্রয়োজন হইরাছিল, তাহা এখন বর্ণনা করা হংসাধা। ছই একটি ঘটনামাত্র উল্লেখ করিতে পারি।

ছেলে বাছাই করিবার জন্ত আমি এক নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। প্রত্যেক শিক্ষকের হাতে এক-একথানি থাতা দিয়াছিলাম। তাহাতে তাহারা দিনের পর দিন ক্লাসের হুষ্টু ছেলেদের অর্থাৎ যাহারা কামাই করে বা পড়া না করে বা হুষ্টামি করে তাহাদের নাম লিখিয়া রাখিতেন। সপ্তাহাস্তে বাছাই হইয়া বড় হুষ্টু ছেলেদের নাম আর-এক থাতায় উঠিত। ঐ থাতার নাম ছিল য়্লাক বুক। ঐ থাতা ছেলেদের অগোচরে লাইব্রেরীতে ডেক্সের মধ্যে থাকিত। আমি তাহা মধ্যে মধ্যে দেখিতাম, তদ্মারা সকল শ্রেণীর হুষ্টু ছেলেদের নাম আমার নথের আগায় থাকিত। আমি ক্লাস দেখিতে গেলেই ক্লাসের হুষ্টু ছেলেদের বিষয়ে সর্বার্থো অমুসন্ধান করিতাম। একবার দেখিলাম তৃতীয় শ্রেণীর একটি বালকের নাম বার বার য়্লাকবুকে উঠিতেছে। দেখিয়া সেই ক্লাসে গেলাম। গিয়া তাহার বিষয় অমুসন্ধান করিলাম। তৎপরে যে ব্যাপার ঘটিল তাহা এই ঃ—

ক্লাসের ছেলেরা—সার, সে আৰু আসে নি।

আমি-কেন ?

আর কেউ কোনও উত্তর করে না।

সামি—তার পাড়ার কি কোনও ছেলে আছে ? বল্তে কি পার সে কেন আসে নি ? তার কি ব্যাররাম হরেছে ?

একটা ছেলে—না সার, তার ব্যায়রাম হয় নি।

আমি—তবে কেন আসে নি ?

সার একটা ছেলে—সার, সে শুণ্ডা ভাড়া কর্তে গিরেছে, আজ ছুটার পর দাঙ্গা হবে।

আমি-কার সঙ্গে গ

त्म वानक--हिन्दूक्ष्त्वत हिल्फात महन ।

শামি—কেন ?

সে বালক—আজ্ঞে আজ দশটার সময় হিন্দুর্লের একটি ছেলে এসে শাসিয়ে গিয়েছে, যে, ছুটার পর তাকে উবিয়ে নে-ধাবে, নরলোকে থবর পাবে না।

আমি—বটে! আর কোন্ কোন্ স্থলের ছেলে এই দাঙ্গাতে আছে ? সে বালক—আজ্ঞে এলবার্ট স্থলের এবং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউশনের।

আমি তৎক্ষণাৎ আসিয়া হিন্দুস্থলে ভোলানাথ পাল মহাশরকে, এলবার্ট শ্বনে ক্লফবিহারী সেনকে ও ট্রেনিং ইনষ্টিটিউশনে কানাই বাবুকে পত্র গিখিলাম, "এ দালা বন্ধ করিতে হইতেছে।" তাঁহারা স্বীয় স্থলে লাসে সতর্ক করিয়া দিলেন, দালা বীক্ষেই বিনষ্ট হইল, অভ্নুর হইতে পারিল না। ভোলানাথ বাবু এক স্বারবান দিয়া তাঁর স্থলের সেই ছেলেকে আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। লিখিয়া পাঠাইলেন বে সে দশটার সময় সিটী স্থলে গিয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতেছে.লা। আমি

সে ছোক্রাকে সতা কথা বলাইবার জন্ত অনেক বুঝাইলাম, কিছুতেই স্বীকার করিল না। তংপরে তৃতীর শ্রেণী হইতে চারিপাঁচটি বালক ডাকাইরা তাহাকে দেখাইলাম। তাহারা তার মুখের উপর বলিয়া গেল যে সে দশটার সময় আমাদের স্কুলে আসিরাছিল। আমি তগন তাহার কান ধরিরা ঘরের কোণে দাঁড় করাইরা দিলাম, এবং তাহাকে এক ক্লাস নামাইরা দিবার জন্ত ভোলানাথ বাবুকে এবং তাহার পিতার নাম জানিরা লইরা তার পিতাকে চিঠি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তথন সে ভা করিরা কাদিরা ফেলিল, এবং আমার পারে ধরিরা সম্দর কথা স্বীকার করিল। ইহার পর সে সহজেই নিছতি পাইল।

ইহার পর চতুম্পার্শের স্কুলমহলে আমার প্রতি ছেলেদের একটা আস জ্মিরা গেল। এই আস হইতে একদিন এক কৌতুককর ঘটনা ঘটল। একদিন আমি বাড়ী বাইবার জন্ত সিটি স্কুল হইতে বাহির হইরাছি, দেখিলাম করেকজন বালক আমাকে দেখিরাই গোলদীনির ভিতরকার গাছের ঝোপের আড়ালে গিরা লুকাইল। তাহারা ওরূপ না লুকাইলে বোধ হয় আমি লক্ষ্যই করিতাম না। কিন্তু লুকাইবার চেষ্টা করাতেই আমার চক্ষে পড়িরা গেল। আমি দীঘির ধারে গিয়া অস্কুলি সঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে নিকটে ডাকিলাম। ভাহারা ভয়ে জড়সড় হইরা আমার নিকট আসিল।

আমি—তোমরা কোন স্থলের ছেলে ?
তাহারা—আজ্রে এলবার্ট স্থলের, হিন্দু স্থলের, হেয়ার স্থলের।
আমি—তোমরা এমন সমর স্থলে না থাকিরা এথানে আছ কেন ?
তাহারা—আজ্রে পরের ঘণ্টাতে ক্লাসে ধাব।
আমি—তোমাদের মধ্যে আমাদের সিটিস্থলের ছেলে কেউ আছে ?
ভাহারা—আজে আচে।

আমি—কে ? ডাক দেখি।
তাহারা—তারা ঐ বান্ধারে গাঁলা খেতে গেছে, ধরে দেব মশাই ?
আমি—কৈ চল দেখি।

তথন তাহারা বেন বাঁচিল। আমার হাত হইতে নিক্ষতি পাইবার উপার পাইল। আমাকে সঙ্গে করিরা মাধব দত্তের বাঁজারে গেল। আমি এক গেটে রহিলাম, তই ছই ছেলে অন্ত গেটে দাঁড়াইল। আর ছই জন বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিয়ংক্ষণ পরেই সিটি ফুলের এক-জন ছেলেকে পাক্ডিয়া আনিল।

গ্রেপ্তারকারিগণ—দেখুন সার, পকেটে গাঁজা ছিল ফেলে দিয়েছে।
আমি সত্য সত্যই দেখিলাম পকেটের কাপড়টা উল্টাইয়া রঙিয়াছে।
আমি—সত্যি করে বল গাঁজা ছিল কি না এবং গাঁজা থেয়েছ কি না প্রবাদক—না সার, আমি গাঁজা খাই না।

আমি—( অপর বালকগণের প্রতি ) চল ত গাঁজার দোকানে নাই. দেখি গাঁজা কিনেছে কি না।

তংপরে দলে বলে সেই বালককে বন্দী করিয়া গাঁজার দোকানের দিকে চলিলাম। 'আমাদিগকে এই ভাবে চলিতে দেখিয়া পাহারাওয়ালাও আমাদের সঙ্গে চলিল। ভালই হইল, গাঁজার দোকানদারকে ভর দেপাইবার একটা উপায় হইল।

আমরা গিয়া গাঁজার দোকানের সমক্ষে দাঁড়াইলাম, রাস্তা হইতে আরও লোক ফুটিয়া গেল।

আমি—(দোকানদারের প্রতি) এই ছোক্রাকে গাঁজা বেচেছ কি না ? দোকানদার—(পতমত থাইরা) না মশাই, গাঁজা বেচি নাই। আমি তার মুখ দেখিরাই বুঝিলাম বে সে মিখ্যাকখা বলিতেছে। একটু উগ্রভাবে— ঠিক বল, সঙ্গে পাহারাওরালা সাক্ষী আছে, কুলের ছেলেদের গাঁজা বেচ, আমি পুলিশ সাহেবকে লিখে তোমার লাইসেন্স কেড়ে নেব।

তথন দে ভরে সত্য কথা বলিল, তাহাকে গাঁজা বেচিরাছে। আমি সেই বালককে ধরিরা সিটি ছলে ফিরিরা আসিলাম। আমি তার নাম কাটিরা দিয়া কারণ প্রদর্শন পূর্বক তাহার পিতাকে এক পত্র লিখিলাম।

তংপর দিন তার পিতা আসিরা উপস্থিত। আমার হাতে পারে ধরাধরি—"বদি ছেলে ভাল হয়, আপনাদের কাছেই হবে। আমার প্রতি দরা করে একে রাখ্তেই হইবে।" মীনাংসাটা কি হইয়াছিল, তাহা এখন বরণ নাই। তবে সে সময়ে আমি চ্ছ ছেলে তাড়ান বিষয়ে কিপ্রহস্ত ছিলাম।

বদি কোনও শিক্ষকের চক্ষে পূর্ব্বোক্ত বিবরণগুলি পড়ে তবে তাঁহাকে বলি, নে, এক সহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়-সকলের শিক্ষকদিগের মধ্যে আত্মীয়তা ও বোগ না থাকিলে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের অভিভাবক এই উভয়ের মধ্যে সাহচর্য্য না থাকিলে বিদ্যালয়ে স্থশাসন রক্ষিত হইতে পারে না। বর্ত্তনান সময়ের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এই তুইটীরই অভাব।

সিটি স্থল স্থাপিত হইলে ইহার বাড়ীটী আমাদিগের সর্ববিধ কার্য্যের কেন্দ্রস্থরপ হইরা দাঁড়াইল। ইহারই একটী ঘরে সাধারণ ব্রাহ্মসমান্দ্রের আপীস উঠিয়া আসিল। এতদ্বাতীত এই ভবনে আমরা করেকজন প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ঈশরোপাসনার জন্ত মিলিত হইতে লাগিলাম। তদ্তির এই ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশন হইতে লাগিল। সমাজের কাজ দিন দিন জমিয়া বাইতে লাগিল।

## मनम পরিচ্ছেদ।

সিটি ভুলটি ভ্ৰমিতা বসিলেই করেক মাস পরেই আনন্দমোহন বাবুর স্হিত প্রামর্শ করিয়া আমার বছদিনের সংকল্পিড একটি কাল্কের স্ত্রপাড করা গেল: তাহা চাত্রসমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপন করা। অগ্রেই বলিরাছি আমি যথন কর্ম্ম ছাড়ি, তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হর নাই। সবে আন্দোলন উঠিতেছে। আন্দোলনটা একটা উপলক্ষ্য হইল বটে, কিন্তু আনোলন না উঠিলেও আমি কর্ম ছাড়িতাম। সেজত আমি প্রস্তুত ছিলাম। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমান্তের সেবা এই ছুই কর্ম্বে আপনাকে দিব এই উদ্দেশ্তেই কর্ম ছাড়িয়াছিলাম। কিন্ধ কর্ম ছাড়িয়াও যদি কাহারও উপরে ভারস্বরূপ না হওয়া বার তাহাই ভাল,---এটাও মনের ভাব ছিল। পূর্ব্বেই প্রচারের বাতিকটা বছদিন হইতেই মনে ছিল। সেইজ্ঞ কেশব বাবুর সঙ্গে জুটিরাছিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে মিশ খাইল না বলিরা চঃখিত অন্তরে কিছুদিন বিষয়কর্ম করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু আত্মা শান্তিতে ছিল না। অন্তরাত্মা 'কি করি কি করি' ভাবিরা সর্বলাই বিষয় হইত। অবশেষে ১৮৭৬ সালের শেষ হইতে কর্ম্ম ছাড়া স্থির করিরাছিলাম। কেবল সকল কাজের সঙ্গী ও সকল পরামর্শদাতা আনন্দমোহন বস্তু মহাশর 'किছ्দिन दिनम् कक्नन, किष्ट्रमिन दिनम् कक्नन' दिनम् आगारक है।निज्ञा রাধিরাছিলেন। অবশেষে আমি স্থির করিলাম, যে, কর্ম্ম ছাডিরা কলেজ-ছাত্তদিগের বন্ধ সংস্কৃত পঠিনার একটা প্রাইভেট ক্লাস পুলিব। মাসে ছই টাকা করিরা বেতন লইব। ৩০।৪০ জন ছাত্র জুটলেই আমার खावनकार वाद प्रतिदा गृहित। जामि जननिष्टे नमन बांकनमारकत

কালে দিব। অপরাপর কালের মধ্যে ছাত্রদের জন্ত একটা সমাজ স্থাপন করিব। এইরূপ পরামর্শ করিরাই কর্ম ছাড়িরাছিলাম। কিন্তু সাধারণ বাদ্ধসমাজ স্থাপিত হওরার পর এত কাল বাড়িরা গেল বে ছাত্রদের জন্ত রাত্রে সংস্কৃত পড়িবার বন্দোবন্ত করা আর সম্ভব হইল না; তাহাদের জন্ত একটা সমাজ স্থাপন অবশিষ্ট রহিল। ছাত্র-সমাজ সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত স্থাপিত হইল।

আনন্দমোহন বাব্ ও আমি সেই কার্য্য আরম্ভ করিলাম। প্রথম এক সপ্তাহ অন্তর রবিবার প্রাতে সংক্ষিপ্ত উপাসনা পূর্বক নানা বিবরে উপদেশ দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। স্কুলকলেজে ধর্মশিক্ষাবিহীন শিক্ষা দেওরা হর, সেই অভাব কিরংপরিষাণে দূর করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। স্কুতরাং আমরা সেইভাবে বক্তৃতা-সকল করিতাম। ঐ-সকল বক্তৃতার অধিকাংশ আনন্দমোহন বাব্ ও আমি দিতাম। প্রথমে সিটি স্কুল গৃহে ছাত্রসমাজের অধিবেশন হইত। তৎপরে উপাসনা-মন্দির নিম্মিত হইলে সেধানে উঠিরা যায়। পাঁচপ্রকারে ছাত্রসমাজের কার্য্য চলিল। (১ম) প্রথমে পাক্ষিক, তৎপরে সাপ্তাহিক, উপাসনা ও বক্তৃতা। (২য়) ছাত্রাবাস পরিদর্শন। (৩) মধ্যে মধ্যে সদলে সহরের সন্নিকটন্থ উদ্যানাদিতে গ্রন। (৪র্থ) মধ্যে মধ্যে সান্ধ্যমিতির ব্যবস্থা। (৫ম) প্রকর্তাদ মুদ্রাক্ষণ ও প্রচার।

এই পাঁচ প্রকার কার্য্য বারা প্রভূত ফল লাভ করা গেল। ছাত্র সমাজের সভাসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এক-একবার ছুই শত, আড়াই শত বুবক লইরা আমরা কোম্পানির বাগানে গিরাছি। সেখানে উপাসনা ও প্রীতিভোষন প্রভৃতি হইরাছে। তখন ছাত্রসমাজ ভির গুবকদিগের ধর্ম ও নীতি শিক্ষার উপবোগী অন্ত সভা সমিতি ছিল না; সভাসংখ্যা অধিক হইবার সেও একটা কারণ। বাহা হউক এই ছাত্রসমাজ ষারা সাধারণ রাক্ষসমাজের মহোপকার সাধিত হইরাছে। ইহা অনেক উৎসাহী ব্বক্কে সাধারণ রাক্ষসমাজের দিকে আক্রষ্ট করিরাছে; ইহার সভাগণের মনে নীতি ও ধর্মের ভাব দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিরাছে এবং হিন্দুধর্মের পুনরুখানের তরঙ্গ উঠিলে ভাহাকে বাধা দিবার পক্ষে বিশেষ সহারতা করিরাছে। এখানে "ঈষর অচেতন শক্তি কি সচেতন পুরুষ" "প্রার্থনার আবশ্রক্তা ও যুক্তিযুক্তা" "জাতিভেদ" "পরকাল" প্রভৃতি বিষয়ে দে-সকল বক্তৃতা দেওরা হয়, ভাহাতে তৎ তৎ কালে বিশেষ স্ফল ফলিয়াছিল এবং ভাহার অনেকগুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

একবার ইহার উৎসাহী সভ্যগণের মধ্য হইতে কতকগুলিকে লইয়া একটি ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। আমি তাঁহাদের সঙ্গে সপ্তাহে একবার বসিতাম এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করিতাম, তংঘারাও অনেক কাজ হইত। তত্মারা নিজেও বিশেষ উপকৃত মনে করিতাম। ছাত্রসমাজ এখনও আছে, কিছু আমি পূর্ব্বের স্থার ইহার কার্য্যের প্রধান ভার আর আমার উপর রাখিতে পারি না।

এই সমন্ত প্রসন্ধননী ও বিরাজনোহিনী পুত্রকন্তা সহ মুক্তের হইতে কলিকাভাতে থাকিবার জন্ত আসিলেন। ইতিপূর্বেই একজন উৎসাহী বাদ্ধ মুবকের সহিত লন্ধীমণির বিবাহ হইরা গিরাছিল। কিন্তু সে বেচারি অধিক দিন বিবাহিত জীবনের স্থুখভোগ করিতে পারে নাই। বিবাহের পর তাহারা উত্তরবঙ্গে জলগাইগুড়িতে গিরা বাস করিরাছিল। সেখানে এক বংসরের মধ্যে তাহার মৃত্যু হর।

প্রসরমরী ও বিরাজমোহিনী কলিকাতার আসিরা বাস করিলে ক্রমেই আমাদের গৃহে নিরাশ্ররা বালিকার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তথন বালিকাদের জন্ত বোর্ডিং ছিল না। আমার বন্ধদের কাহারও কাহারও ক্রাকে গৃহে স্থান দিতে হইরাছিল। তভিত্র বে-সকল

বালিকার আশ্রহ ছিল না, এরপ বালিকাও অনেকগুলি আসিরা ভূটিতে লাগিল। প্রসরমরীর সন্তানের কুথা বেন মিটিত না। তাঁহার নিজের পুত্র কল্পা ছিল, তথাপি কোনও বালিকাকে নিরাশ্ররা দেখিলে, তাহাকে নিজ ক্রোড়ে না লইরা, বেন স্থির থাকিতে পারিতেন না। এইরূপে অভঃপর আমাদের গৃহে সর্কানাই পাঁচ ছর্নট করিরা উপরি বালিকা থাকিত। ইহাদিগকে লইরা আমরা পরম স্থথে বাস করিতাম। অনেক সমর আমাদের ছই তিনটির বেশি শরন-ঘর থাকিত না। প্রসরমরীর সন্তানদের সঙ্গে ছই একটা, আমার সঙ্গে আমার ঘরে ছই একটা, বিরাজমোহিনীর সঙ্গে তাঁর ঘরে ছই চারিটা বালিকা থাকিত, এইরূপে চলিত। প্রসরমরী ও বিরাজমোহিনী এই বৃহৎ পরিবারের জন্ম রহন করিতেন ও ইহাদিগকে পালন করিতেন। এই বালিকাদের অধিকাংশ পরে বিবাহিত হইরা স্থথে ঘরকরা করিতেছেন, কেহ কেহ বা শিক্ষালাত করিরা নিজে অর্থোপার্জ্জন করিরা পরোগকার-ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। সেহন্ম লগলীয়রকে ধন্ধবাদ।

তত্ত্বামূদীর ও ছাত্রসমান্তের কার্য্যের ব্যবস্থা করির। এবং প্রসরমরী ও বিরাজমোহিনীকে কলিকাভার স্থাপন করির। আমি আবার প্রচারে বহির্গত হই। এবার কমিট স্থির করিলেন বে, আমি উত্তর-পশ্চিম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোষাই, গুজরাট ও মাক্রাজ প্রভৃতি সমগ্র ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিব। আমি ভদমুরূপ প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কিন্তু ভারত প্রদক্ষিণের প্রধান আরোজন বে অর্থ সেদিকে আমারও দৃষ্টি নাই, সমাজের কর্মচারিগণেরও দৃষ্টি নাই; আমি ভাবিরা রাখিরাছি, সমাজ আফিস হইতে টাকা লইব, লইরা বাত্রা করিব। মনে মনে হির করিরাছি বে, বাইবার সমর একেবারে আগ্রার বাইব, বাইবার সমর বাঁকিপুর বা এলাহাবাদে নামিব না, কারণ পূর্কবংসর ঐসকল স্থানে সিরাছিলাম। বিশেষতঃ

অথ্রেই সংবাদ পাইরাছিলাম বে আমার বন্ধবর আগ্রাপ্রবাসী নবীনচন্দ্র
রার শীম্বই কর্ম হইতে ছুটা লইরা সপরিবারে ভাঁছার অমিদারী প্রাক্ষপ্রামে
গমন করিবেন। তাঁছারা যাত্রা করিবার পূর্বের ভাঁছার সহিত ছুই দিন যাপন
করিবার জন্ম ব্যপ্র ছিলাম। ঈশরের প্রতি আমার কিরুপ নির্ভরের অভাব
ছিল, এবং তিনি কিরুপে আমার অভাব পূরণ করিরাছিলেন, তাহার
সাক্ষ্য দিবার জন্ম এই প্রচার-যাত্রার বিশেষ বিবরণ দিতে প্রবন্ত ছইলাম।

আগ্রা বাইব মনে করিরা বাতার দিন সমাজ-আপীদে সিরা টাকা চাহিলাম। আপীদের কর্মচারী একেবারে গাচ হইতে পডিয়া গেলেন. আমি যে যাইব, আমার যে টাকার প্রব্লেক্সন, সে চিন্তা কাহারও মনে ছিল না। আমি ধর্ম-প্রচারার্থ সমুদর ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিব বলিয়া-নির্দারণ করা হইয়াছে, আমি কবে যাত্রা করিব ভাছারও সংবাদ অঞ দিয়াছি, অথচ আমার গাড়িভাড়ার টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখা হর নাই দেখিয়া আশ্চর্ব্যান্বিত হট্যা গেলাম। সমাজের কর্মচারী ভারাকে বলিলাম—"বাকৃষ হাত্ৰুে দেখ কিছু টাকা পাও কি না; আমি আজ বাতে যাতা করব বলে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক বছকে লিখেছি, আর দেরি কর্তে পার্ব্না।" তিনি খুঁজিয়া পাতিয়া আট টাকা করেক আনা বাহির করিলেন। আমি রেলওরে টাইম-টেবিল পরীকা করিয়া দেখি যে তাহাতে ভুমরাওঁ পর্যান্ত বাওয়া বার। কন্মচারী বার বার ছইদিন অপেকা করিতে বলিলেন, কিন্তু কি জানি আমার মন সেজ্ঞ প্রস্তুত হইল না। মামি অনেকবার দেখিরাছি প্রচার-বাতার জন্ত একবার প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে দিন স্থির করিলে তাহা ভাঙ্গা আমার পক্ষে সহজ হয় না। মহাবিয় ঘটিলেও যাতা করিরা থাকি। এযাতাও আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। বদ্ধদের অন্থরোধ, পরিবার-পরিজনের অন্থরোধ, কিছুতেই আমাকে নিবৃত্ত ক্রিতে পারিল না। আমি সেই দিনই রাত্রে বাত্রা করিলাম।

মনে করিলাম, আমার বন্ধু প্রকাশচক্র রার বাঁকিপুরে আছেন, তাঁহার ভবনে ছই একদিন বাগন করিরা তাঁহার নিকট হইতে পাথের হিসাবে কিছু ভিক্লা করিরা লইব। এই ভাবিরা বাঁকিপুরের টিকিট লইরা বাত্রা করিলাম। পরদিন প্রাতে বাঁকিপুর ষ্টেশনে অবতরণ করিরা দেখি বে প্রকাশচক্র রাজকার্ব্যে স্থানান্তরে বাইবার জন্ত ষ্টেশনে দঙারমান। তাড়াতাড়ি বেশি কথা হইল না।

প্রকাশ—সে কি! তুমি বে আস্বে সে সংবাদ তো দেও নাই।
আমি—ভাই! প্রথম আমার এথানে নাম্বার কথা ছিল না। কাল
আসবার সমর স্থির হলো, তাই ধবর দিতে পারিনি।

প্রকাশ—বাও, আমার বাড়ীতে যাও, সেখানে অঘোরকামিনী আছেন, আভিখ্যের ভাবনা নাই। চারদিন অপেকা করো, আমি কাজ সেরে আস্ছি।

এই বলিরা অপর দিকের টেনে উঠিরা বাত্রা করিলেন।

মামি গিরা অবোরকামিনীর গৃহে অবতীর্ণ ইইলাম। অবোরকামিনীর ভালবাসা ও আভিথার গুণে তাঁর বাড়ী যেন আমার তীর্থহানের মত বোধ ইইত। আমি পরম স্থুখে তাঁর গৃহে বাস করিতে
লাগিলাম। সেধানকার ভদলোকদের সহিত আলাপ করিরা, আঁহাদের
সাহাব্যে একটা বস্কৃতা দেওয়া গেল এবং অপরাপর কাজও কিছু করা
গেল। কিন্তু প্রকাশচন্দ্রের আর দেখা নাই। আমি এখানে সপ্তাহের
অধিক কাল বাপন করিলাম। এই কালের মধ্যে একটা কাক্ সারা
গেল। স্থানাল ইঙিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণের নিকট একখানি
পারিবারিক উপস্থাস লিখিরা দিব বলিরা প্রতিশ্রুত ছিলাম। সেই
প্রতিজ্ঞাটা এখানে পূরণ করিলাম। এই ৮।১০ দিনের মধ্যে "মেজবৌ"
নামক একখানি উপস্থাস লিখিরা কলিকাতাতে প্রেরণ করিলাম।

'প্রকাশচক্র আর আসিলেন না। এদিকে আবার বিপ্রাট উপস্থিত।
পাথেরের টাকা কোথার পাই ? ভাবিলাম অবারকামিনীর হাতে প্রকাশ
সংসার চলিবার মত টাকা দিরা গিরাছেন, আমি চাহিলে ভিনি না দিরা
পাকিতে পারিবেন না; কিন্তু তাঁর অস্থবিধা ঘটিতে পারে। স্থতরাং
লক্ষাবশতঃ তাঁহাকে নিজের অভাবের কথা জানাইতে পারিলাম না।
অবশেষে হিসাব করিরা দেখি, হাতে যে পরসা আছে, তাহাতে ভুমরাওঁ
পর্যান্ত যাওরা চলে। ভাবিলাম ভুমরাওঁতে ব্রক্ষে নামে একজন ব্রাহ্মবদ্
আছেন, তাঁহার নিকট টাকা ভিকা করিরা লইব। এই ভাবিরা একদিন
প্রাত্ত অবোরকামিনীকে বলিলাম, "আজ আমাকে সকাল-সকাল
থা ওয়াইরা দেও, আমি ভুমরাওঁ বাইব।" তিনি রন্ধনে প্রবৃত্ত আছেন,
সানি বিছানাপত্র বাঁধিতেছি, এমন সমর একটি বাঙ্গালি বাবু আসিলেন,
তাঁহার সহিত সেই আমার প্রথম পরিচর। তাঁহার নাম তিনকড়ি বাব্
জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই নাকি এম্নি বক্তৃতা করিতে করিতে সমুদ্র
ভারতবর্ধ বেড়াবেন প"

সামি---আজে হাঁ, এইরূপ সংকর করে ত বাহির হরেছি। তিনকড়ি বাবু---আমার একটা অন্থরোধ আছে, কিন্তু বন্তে লঙ্কা

আমি--বলুন না, তার আর লব্জা কি ?

কৰ্ছে।

তিনকড়ি বাবু—আমার ইচ্ছে আপনার :কাজের জন্ত কিছু সাহায্য করি।

আমি—যা দেবেন মনে করেছেন দিন, ও ত ঈশরের দান। এইরুগ দানেই ত আমাদের কাজ চলে।

তিনি তিনটা টাকা দিয়া গেলেন। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম

এলাহাবাদ পর্যন্ত বাওরা চলে। তথন ভূমরাওঁ বাওরার পরামর্শ রহিত করিরা একেবারে এলাহাবাদ বাওরা স্থির করিলাম। আহার করিতে গিরা অবারকামিনীকে সেই পরামর্শ জানাইলাম। আহার করিরা আসিরা দেখি, আমাকে ষ্টেশনে লইবার জন্ত একা গাড়ি আসিরা অপেকা করিতেছে এবং আর-একটি বাবু আমার জন্ত বসিরা আছেন। তিনি কলিকাতা সমাজের প্রাপ্য বলিরা তিনটা টাকা দিরা গেলেন। আমি কলিকাতার সমাজ-আপীসে সংবাদ দিরা সে টাকা নিজের পাথেরের জন্ত ব্যর করা স্থির করিলাম। আমি ষ্টেশনে গিরা এলাহাবাদে নামিবার পরামর্শ ত্যাগ করিরা একেবারে আগ্রার টিকিট লইলাম।

আথাতে বন্ধ্বর নবীনচন্দ্র রারের বাটীতে পৌছির। আমার পকেটে আট আনা পরসা মাত্র রহিল। আমি গিরা দেখি নবীন বাবু ছুট লইরা তাঁহার জিনিসপত্রের অধিকাংশ ব্রাহ্মগ্রামে প্রেরণ করিরাছেন; এবং তৎপরদিন সন্ত্রীক বাত্রা করিবার জন্ত প্রস্তুত হইরা রহিরাছেন। তিনি তাড়াতাড়ি সেখানকার করেক জন বাঙ্গালি তদ্রলোকের সহিত আমার আলাপ পরিচর করাইরা দিরা তৎপরদিনই আগ্রা হইতে বাত্রা করিলেন। আমি সেই তাড়াতাড়ির ও ব্যরবাছল্যের মধ্যে আর তাঁহাকে আমার পাথেরের অভাবের কথা জানাইতে পারিলাম না।

আগ্রাতেও পাঠ ব্যাখ্যা বক্তা প্রভৃতি কিছু কিছু কাল হইল।
কিছু আমার লাহোর বাইবার উপার কি ? বাঁহাদের ভবনে আছি, তাঁহারা
বান্ধ নহেন; বাঁহাদের সহিত পরিচর হইরাছে, তাঁহারা বান্ধ নহেন,
ন্তন পরিচিত মানুষ। কিন্ধপে তাঁহাদের নিকট ভিকা করি, ভিকা
করিতে পারিলাম না। অবশেষে মনে করিলাম, টুওলাতে একজন
উপবীতত্যাগী আনুষ্ঠানিক ব্রাদ্ধ আছেন শুনিরাছি, তাঁহাকে গিরা
শুলিরা বাহির করিব এবং তাঁহার নিকট সাহায্য ভিকা করিব। এই

স্থির করিয়া সেই মাট মানা পয়সা সম্বল করিয়া একদিন বৈকালে টুগুলা ষ্টেসনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইরা দেখি, ছই দিক্ হইতে ছইথানি টেন আসিয়াছে; লোক উঠানামা করিতেছে, মহা গোলবোগ। জিনিসপত্র নামাইয়া প্লাটফর্মে পাদচারপা করিতে লাগিলাম, এবং ভাবিতে লাগিলাম বে, টেন ছথানা চলিয়া গেলে ষ্টেশনের বাব্দের নিকট সেই রান্ধবন্ধটীর ঠিকানা জানিয়া লইব। এমন সমরে এক কৃষ্ণকায় য্বা প্রক্র মাসিয়া একেবারে আমার পারে ল্টিত হইয়া পড়িল। "কে মশাই, কে মশাই, উঠুন উঠুন" বলিয়া তুলিয়া দেখি, সে আমাদের সোমপ্রকাশ-আপীসের এক প্রাতন বিল-সরকার। ভাহাকে কোনও মপরাধের জন্ম আমি কর্মচাত করিয়াছিলাম, জানিতাম না বে সে এথানে রেলপ্ররে লোকো (Loco) আপিসে কর্ম্ম লইয়া আসিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে বেরপ বিশ্বিত হইল, আমিও তদ্ধপ ভাহাকে দেখিয়া বিশ্বিত হইলাম।

সে—মশাই এথানে বে ?

আমি—আমি আগ্রা গিয়াছিলাম, অতঃপর লাহোরে বাব। এথানে মুকু বাবু আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা কর্বার ইচ্ছা। তাঁর বাড়ী কোথায় বল ত ?

সে ব্যক্তি—( হাসিয়া ) মশাই তিনি ত আর আপনাদের ব্রান্ধ নাই, তিনি আর-একরকম হয়ে গেছেন।

আমি-বল কি, তা ত আমি জান্তাম না।

সে ব্যক্তি—এখন আমার বাসাতে চনুন, তাঁর সঙ্গে দেখা কর্তে হর পরে কর্বেন। আমি আপনাদের খেরে মাহুব, আমার বাড়ীতে পদার্পণ কর্তেই হবে। আপনি আমাকে তাড়িরেছিলেন, সে জন্ম আমার ক্ষোভ নাই; আমি তার উপযুক্ত কাল করেছিলাম।

আৰি তথন একটা আশ্ৰৱ পাইলেই বাঁচি, স্লুতরাং তাহার আহ্বানে ভাহার কুটীরে গিরা প্রবেশ করিলাম। ভাহার ভবনে আশ্রয় পাইরা ভাবিতে লাগিলাম, লাহোর বাইবার বার কোথা হইতে আসিবে। আমি কলিকাতা হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইরাছিলাম বে. পাথেরের অন্ত কলিকাতাতে লিখিব না, আপনার ব্যয় আপনি সংকুলান करिया नहें । এই क्राप्त अठाव-कार्या ठानाहेया नहें (५ हहें । स्निहे প্রতিজ্ঞামুসারে মহা অভাবের মধ্যে পড়িয়াও কলিকাতার বছুদিগকে জানাইতেছি না। এইবার কিন্তু সন্ধট উপস্থিত। সে ব্যক্তি একে বান্ধ নহে, তাহাতে আবার আমাদের চাকর ছিল এবং আমিই তাহাকে তাড়াইয়াছিলাম, স্থতরাং তাহার নিকট সাহায্য ভিকা করা অসম্ভব বোধ হুইতে লাগিল। অথচ আর কেছ নিকটে নাই বাহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করি। অবশেষে স্থির করিলাম লাছোরের রেলভাড়া ঐ ব্যক্তির নিকট ঋণ করিয়া লইব এবং পরে লাহোর হইতে তাহাকে পাঠাইব। ইতস্ততঃ করিতে করিতে ছইদিন কাটিয়া গেল। এই ছই দিন কিন্ত বুণা যাপন করিলাম না। সে ব্যক্তির দারা সেখানকার স্থুলের হেড-মাষ্টারের অমুমতি লইয়া স্থলভবনের উঠানে এক বক্তৃতা করা গেল। সে বক্ততাতে স্থানীয় বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক **অনেক উপস্থিত** ছিলেন। বক্ততার পর্নিন লাহোর যাত্রার কথা। সে সম্বন্ধ তাহাকে জানাইরাছিলাম। সে ব্যক্তির নিকট টাকা কর্জ্জ করিব ভাবিরাছিলাম, কিন্তু লক্ষাতে রাত্তে আহারের পূর্বে চাহি চাহি করিয়া মুখ ফুটিয়া চাহিতে পারিলাম না। প্রাতে উঠিয়া দেখি সে আপিসে গিয়াছে. রাধুনীকে আমার জন্ত রাখিতে বলিয়া গিয়াছে। আমি স্থান উপাসনা করিয়া আহারের জন্ত প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময় সে আসিরা উপস্থিত। "আহার করে নিন, **আহার করে নিন, গাড়ির সময় হলো**।"

° এইবার কর্জের প্রস্তাব আসিতেছে। আমি—হাঁ হে, লাহোরের ভাড়া কত ?

সে ব্যক্তি—ভা আপনাকে ভাব্তে হবে না, আপনি পাছে আমার সাহাযা না নেন, তাই আমি একথানা টিকেট কিনে ষ্টেশনে রেখে এসেছি। আমি—সে কি ভূমি এর মধ্যে টিকেট কিনে রেখে এসেছ।

তংপরে আমি লাহোর যাত্রা করিলাম। পথে ভগবানের ক্লপাতে বিশ্বাস ও নির্ভরের অভাবের জন্ম আপনাকে শত ধিকার দিতে লাগিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এ কি ? আমি প্রতি পদে নিজের উপর নির্ভর রাখিরা ভাবিরা মরিতেছি, আর প্রতি পদে বিধাতা কোথা চইতে অভাব পূরণ করিতেছেন। তাঁর কান্ত করিবার সমন্ত ঠিক তার উপর নির্ভর রাখিব না ? এইরূপে আপনাকে ধিকার দিতে দিতে লাহোরে গিরা পৌছিলাম।

লাহোরে গিরা আমি ব্রাদারি হিন্দ নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক, গ্রন্থেনট কলেজের সার্ভে টিচার, ব্রাহ্মবদ্ধু শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর ভবনে আতিগ্য স্বীকার করিলাম। সেথানে তাহার পদ্মী লীলাবতীর বিমল বন্ধুতাগুলে আপনাকে বড়ই উপক্ষত বোধ করিতে লাগিলাম। লাহোরে গিরাই দেখি, কিছুদিন পূর্ব্বে দরানন্দ সরস্বতী মহাশর সেথানে আর্য্যসমাজ্ত প্রথম করিরাছেন, এবং তথনও বেদের অল্রান্ততা লইরা মহা তর্ক বিতক চলিতেছে। আমি অগ্নিহোত্রীর অন্ধুরোধে এ বিষরে একটি বক্তৃতা দিলাম। তদ্ভির অল্রান্ত শাল্প মানা বার না কেন, তাহা প্রদর্শন করিরা কতকগুলি বৃদ্ধি লিখিরা দিলাম। অগ্নিহোত্রী ভারা সেগুলি অনুবাদ করিরা ব্রাদারিহিন্দে মুক্তিত করিলেন, এবং হিন্দু, মুসলমান, প্রীষ্টান, সকলক্তে তাহার উত্তর দিবার জন্তু আমন্ত্রণ করিলেন। ইহা লইরা করেকমাস ধরিরা নানা কাগজে নানা তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। আমার

লাহোর পরিত্যাগের পূর্বে লালসিং নামক একজন শিব যুবক আমার সেবক ও সহায় হট্যা আমার সঙ্গে বাইবার জন্ম প্রার্থী হট্য। তথন আমি নির্ভর-বলে বলী হইরাছি। আমি বিশেব প্রার্থনাতে দ্বির করিলাম. य नानिशिक मह्न नहेव। तम बामाक डेर्फ निथाहेर्ड भातित्व, আমি তাহাকে ত্রান্ধধর্ম শিক্ষা দিব। বধন তাহাকে সঙ্গে লইব স্থির করিলাম এবং পরদিন প্রাতে সমুদয় বিষয় ঠিক করিব বলিয়া আশা দিলাম, তখন তাহার বার কোথা হইতে চলিবে মনে দে চিন্তা হইল না। মন বলিল ঠাকুর তাহা দেখিবেন। কি আশ্চর্যা, এই সংকল্প জানাইবার রাত্রে সন্ধার দ্বালসিংহের এক পত্র পাইলাম। দ্বালসিংহ সৰ্দার লেনা সিংহের পুত্র। লেনা সিংহ মহারাজ রণজিত সিংচের মধীনে পার্বত্য প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন এবং মমৃতসহরে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সর্দার দরাল সিংহ তাঁহার একমাত্র পুত্র। তিনি পিতার বিভবের অধিকারী হন এবং বৌবনের প্রারম্ভে ইয়রোপ ভ্রমণ করিয়া উদারভাবাপর হন। দেশে ফিরিয়া তিনি বাক্ষ-সমাজের সহিত যোগ দেন ও সর্ববিধ দেশহিতকর কার্য্যে উৎসাহা হন। ষতদ্র শ্বরণ হয় ইহার পূর্বের তাঁর সঙ্গে আমার সাকাং হর নাই। ঐ পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, লালসিং আমার সঙ্গে যাইতেছে বলিয়া তিনি আনন্দিত এবং তার ব্যয় নির্বাহার্থ তিনি ৫০ টাকা পাঠাইতেছেন। আমি লালসিংহকে একটি ঝুলি প্রস্তুত করিয়া ঐ টাকা ভাহার মধ্যে রাখিতে বলিলাম। বলিয়া দিলাম, ইহা হইতে আমার জন্ত পাঁচ পরসাও ব্যব্ন করিবে না: ঐ সমগ্র টাকা তোমার জন্ত বার করিবে। তোমার খরচের প্রত্যেক পরসার হিসাব রাখিবে। মামার ব্যবের মন্ত বিনি বাহা দিবেন, তাহাও ঐ বুলিতে রাখিবে। কাহাকেও আমাদের অভাব জানিতে দিবে না: বিনি বাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত

ছইরা দিবেন, ঐ ঝুলিতে দিতে বলিবে। Beg not, borrow not, refuse not, অর্থাৎ ভিক্ষা করিবে না, ঋণ করিবে না, দিলে ফিরাইবে না। এই ভিনটা কথা একখান কাগজে লিখিরা ঐ ঝুলিতে মারিরা দিলাম, বলিরা দিলাম এই ভাবেই কাজ করিবে।

এই ভাবেই আমরা মৃলভান হইরা সিদ্ধদেশের অভিমুখে বাত্রা করিলাম। এই মৃলভান-বাসকালের একটা স্বরণীর ঘটনা আছে। আমরা মূলভানে গিরা দেখিলাম বে করেকটি বাঙ্গালী পরিবার কর্ম্বোপলক্ষে দেখানে বাস করিতেছেন। তদ্তির পাঞ্জাবীদিগের মধ্যে কতকগুলি শিক্ষিত লোক একটা বাঙ্গাসমাজ করিরাছেন। এ সমাজে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের কেহ কেহ যোগ দিরা থাকেন। আমরা সেখানে পৌছিলে বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী সকলে মহা উৎসাহে আমাদিগকে অভার্থনা করিরা লইলেন। যতদূর স্বরণ হর আমি একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গৃহে রহিলাম; লালসিংহও তৎসন্ত্রিকটে এক পাঞ্জাবী বন্ধুর গৃহে রহিলেন। বাঙ্গালী বন্ধুটীর গৃহে আমার আদরের সীমা পরিলীমা রছিল না। তাঁহার পারী যে কেবল ভন্নীর ন্তার আমার পরিচর্ব্যার বত হইলেন তাহা নহে; আহার করিতে গেলেই দেখিতে পাইভাম, অপরাপর বাঙ্গালী বাড়ী হইতেও নানাপ্রকার তরকারী ও মিষ্টার আসিরাছে। সকল বাড়ীর নেধেরা কোমর বাধিরা আমার সেবার লাগিরা গেলেন। মহোৎসাহে বক্ততা, উপাসনা, আলোচনা প্রভৃতি চলিল।

এদিকে পাঞ্চাবী ও বাঙ্গালী বন্ধুরা লালসিংকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ভোষাদের ধরচপত্র কিরূপে চল্ছে ? বাবার ধরচ আছে ত ? লালসিং আমার আদেশ অসুসারে বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের আর্থিক অবস্থা জানাতে নিবেধ। কেহ কিছু দিতে ইচ্ছা করেন, দিতে পারেন।" পরে বেদিন বাবার দিন আসিল, আমরা ষ্টেশন অভিমূপে চলিলাম।

বন্ধুরা দল বাঁধিরা আমাদের সঙ্গে চলিলেন। পথে আরও মানুষ জুটিল।
একটা মন্ত দল সহ যাইতেছি, এমন সমর পথে হঠাৎ কে আমার পকেটে
হাত দিল। আমার প্রথমে মনে হইল কে বেন আমার পকেট হইতে কি
ভূলিরা লইতেছে। "কে পকেটে হাত দিল ?" বলিরা কিরিরা দেখি তিনি
একজন শিক্ষিত পাঞ্চাবাঁ বন্ধ। তিনি হাসিরা বলিলেন, "It is a trille,
you need not see it here, you may see it in the train."
ট্রেন ছাড়িলে পকেটে হাত দিরা দেখি বন্ধুরা কুড়ি টাকার নোট দিয়াছেন।
সে নোট হুথানি মাথার রাণিরা ঈশ্বরকে ধন্ধুবাদ করিরা লালসিংহের ঝুলির
মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। আমাদের পথের ধরচ এইরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের
হারা চলিল। আমরা এইরূপে মূল্ভান, সকর, হার্দরাবাদ, করাচি হুট্রা
সীমার যোগে বোহাই গেলাম।

হারদরাবাদ-বাসকালে একটা স্বরণীর বিষর আছে। সেধানে আমি আমাদের প্রাক্ষবন্ধ নবগরাও সৌকিরাম আদভানি (Navalrao Saukiram Advani) মহাশরের ভবনে অভিথি হইরাছিলাম। তাঁহার সাধৃতা, গর্মানিঠা, ও পরোপকার-প্রবৃত্তি দেখিরা অতিশর উপকৃত হইলাম। তিনি তথন গবর্ণনেন্টের অধীনে একটি উচ্চকর্ম্মে নিবৃক্ত আছেন। তাঁহার গুজ পিতা সৌকিরাম তথনও দ্বীবিত আছেন। তিনি আমাকে পুত্রের ন্তার সমাদরে গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহার ভবনে প্রতিষ্ঠিত থাকিরা নবলরাও মহাশবের কাল দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, প্রধানতঃ তাঁহার উৎসাহ ও বত্তে একটা স্থল্পর বাগানের মধ্যে একটা সমান্ধ-মন্দির নিম্মিত হইরাছে। তাহাতে সপ্তাহে একদিন বিশেব উপাসনা হর। তত্তির সভ্যগণ প্রতিদিন সারংকালে সেধানে উপন্থিত হইরা ভগবানের নাম করিরা থাকেন। আমি তাঁহাদের সহিত সেই সভান্ধলে গিরা দেখিতাম পা টিপিরা টিপিরা নির্কাক মৌনীভাবে সভ্যেরা আসিতেছেন; কেহ

ঘরের কোণে, কেই এক পার্ষে, কেই মাটীর উপর এক পার্ষে বসিতেছেন। একটা সংগীত ও একটি প্রার্থনার পর আবার সকলে নির্বাক ও মৌনীভাবে ধীরে ধীরে বাছিরে বাইতেছেন। বাগানের মধ্যে গিয়া তবে পর্মশার কথাবার্তা হইতেছে। নবলরাওরের পরোপকার প্রবৃত্তির চিহুস্বরূপ দেখিলাম তিনি মধাবর্ত্তী শ্রেণীর বালকদের জন্ত একটা জুল স্থাপন করিবাছেন। তাহাতে তাঁহার উৎসাহী ব্রাশ্ববন্ধদিগকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া সহরের ব্রাহ্মদল বৃদ্ধি করিতেছেন। ভব্তির প্রত্যেক রবিবার প্রাতে সমাজের উপাসনার পর স্থানীয় কারাগারে পিরা করেনী-দিগকে সমবেত করিয়া ধন্মোপদেশ দিবার নিয়ম করিয়াছেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট এই অধিকার চাহিয়া শইয়াছেন। আমি ছই রবিবার তাঁচার সভিত জেলের এই মীটিঙে গিয়াছিলাম। দেখিলাম কয়েদীগণ দলে দলে আসিয়া মাটীতে বসিল। তিনি দাঁডাইয়া সিদ্ধি ভাষার ঈশ্বরকে ধক্তবাদ করিয়া কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেন। কি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু দেখিলাম যে কয়েদীদের অনেকের চকু দিয়া জলগারা অনেকে "উ: আ:" প্রভৃতি সদরের ভাববাঞ্জক শব্দ বহিতেছে। করিতেছে। পরে শুনিলাম তাঁহার :এই-সকল উপদেশের কলম্বরূপ মনেক করেদীর জদর পরিবর্ত্তিত হইরাছে। তাহার প্রমাণস্বরূপ একদিনের একটা ঘটনার কথা তিনি বলিলেন।

একবার তিনি রাজকার্য্যোপলক্ষ্যে মহম্মলে গিয়া একদিন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। পথে বনের মধ্যে সন্ধা হইয়া গেল। কোথায় রাত্রি যাপন করেন সেই ভাবনায় তিনি অস্থির হইলেন। এমন সময় অদ্রে একথানি কুঁড়ে বর দেখিতে পাইলেন। তদভিমুখে অগ্রসর হইতে না হইতে একজন মানুষ তাহা হইতে বাহির হইয়া তাঁহায় অভিমুখে আসিল এবং বলিল, 'আপনায় কি সরণ হয়—আপনি অমুক মাসে জেলে

বক্তা করিতে গিরা একজন করেদীর সঙ্গে অনেককণ কথা কহিরাছিলেন! আমি সেই মানুষ। আপনার উপদেশ আমাকে পাপপথ হইতে ফিরাইরাছে। আমি আর কোন থারাপ কাজ করি না। আমার ঘরে আসিরা দেখুন, আমি ব্রী পুত্র লইরা বাস করিতেছি। তাহারা সকলেই আপনাকে ধন্তবাদ করে। আজ রাত্রে আপনাকে ঘরের দ্বান দিয়াও আপনার সেবা করিরা আমরা ক্বতার্থ হইব।' নবল-রাও বলিজেন সেরাত্রি তিনি বেরূপ স্থথে বাস করিরাছিলেন, জীবনে এরূপ অরু রাত্রিই যাপন করিরাছেন। বলিতে কি নবলরাওর গুণে হারদ্বাবাদ আমার নিকট তীর্থস্থানের স্থার হইয়া গেল।

বোদাইরে বি এম ওরাগলে, নারারণ পরমানন্দ, রামক্ষণ গোপাল ভাক্তারকর, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, মিষ্টার কুণ্টে, তেলাঙ্গ, প্রভৃতি মহায়াগণের সহিত পরিচর হইরা আপনাকে বড়ই উপকৃত বোধ করিতে লাগিলাম। বিশেষতঃ পরমানন্দ মহাশরের অক্সন্তিম বিনর ও বিমল সাধুতা আমার চিরদিন স্থতিতে রহিরাছে। নারারণ গণেশ চন্দাবরকার তথন কলেকের ছাত্র, কিন্তু তথনি তাঁর প্রতিভার পরিচর পাওয়া নাইতেছে। তিনি তথনই ইন্দুপ্রকাশ কাগকের সম্পাদকতা করিতেছেন। তিনি এবাত্রা আমার কার্গ্যের বিশেষ সহারতা করিরাছিলেন।

আমি লালসিংকে বোদাই নগরে রাখিরা গুজরাটে গমন করি।
বড়োদা, স্থরাট ছইরা আমেদাবাদে বাই। সার টি মাধব রাও তথন
রড়োদাতে প্রধান মন্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আমাকে রাজঅতিথিরূপে গ্রহণ করেন এবং আমাকে বিধিমতে সন্মানিত করেন।
আমেদাবাদে গিরা আমি স্থেসিছ ভোলানাথ সারাভাই মহাশরের ভবনে
অতিথি হই। এমন নির্দ্ধল সাধুতা, এরূপ অকপট ঈথরভক্তি, আমি অর
মান্তবেই দেখিরাছি। তাঁহার সহবাসে করেক দিন থাকিরা বড়ই উপকৃত

হইরীছি। ভোলানাথ সারাভাই স্থকবি ছিলেন, তিনি ভন্ধন সঙ্গীত রচনা করিরা গুজরাটী সঙ্গীতে অমৃত ঢালিরা দিরা গিরাছেন। তাঁহার ভজনাবলী এখনও ঘরে ঘরে গীত হইতেছে।

শুলরাট হইতে ফিরিয়া বোষাই নগরে আসিয়া আমি কলিকাতার বহুদের টেলিগ্রাম পাইলাম বে অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিতে হইবে। আমি ও লালসিং জবলপুর হইরা এলাহাবাদ বাত্রা করিলাম। এলাহাবাদ পৌছিলে লালসিং টেলিগ্রাম পাইলেন বে, তাঁহার জননী শুরুতর পীড়িত, তাঁহাকে অবিলম্বে অমৃতসরে বাইতে হইবে। আমাদের বিচ্ছেদের দিন আসিল। এতদিনের পর আমাদের বুলি পরীক্ষা করিয়া দেখি, আমার কলিকাতা পৌছিবার ও লাল সিংহের অমৃতসর পৌছিবার মত টাকা হইয়া হই টাকা বেশী আছে। সে হই টাকা আমার সঙ্গেই রহিল। আকর্যের বিষয় এই কলিকাতা পৌছিতে, কি কি কারণে অরণ নাই, সে হই টাকাও গেল। কি আক্র্যা ভগবানের রুপা! কর্মণাময় ঈশ্বর অনেকবার এইরূপে আমাকে প্রচারকার্যা করাইয়াছেন। ধয়্য তাহার কর্মণা! এই প্রচার-বাত্রা-কালের করেকটি ঘটনা অরণ আছে।

প্রথম, যেদিন স্বগীর রাণাডে মহাশরের সহিত প্রণম সাক্ষাৎ হয় সেদিন একটা স্বরণীর দিন। সেই দিন প্রাতে চন্দাবরকার আসিরা আমাকে বলিলেন, আমাদের বোষাই প্রেসিডেন্সির শিক্ষিতদলের নেতা মিঃ রাণাডে মহাশর গত রাত্রে তাঁহার কর্মস্থান হইতে বোষাই আসিয়াছন। অমুক স্থানে আছেন, চলুন তাঁহার সহিত দেখা করাইরা দিই। আমি তৎক্ষণাৎ বাহির হইলাম। পথে ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম বে, বোষাইরের শিক্ষিত দলের নেতা ও গবর্ণমেন্টের উচ্চ কর্মচারীর সহিত দেখা করিতেছি, না জানি গিরা কিরুপ মানুষ দেখিব। চন্দাবরকার পথে

আমাকে তাঁহার গুণকীর্ত্তি অনেক বলিতে লাগিলেন। আমি সম্ভ্রমে 'পূর্ণ হইরা নির্দিষ্ট স্থানে গিরা পৌছিলাম। গিরা দেখি বাহিরের ঘরের মেজেতে দান্তিমের উপর একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। তাঁহার গায়ে একটা সামান্ত বেনিয়ান, মাথায় একটা নাইট ক্যাপ, বেরপ ক্যাপ আমরা কলি কাতার রাজ্পথের সামান্ত লোককে পরিতে দেখিরাছি; সন্মুখে একটা তাকিয়ার উপরে একথানি সংবাদপত্র, তাহাই তিনি পড়িতেছেন। চন্দাবর কার আমাকে লইয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। তিনি আমাকে নময়ার করিয়া বদিতে বলিলেন। তার পর প্রত্যেক কথার এমন কিছু গুনিতে नांशिनाम । निश्चित्व नांशिनाम, याहा वैश्युर्व्स निकिष्ठ मासूयरमञ्ज मृत्यंश গুনি নাই। উঠিয়া আসিবার সময় তাঁহার সামান্ত বেশ ও সবিনয় ব্যবহারের কথা শ্বরণ করিয়া ভবিতে লাগিলাম, শিক্ষিত বাঙ্গালী পদ? লোক ও বোদ্বাইএর পদস্থ লোকে কত প্রভেদ। বান্ধালী পদস্থ লোকের। হাব ভাব পোষাক পরিচ্চদে বডলোক হইয়া পডেন এবং অনেক বায় করেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ভদ্র ও পদস্ত লোকেরা পোষাক-পরিচ্চদের প্রতি তত দৃষ্টি রাখেন না। ইহা একটা চিম্ভা করিবার মৃত কথা। ইহার পরেও করেকবার আমি রাণাডে মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি চইয়া থাকিয়া দেখিরাছি, তাঁহার আচার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ অতি সাধারণ ও আড়ম্বরপূক্ত। কেবল তাঁহার নহে, বোমাইয়ের অনেক বন্ধুর ঐরপ আড়ম্বস্ভ ব্যবহার দেখিরাছি। কেবল বোম্বাইরের নহে, পাঞ্জাব মাক্রান্ধ প্রভৃতি সকল স্থানেই শিক্ষিত ভদ্রলোকদের আচরণ আড়ম্বরহীন দেখা যায়! মান্ত্রাক্তে রেলে পৌছিরা ষ্টেশনে অনেকবার দেখিয়াছি সহরের পদত্ব হিন্দু ভদ্রলোকেরা একজন বছুকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন, পায়ে জুতা নাই। সন্নাম্ভ হিন্দু ভদ্রলোকদিগের পক্ষে চামড়ার ছুতা পারে দেওয়া তথনকার রীতি ছিল না; এখন কি দাঁড়াইরাছে জানি না। ফল কথা এই, বাঙ্গালীরা ইংরেজদের সংশ্রবে আসিরা বেরূপ বাবুগিরি শিধিরাছেন অপরাপর প্রদেশের ভদ্রলোকেরা তাহা শেখেন নাই।

বোষাই-বাসকালের ছিতীয় উল্লেখবোগ্য ঘটনা থিয়সফিক্যাল সোসাইটার প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাড্যাম ব্লাভটিয়ী ও তাঁহার সহকারী বন্ধু কর্নেল অল্কটের সহিত সমিলন। ইহাঁরা আমার যাইবার কিছুদিন পূর্ব্বে আসিয়া বোষাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মত প্রচারের নানা উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন। একজন বন্ধু আমাকে ও লালসিংকে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমাদিগকে গাইয়া তাঁহারা আনন্দিত হইলেন, এবং আমাদিগকে তাঁহাদের দলয়্ করিবার জ্মা চেটা করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন তাঁহাদের সহিত মহা তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল; আমি তাঁহাদিগকে বলিতাম, আপনাদের অনেক কথার সহিত আমার মিল আছে, কিন্তু আপনারা ঈশরের বে ভাব বাক্ত করেন, তাহার সহিত আমার মিল নাই। আপনাদের ভাব অবৈতবাদের ভাব, আমি ভক্তিধর্মাবলমী। আমার ঈশ্বর জীবন্ত শক্তিশালী, জ্ঞানমন্ন ও প্রেমময় পুরুষ। তাঁহার সঙ্গে প্রেমবোগেই মানবের পরিত্রাণ। ইহা লইয়া ম্যাড্যাম ব্লাভাটন্ধী আমাকে অনেক উপহাস বিক্রপ করিতেন। আমি তাহার প্রতি কর্ণপাত করিতাম না।

আমি লালসিংহকে বোষাইরে রাখিয়া গুজরাটে গেলে লালসিং প্রার তাঁহাদের নিকট বাইতেন। আসিরা গুনিলাম, তাঁহারা লালসিংকে প্রের স্তার বুকে ধরিরা লইরাছিলেন। দেখা করিতে গেলে ধরিরা রাখিতেন; উঠিতে গেলে উঠিতে দিতেন না; এটা, ওটা খাইতে দিতেন। সে শিখের ছেলে, তাহার মাথার লখা চুল ছিল,—মাডাাম রাভাটনীর সঙ্গিনী একজন মেম ভাহার চুল আঁচড়াইরা পরিকার করিরা বাঁধিরা দিতেন। আমি গুজরাট হইতে ফিরিরা বথন তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করির। বিদার লইলান, এবং লালসিংকে লইরা স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলাম, তথন ম্যাড্যাম ব্লাভাটন্দী হাসিরা বলিলেন, "তোমাদিগকে এত বোঝান বুথা হইল।"

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বাস কালের ভৃতীয় ঘটনা গুজরাটের রাজধানী আমেদাবাদ নগরে ঘটে। তাহা এই,—

এই সময় রবিবাসরীয় মিরারের ডিভোগ্রন্যাল কলনে ( Devotional Columna) ঈশরের উক্তিরপে নানা কথা প্রকাশিত হইত। উপাসক-মগুলী ঈশর-চরণে গিরা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের আচার্য্যকে তাঁহারা কি ভাবে দেখিবেন ? ঈশর তত্ত্তরে আচার্য্যকে কি ভাবে দেখিতে হইবে তাহা বলিয়া দিলেন, ইত্যাদি। ডিভোগ্রনাল কলমটি কেশব বাব্র নিজের বিশেব উক্তি বলিয়া সকলে জানিত এবং সেই ভাবে সকলে গ্রহণ করিত। উক্তিগুলির মধ্যে ভাল বিষয় অনেক থাকিত, বাহা পড়িয়া উপকার বোধ হইত; আবার, পড়িয়া হাসি পায়, এরূপ কথাও থাকিত। আমি যথন আমেদাবাদে তথন ঈশরের উক্তিরপে বিরোধী-দলের প্রতি এক অপূর্ব্ব গালাগালি প্রকাশিত হইল। আমার শ্বতিতে বতদ্র আছে তাহার ভাবটা এই প্রকার—Then the Lord God rolled down a hill and saw a number of men secretly working to undermine his kingdom. Then the Lord spoke: Ye sceptics, materialists, ইত্যাদি, ইত্যাদি, অনেক বিধেষপ্রচক কটুক্তি।

আমি তথন কলিকাতা হইতে দূরে আছি, এখানে কি ঘটনা ঘটিরা এই অভিনব তপ্ত আরক-স্রোভ বাহির করিয়াছে, তাহা জানিতাম না; আমি দেখিরা আশ্চর্যায়িত হইরা গেলাম। সেথানকার একজন বৰ্ এটা আমাকে পড়িয়া গুনাইলেন, আমরা ছন্ত্রনে গ্র হাসিলাম।
প্রথম প্রথম আমি এটাকে লঘুতাবেই গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই ভাবে
ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন পত্রিকাতে মুক্তিত করিবার জন্ম ইংরাজীতে
একটি প্রার্থনা লিখিলাম, তাহার করেক পংক্তি মনে আছে:—Our
Father Which art in the Sunday Mirror mellowed be
Thy temper. It seems that Thy favorite children have
spoiled Thee and have made Thee say things that are
abominable. Indeed Lord, Thou must be ashamed to
have used such expressions, ইত্যাদি। কিন্তু পরক্ষণে সেটা ছিঁড়িয়া
ফেলিলাম, লঘুতাব অন্তর্হিত হইরা গভীর ছংখের সঞ্চার হইল। কেশবচন্দ্র সেন মহাশ্র কি হইরা দাঁড়াইতেছেন মনে করিয়া ক্ষোভ হইতে
লাগিল। ঈশবের ক্রানিতে এরপ লেখা অমার্ক্রনীয় অপরাধ বলিরা
ক্রোধ হইতে লাগিল।

ইহার পর বোধাই হইরা কলিকাতার বাত্রা করিলাম। এলাহাবাদ হইতে বধন কলিকাতা আসিতেছি, তধন মধ্যের এক ষ্টেশনে দেখি কেশব বাবু সদলে দণ্ডারমান। সে ট্রেনে সিমলার কন্মচারীরা নামিরা আসিতেছিল, গাড়িতে বড় ভিড়, কিরিলী ছোঁড়াতে ইন্টারমিডিরেট গাড়ি পূর্ণ, তাহারা সারাপথ হাস্তপরিহাস করিতে করিতে আসিতেছে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা এক গাড়িতে তিন চারিজন মাত্র ছিলাম। কেশব বাবুরা গাড়ি না পাইরা প্লাটকরমে ছুটাছুটি করিতেছেন দেখিরা আমরা বে কামরাতে ছিলাম তাহাতে উঠিবার কম্ম আমি তাহাদিগকে ডাকি লাম। কেশব বাবু, বাবু বলচক্র রার প্রভৃতি আমাদের কামরাতে উঠিলেন, আর উমানাথ শুপ্ত প্রভৃতি করেকজন পাশের কামরাতে উঠিলেন। উমানাথ শুপ্ত প্রভৃতি করেকজন পাশের কামরাতে উঠিলেন। উমানাথ বাবুর হাতে থেরো কাপড়ের খোলের মধ্যে কি একটা ছিল।

দেই কামরাতে এক ফিরিঙ্গী বুবক শুইরা ছিল, উহাঁরা প্রবেশ করিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল,—"What's that ?

উমানাথ বাবু-A bugle.

ফিরিকী—Bugle! coming from the Afghan war?

উমানাথ বাবু—No, from a Brahmo Samaj Expedition.

তথন আমি বুঝিলাম, তাঁহারা গান্তিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে Salvation Army'র অমুকরণে বুদ্ধবাত্তা করিয়া আসিতেছেন, কারণ তাহার বিবরণ মিরারে অত্তেই পড়িরাছিলাম। আমি সেই ফিরিঙ্গী ছোক্রার রসিকতা নিবারণের জন্ম একথানা কাগন্তে লিখিলাম, Keshub Chunder Sen with his friends, লিখিয়া তাহাকে দেখাইলাম, তাহাতে সে থামিল।

গাড়ি ছাড়িল, বেশ গল্লগাছা হইতে লাগিল, আমরা সুথেই চলিলাম। হঠাৎ বঙ্গচন্দ্র রাম্ন কি আর কেহ ঠিক মনে নাই, ববি-বাসরীয় মিরারের সেই গালাগালির উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাহা দেখিরাছি কি না। আর কোথায় যায়। আয়েয়গিরির অয়ৢ৻পাতের স্তায় আমার পূর্বসঞ্চিত ক্রোধ ফাটিয়া বাহির হইল। "কি! আপনরে। সে ভক্ত লজ্জিত না হয়ে আবার হেসে সে কথা শ্বরণ করিয়ে দেন। আমাদের প্রতি ওঁর ক্রোধ হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়! এত ফাড়াছে ডা করা গেছে, ক্রোধ হওয়াই ত স্বাভাবিক; উনি কেন নিজের নামে আমাদিগকে গাল দিলেন না 'তোরা অধার্মিক, তোরা নজার'; বৃষ্তাম মাহুষ মাহুষের সঙ্গে কার্বার কর্ছে। তা না করে ঈশরকে রক্ত্মিতে অবতীর্ণ করা ও তার মুধে বাচ্ছে-তাই অপভাষা দেওয়া এ কি-রকম ব্যবহার? ঈশরে প্রীতি থাক্লে মাহুষ কি এ রকম পারে?" আমি দেখিলাম কেশব বারু মুখটা গন্তীর করিয়া আর-একদিকে

চার্ভিরা আছেন। প্রচারক বন্ধদের চেহারা রাগে রক্তবর্ণ হইরা বাইতেছে।

প্রশ্নকর্তা—( আমার প্রতি ) ধর্মের চোধ পাক্লে ত দেখ্তে পেতেন কি মহংভাবে ওগুলি লেখা হরেছে।

আমি—( হাসিরা) এদেশে একটা কথা চলিত আছে, "চিত্রগুপ্ত শালা, বত দোষ লিখেছ মাহুবের বেলা, দেবতার বেলা লীলাখেলা।" এ দেখ্ছি তাই। উনি লিখেছেন কিনা তাই আপনাদের কাছে মহংভাব হরেছে, অন্ত কেউ সেসব কথা লিখ লে আপনারা তাকে নরকে ডোবাতেন।

এইরপ ঝগ্ড়া হইতে হইতে আমরা বাঁকিপুর পৌছিলাম, তাঁহারা সদলে সেথানে নামিরা গেলেন। আমি পরে ভনিরাছি এখান হইতে নামিরা গিরা তাঁহারা বন্ধুবর প্রকাশচক্র রারের বাড়ীতে গিরাছিলেন। সেথানে গিরা তাঁহাদের এক কমিটি বসে, তাহাতে স্থির হয় বে, বিরোধী দলের সহিত তাঁহারা বাক্যালাপ বা সামাজিক সংশ্রব রাখিবেন না।

তাহারা নামিরা গেলে আমার হৃঃথ হইল যে বগ্ডাবগাঁটর এতদিন পরে কেশব বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, কেন এত উত্তপ্ত হইরা কথা কহিলাম। পরে ভাবিলাম ক্রোধটা বধন মনে ছিল, তধন তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ করাই ভাল হইরাছে। আমার মনে এই একটা সম্ভোব আছে যে, তাঁহার বিরুদ্ধে যাহা বলিবার তাহার অধিকাংশ তাঁহার সমুধেই বলিরাছি।

আমি সহরে পৌছিরা ঐ গালাগালির মূল-কারণ শুনিলাম। সে মূল কারণ এই, ঐ বৎসরের মধ্যভাগে সাধারণ ব্রাক্ষসমাজের অগ্রণী সভ্য-গণের মধ্যে এক ব্যক্তির নামে কেহ তাঁহাদের নিকট অতি জ্বস্ত হুশ্চরিত্র-তার কুৎসা করে। বেই এই কুৎসা শোনা অমনি তাঁহারা লক্ষ্ দিরা উঠিলেন, এইবার শক্রকুল বিনাশের অস্ত্র হাতে আসিরাছে। এই উৎসাহ এত অধিক হইল বে. বলিতে লক্ষ্যা হইতেছে বে. একটা বাজারের দ্রীলোককে বাড়ীতে ডাকাইরা আনাইরা নিজেদের সভার মধ্যে তার্হাকে বসাইরা সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার জবানবলী গ্রহণ করাকেও ছোট কাজ মনে করিলেন না। ইহার পরে তাঁহারা মহম্মদের অমুকরণে বিরোধীদলের প্রতি গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দর্বার হইতে আদেশবিধি প্রচার হইতে লাগিল; এবং কেশব-ধর্মকে ব্রাহ্মধর্ম হইতে মতন্ত্র করিরা লইবার চেষ্টা হইতে লাগিল; রবিবাসরীর মিরারে ঐ ঈশরীর উক্তি প্রকাশিত হইল; এবং কেশব বাব্ expedition বাহির করিলেন। এই ভাব হইতেই পরে নববিধানের অভ্যাদর। ইহা শ্বরণ করিলেও মনে ক্লেশ হয়।

বে কুৎসাটা ইহাঁরা অবলখন করিরাছিলেন, তৎসম্বন্ধে এইমাত্র বক্তবা বে আমি সহরে ছিলাম না, বিশেষ জানি না; দারকানাথ গাঙ্গুলী আমাদের মধ্যে সত্যাসুরাগী, ফ্রায়পরারণ, ও তেজীরান পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন; তিনি কাহাকেও ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি সবিশেষ অমুসন্ধান করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, বে, তিনি বহু অমুসন্ধান করিয়াও ঐ কুৎসার বিশাসযোগ্য প্রমাণ পান নাই।

## একাদণ পরিচ্ছেদ।

আনি কলিকাতাতে ফিরিয়া নানা কাজের মধ্যে পড়িলাম। এইবার হইতেই বোধহর **আমি ইউনিভাসিটির এণ্টান্স ও এল এ পরীক্ষা**র সংস্থৃতের পরীক্ষক হইতে লাগিলাম। ভদবধি বছবংসর ধরিয়া প্রতি-বংসর পরীক্ষকের কাজ করিয়াচি। প্রথম প্রথম পরীক্ষকের পারিশ্রমিক স্বরূপ ৫০০।৬০০ টাকা পাইতাম। ক্রমে কম হইরা আসিরাছে। সাডে তিন শত টাকা করিয়া ধরিলে আমি এইরূপে আট দশ হাছার টাকা উপার্জন করিয়াছি, তদ্ভিন্ন আমার পুস্তকাদির আর দারাও কয়েক হাজার টাকা পাইয়াছি। ইহার কিছুই সঞ্চিত রাখি নাই। অর্থসঞ্চয়ের কথা মনে হইলেই মনে হয় যে. যদি সেই পথেই বাইব, তবে বিষয়কণ্ম ছাড়িলাম কেন ? নাচিতে উঠিয়া ঘোমটা দেওয়া ভাল নয়। ছই পণ আছে, এক বিষয়ীর পথ, অপর ধর্মপ্রচারের পথ। বিষয়ীর পথে যদি বাও তবে অর্থের উপার্ক্ষন ও সঞ্চরের দিকে দৃষ্টি রাখ, বদি ধর্মপ্রচারের পথে यां उठत अर्था भार्कन । अक्षा कि कि व्यथान मृष्टि वाचित्रा ना, ধর্মপ্রচার ও ধর্মসমাজের সেবার প্রতি প্রধান দৃষ্টি রাখ, ঈশরের ক্লপার উপরে নির্ভর কর। প্রশ্ন এই. এত হাজার টাকা কোথায় গেল ? ভাল কাজেই গিরাছে। সমাজের বন্ধুগণ আমাকে চিরদিন বাহা দিয়া আসিতেছেন, তাহা কোনও দিন আমার ব্যয়নির্কাহের উপযুক্ত হয় নাই। আমার জননীর পীড়ার জন্ত অনেকবার কলিকাতায় স্বভন্ন বাসা করিব। ভাঁহাকে আনিবা রাখিতে হইরাছে। দেশে পর্ণ-কুটারের পরিবর্ত্তে জনক-জননীর মাথা রাখিবার জন্ত পাকাঘর করিয়া

দিয়াছি, তব্তির আমার পূর্বকার দেনা শোধ করিরাছি: তব্তির ব্রাক্ষসমাজের যে যে কার্য্যের ভার প্রধানরূপে আমার উপরে পডিয়াচে. তংসংক্রান্ত ঋণ শোধের জন্তও অনেক টাকা দিতে হইয়াছে, যখা, সাধনাশ্রম, প্রথম ব্রাহ্ম বালক-নিবাস, বাকীপুরের রামমোহন রায় দেমিনারি, প্রভৃতি। ধন্ত মঙ্গলমর ঈশরের কুপা। তিনি তাঁহার অমুপযুক্ত ভুতাকে চির্দিন পালন করিয়াছেন। আশ্চর্যারূপে আমার আর্থিক জভাব পূর্ণ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে কিছু উল্লেখবোগ্য বিষয় আছে। আমি যথন ভবানীপুর সাউথ সুবার্কন স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলাম, তথন আমার কিছু টাকা চুরি যায়, এবং অপরাপর প্রকারে ঋণগ্রন্ত হইয়া পড়ি। তথন বন্ধুবর ছুর্গামোহন দাস আমাকে ৪০০ চারিশত টাকা কর্ল্জ দেন এবং বন্ধুবর আনন্দমোহন বস্তু ২৫০ কি ৩০০ টাকা কর্ল্জ দেন। পরে বখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইরা আমি ইহার প্রচারকদলে প্রবেশ করিতে উন্মুখ হই, তথন ছুর্গামোহন বাবু ও মানন্দমোহন বাবুর কাছে প্রথম যাই, "দেনার টাকার কি হবে ?" ঋণ থাকিতে আমি কিরূপে চাকুরী ছাড়িরা প্রচারকার্যো ত্রতী হইব। তাঁহারা তথন আমার এই চিম্তাকে হাসিয়া উডাইয়া দেন, বলেন, "সমাজের ছন্ত আমাদিগকে কত শত শত টাকা দিতে হবে, তুমি কি সামান্ত ঋণের টাকার কথা বল। ও টাকা আমাদের সমাজে দান।" আমি বলি, 'আচ্ছা, আমি যদি কখনও কোন প্রকারে টাকা উপার্জন করি এবং আপনাদের ঋণ শোধ করতে পারি. আপনাদের টাকা আপনাদের নিতেই হবে।" 'তাঁহারা বলেন "আচ্ছা, তথন দেখা যাবে, এখন ত সমাজের কাছ কর।"

তথন এই কথা থাকে। তদমুসারে এবার পরীক্ষকের বৃত্তি পাইরাই মামি চুর্গামোচন বাবুকে টাকা বাইবার ক্লন্ত লোক পাঠাইতে লিখি। ভিনি উত্তরে নিখিনেন, "Good boy! Quite worthy of you. Make over the four hundred rupees to G. C. Mahalanobish as part of my contribution to the Mandir building fund."

তিনি বন্ধকে কর্ত্তব্য করিতে দিলেন, অথচ সমাজের সাহায্য করিলেন। মানন্দমোহন বাবর দেনা দিবার অবসর প্রায় বিশ বংসর পরে উপস্থিত হইয়াছিল। বিশ্বৎসৱ পরে আমি বখন টাকা দিবার জন্ম তাঁহাকে পত্র লিখিলাম, তখন তিনি লিখিলেন যে, "তাঁহার পুরাতন কাগজপত্র নাই এবং ঐ টাকার কথা তাঁহার স্থতিতেও নাই।" পরে বধন দেখিলেন বে ঋণটা না দিলে আমার মনটা শাস্ত হয় না, তখন অনিচ্ছাসত্ত্তে টাকাটা ণ্টলেন, কিন্ধ পরে জানিয়াছি যে সে-টাকা স্বতম করিয়া বাডীর মেয়েদের গতে দিয়া এই আদেশ কবিয়াছিলেন যে জাঁগাৱা তাগা আমার সাহাযাার্থ বার করিবেন। তাঁছারা এইরূপে শত শত টাকা আমার সাছাব্যার্থ দিয়া আসিতেছেন। তাহা আর কি বলিব। তাঁহাদের প্রতি ক্লভজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধনীয়। আজিও বহু পরিবারের বন্ধুগণ আমার পশ্চাতে সহায় গ্রহীর রহিয়াছেন। আমি কোনও অভাবে পডিরাছি জানিলেই সাহাব্যের জন্ম তাঁহাদের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হয়। বলিতে চক্ষে হল আসে. আমাকে কিছুদিন দেখিতে না পাইলেই তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠেন, তবে বুঝি কোনও ক্লেশের মধ্যে বাস করিতেছি! অমনি চিঠির উপর চিঠি আসে, বা নিজেরা কেহ আসিরা উপস্থিত হন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাবোৎসবের পূর্ব্বে প্রসন্নমন্ত্রী ও বিরাজমোহিনী সন্তানদিগকে লইরা মৃঙ্গের হইতে সহরে আসিলেন। সেবারকার মাবোৎসব অর্ধনির্ন্দ্রিত মন্দিরের উপর চাঁদোয়া দিরা সমাধা করা হইল। ভাল শ্বরণ নাই, বোধ হর এই উপলক্ষেই, গোঁসাইজী, বিভারত্ব ভারা,

শিবনারারণ অগ্নিহোত্রী ও আমি এই চারিজনকে বিশেব উপাসনান'ন্তর প্রচারকরূপে বরণ করা হয়।

উৎসবের পরেই বোধ হয় ১লা বৈশাথ দিবসে দার্জ্জিলিং পাহাড়ের নবনিশ্বিত উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্ম উক্ত স্থলে যাই। তথন উত্তর বক্সে শিলিগুড়ি পর্যাম বেল ছিল। শিলিগুড়ি হইতে দার্ক্সিলিং পৰ্যান্ত রেল পাতা হইতেছিল, কিন্তু তখনও রেল খোলে নাই। আমি শিলিগুডিতে গিয়া ডাব্<u>জার আনন্দচন্দ্র রায়ের ভবনে আশ্র</u>য় লইলাম। তথন শিলিগুডি চইতে দাৰ্জিলিং পৰ্যাম্ভ টোক্লা নামক একপ্ৰকার গাডি চলিত। কিছু তাহার ভাডা এত অধিক চিল বে আমার দরিদ্র ব্রাহ্মবদ্ধ-দিগের পক্ষে আমার জন্ম তত বায় করা কটকর বলিয়া অমুভব করিলাম। সে ভার তাঁহাদের উপর দিবার ইচ্ছা হইল না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে পাঁহাতে চডিবার জন্ম যোডা পাওয়া যায়। জীবনে ঘোডা কখনও চডি নাই। বালককালে সমবয়ন্ত সঙ্গী বালকদের সঙ্গে ভূটিয়া কখন কখনও বাঁড চডিতাম বটে, একবার পডিয়া গিয়া ব্যথা পাইয়াছিলান, ইছাও বোধ হয় অগ্ৰে বলিয়া পাকিব। কিন্ধ ঘোড়া চড়া কথনও ভাগ্যে यटि नारे। किन्न कि कता यात्र, >ना देवनात्वत शृदर्स मार्किनः পঁছছিতেই হইবে। দেখিলাম ইউনিটেরিয়ান মিশনরি ড্যাল সাহেব টোঙ্গার জন্ম ডাকবাঙ্গালাতে অপেকা করিতেছেন, কারণ তথন টোঙ্গা ভাবার রোজ চলিত না। আমার পরসাও ছিল না. এবং অপেকা করিবার সময়ও ছিল না। স্থতরাং ঘোড়াতেই যাইতে প্রস্তুত হইলাম। একদিন প্রাতে আনন্দ বাবু এক পাহাড়ে ঘোড়া আনাইয়া আমাকে বোডার চডাইরা দিলেন। আমি ত হেলিরা ছলিরা অগ্রসর হুইলাম। শুকুনা পার হুইতে না হুইতে পাহাড়ে উঠিবার সময় সুইস আমাকে বলিল ঘোডাটা মালী ঘোডা এবং গাবিন। তথন আমার মনটা বড় ধারাপ হইরা গেল। আমি বোড়া হইতে নামিরা সইসের হাতে লাগাম দিরা পদব্রজ্ঞেই পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। বাহাকে পাহাড়ে short cut সোজা পথ বলে, সেই-সকল সোজা রাস্তা দিরা উঠিতে লাগিলাম। তাহাতে পথ সোজা হর বটে, কিন্তু বড় চড়াই উঠিতে হর, বকে পিঠে বেদনা লাগে। কি করা যার, উপারাস্তর না দেখিরা মরিরা কুটিরা উঠিতে লাগিলাম। এইরূপে যে থার্সিয়ানে বোড়ার চড়িরা আমাদের মপরাত্র ২টা কি তিনটার সমর পৌছিবার কথা, সেথানে রাত্রি ৮টার সমর গিয়া পৌছিবার

তথন বার্ড কোম্পানি নামে এই পাহাড়ে এক কোম্পানী ছিল। তাহারা মালপত্র বহিয়া দিতেন। প্রিয়নাথ বস্থু নামে একটা বাবু ধার্সিরানে তাঁহাদের কার্য্যকারক ছিলেন। পূর্ব্যকৃত বন্দোবস্ত অমুসারে আমি গিয়া তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইলাম। তৎপরদিন আমার দার্জিলিং পৌছিতেই হইবে। নতুবা শরীর বেরূপ ক্লান্ত হইরাছিল তাহাতে হুইদিন বিশ্রাম করিলে ভাল হইত। প্রিয়নাথ বাবু বলিলেন, তিনি পরদিন প্রাতে অধারোহণে দার্জিলিং ঘাইবেন, আমার জন্তও একটা ঘোডা মানাইবেন। শুনিরাই আমার ভর হইল। তিনি অভর দিয়া বলিলেন. ভয় নাই তিনি সঙ্গে থাকিবেন। তংপরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখি. আমার দ্বা গোলগাল এক পাহাড়ে টাট্টু আসিয়াছে এবং তাঁহার জন্ম বার্ড কোম্পানীর আন্তাবলের এক দীর্ঘকায় স্থন্দর খেতবর্ণ ঘোড়া সাজিয়া অপেকা করিতেছে। দেখিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, "প্রিয়বাবু, এ কি করেছেন, এ বে বেশ জোরাল বোড়া, আমার জন্ম একটা এক পা খোঁড়া বোড়া আনিলে ভাল হইত।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "উঠুন উঠুন, আমি সক্ষেট আছি।" আমরা ত বাহির হইলাম। আমি আগে প্রিরবাব পশ্চাতে। ঘোডাদের মধ্যে যে প্রতিশ্বনিতা আছে তাহা অগ্রে জানিতাম

না। ষেই প্রির্বাব্র বোড়ার পারের শব্দ শোনা, অমনি আমার বোড়া উর্দ্বাসে দৌড়িল। আমি কখনও বোড়া চড়ি নাই। স্কুরাং এরপ অবস্থাতে কখনও পড়ি নাই। আমি ছই পা দিয়া বোড়ার পেট চাপিয়া ধরিয়া ছই হাত দিয়া তার ঘাড়ের ঝুঁটি ধরিয়া তাকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিলাম। বোড়াও বোধ হয় এরপ অবস্থাতে কখনও পড়ে নাই! সে বোধ হয় মনে করিল, একি জয় আমার উপরে উঠিল; কারণ সে আরও উর্দ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। প্রিয়নাথ বাবু পশ্চাৎ হইতে চেঁচাইতে লাগিলেন, "মশাই থামুন, থামুন, গেলেন, গেলেন, এখনি থামুন মধ্যে পড়ে যাবেন।" আমি বলিলাম—"আপনি থামুন, আপনি না থামিলে, আমার বোড়া থামিবে না।" তিনি নিজ অব্যের বেগ সম্বরণ করিলেন, আমি এদিকে প্রাণপণে লাগাম টানিয়া ধরিলাম, ক্রমে আমার বোড়ার বেগ মন্দীভূত হইল। এই ভাবে গিয়া দার্জিলিকে উপস্থিত হইলান এবং মন্দির প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিলাম। আসিবার সময় বোধ হয় টোঙ্গাতে নামিয়াছিলাম।

ঠিক মনে নাই বোধ হয় দার্জিলিং হইতে নামিয়া আদিয়াই মাক্রাজে যাই। আমি ঠীমারবোগে মাক্রাজ যাত্রা করি। তথন মাক্রাজের অবয়াকি ছিল, তাহা কতকটা লিখিয়া রাখা তাল বলিয়া এই প্রচার-যাত্রার বিশেষ বিবরণ একটু দিতেছি। জাহাজ মাক্রাজ উপকূলে পৌছিল। তথন মাক্রাজের ক্রত্রিম বন্দর (artificial harbour) প্রস্তুত হয় নাই। জাহাজ তীর হইতে প্রায় ৩৪ মাইল দ্রে দাঁড়াইত। সেখান হইতে বোটে করিয়া তীরে উঠিতে হইত। সে বোটে যাওয়া ন্তন মাম্যদের পক্ষে বড় ভীতিজনক ব্যাপার ছিল। তরজের আঘাতে বোটে জলের ছাট লাগিয়া কাপড়-চোপড় ভিজিয়া যাইত। একবার বোট তরজের মাথায় দশহাত উপরে উঠিতেছে, আবার তরজের সঙ্গে দশহাত নিয়ে

নামিরা জাহাজের লোকের চক্ষের অদর্শন হইরা বাইতেছে। এইরূপ বোটবাত্রার পর ত্রাহি ত্রাহি করিতে করিতে তীরে গিরা নামিলাম। মান্ত্রাজ সমাজের কতিপর সভ্য আমাকে লইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাকে লইয়া এক বাড়ীতে তুলিলেন। দেখিলাম তাহার উপরতালা আমার জন্ম ভাড়া করিয়া রাখিয়াছেন এবং সমাজের ব্রাহ্মণসভ্য বচিয়া পাণ্ট্ৰু মহাশয়ের বাড়ী হইতে আমার ভাত আনিয়া দিবার ছন্ত এক ব্রাহ্মণ বালক নিযক্ত করিয়াছেন। যথাসময়ে স্নান করিয়া বসিয়া আমি সমাগত রাহ্মগণের সহিত আলাপ করিতেছি, এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ বালক আসিয়া ইংরাজীতে আমাকে আহারের জন্ম **ডাকিল।** আমি আছার করিতে যাইবার সময় সমবেত বন্ধদিগকে বলিলাম, চলুন আমি আছার করিব, আপনারা দেখানে বসিয়া কথা কটিবেন। ভাঁছারা উত্তর করিলেন না, কিন্তু সঙ্গে আসিলেন না। আমি গিয়া আহারে বসিয়া সেই ব্ৰাহ্মণ বালককে ইংরাজীতে বলিলাম, "উহাঁদিগকে আসিতে বল, আর বসিবার জন্ম চেয়ার দাও।" সে আশ্চর্যান্বিত হইরা চিব কাটিয়া বলিল, They are sudras, how can they see you eating ? ওরা শূদ্র, ওরা কি আপনার খাওয়া দেখ্তে পারে ? পরে জানিলাম এই কারণেই তাঁহার। আমার সঙ্গে আসেন নাই। অমুসন্ধানে জানিলাম, সেদেশে ব্রাহ্মণের আহার শুদ্রের দেখিবার অধিকার নাই। এমন কি চেটা প্রভৃতি কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে পিতার আহার পুত্রে দেখিবার অধিকার নাই। গ্রাহ্মণ শুদ্র একসঙ্গে পথে পথিক ছইলে ব্রাহ্মণকে কাপড়ের কাণ্ডার থাটাইরা তন্মধ্যে আহার করিতে হয়।

ইহার পর আমি মেমারদিগের সহিত জাতিভেদের অনিষ্টকারিতা বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলাম; এবং সে বিষয়ে একদিন বক্তৃতাও করিলাম। সহরে হলমূল পড়িরা গেল। এই সময়ে আমি মান্তাজ

সহরে পাচিয়ালা হল নামক ভবনে ইংরাজীতে সাধারণ ভাবে একটা বক্ততা করি। তাহার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে ভারতীর গভর্ণমেণ্টের বছবার-সাধ্যতার উল্লেখ করিতে গিয়া বলি যে তাহার এক ফল এই দেখ যে "The poor man's salt is not free from duty." তৎপরদিন Madras Mail নামক ইংরাজদের কাগজে "The poor man's salt is not free from duty" এই শিরোনামা দিয়া এক প্রবন্ধ বাহির হইন। তাহাতে বলা হইল যে বঙ্গদেশ রাজ্ঞস্বের সমূচিত অংশ দের না বলিয়া অপর প্রদেশের দরিদ্র প্রজাদিগকে করভারে ক্লিষ্ট হইতে হয়। এতহাতীত তাহাতে বাঙ্গালীদিগকে নিন্দা করা হয়। আমি সেই নিন্দাগুলির উত্তর দিয়া এক পত্র লিখি এবং হিন্দু পেটিরটের সম্পাদক ক্রফ্রদাস পাল মহাশয়কে অপর কথাগুলির উত্তর দিবার ক্রন্ত গোপনে পত্ৰ লিখি। তিনি Bengal, the milch cow of the British Government of India বলিয়া এক নজির-পরিপূর্ণ প্রবন্ধ ্রাখন। এই সকল কারণে সেখানকার শিক্ষিত ও ইংরাজ দলে স্মামার নাম বাহির হইয়া যায়। তৎপরে পরওবাকম, মাইলাপুর, প্রভৃতি মান্ত্রাক্তের অনেক উপনগরে আমাকে বক্ততার জন্ম নিমন্ত্রণ করিতে থাকে এবং অনেক স্থলে প্রকাণ্ড সভাতে পুস্পমালার দ্বারা মলম্ভত করিয়া অভিনন্দন করিতে আরম্ভ করে। এই বাতাতেই দেওয়ান বাহাছর রবুনাথ রাও প্রভৃতি বড়লোকদিগের সহিত আলাপ ও আৰীয়তা হয়।

আমি যথন মাক্রাক্তে কাল করিতেছি, তথন উত্তর বিভাগে রাজ-নাহেন্দ্রী প্রভৃতি স্থানে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে। সেধানে বীরেশ-লিক্সম্ পাণ্টুলু নামক একজন প্রতিভাশালী লেখক ও সমাজসংস্কারক দেখা দিয়াছেন, বিনি তেলুগু সাহিত্যের অভ্ত পুষ্টিসাধন করিয়াছেন,

এবং স্বদেশ মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্ম বিশেষ প্রয়াস পাইতেহছন। তাঁহার উপদেশে অনেকে বিধবা বিবাহ করিয়া সমাজ-চাত হইয়াছে, তাহা লইয়া মহা আন্দোলন চলিয়াছে। সে সময় বাজ-নাহেন্দ্রীর অদূরবর্ত্তী কোকোনাড়া নামক সমুদ্রকৃপবর্ত্তী নগরে রামক্রফিয়া নামক এক ধনী বাস করিতেন। তিনি ছাতিতে কামটা অর্থাৎ আমাদের দেশীয় বৈদোৰ আয় ছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষাবলম্বন কবিয়া मनाक्षमःस्रोतक मलात भाषा এकक्रम अधान वास्कि विनन्ना भगा स्टेबाहिलान। তিনি বিধবা-বিবাহের বৈধতা প্রমাণ করিবার জন্ম মধ্যে মধ্যে পঞ্জিত ও শাষীদিগকে সমবেত করিয়া তর্ক উপস্থিত করিতেন। এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল, এমন সময় রামক্ষিয়া মাক্রাজের সংবাদপত্তে আমার সংবাদ পাইলেন। তৎপরে কোকোনাডাতে আমাকে লইয়া বাইবার জন্ম টেলিগ্রানের পর টেলিগ্রান আসিতে লাগিল। অবশেবে কোকোনাডা গাত্রা করিলাম। বন্দরে পৌছিয়া দেখি আমাকে লইবার জন্ম রামক্ষিয়ার গাড়ি আসিয়াছে। আমি গিয়া তাঁহার বাডীতে উপনীত হইলাম। আমার সঙ্গে পাচক ব্ৰাহ্মণ নাই দেখিয়া তিনি বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন। আমি বলিলাম, "আমি গরীব প্রচারক, আমি কি সঙ্গে র'বিনী লইয়া বেড়াইতে পারি. আমি বেখানেই যাই. তাঁদের সঙ্গে থাই. আমি জাতি নানি না।" শুনিয়া রামক্রফিয়ার মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি বোধ হয় মনে মনে ভাবিলেন, কি সর্বনেশে লোক এনে ফেল্লাম। যাহা হউক তাঁহার সৌজন্ত ও মাতিথ্যের কিছুই ক্রটী হইল না। তিনি আমার থাকিবার জন্ম তাঁহার বাসভবনের অদূরে একটা বাড়ী দিলেন এবং আমার পরিচর্য্যা ও অন্নাদি বহনের জন্ম একটা ভূত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ছই দিন বাইতে না বাইতে দেই কুদ্র সহরে জনরব উঠিল বে রামক্রফিরা বঙ্গদেশ হইতে এক নাস্তিক পণ্ডিত আনিয়াছে, সে দেশের সমুদয় বিবাহোপযুক্তা বিংবার

বিবাহ দিয়া বাইবে। এই জনরব উঠাতে আমার মৃদ্ধিল বোধ হইতে লাগিল। পথে ঘাটে বাহির হইবার জো নাই, বাহির হইলেই দলে দলে লোক পশ্চাৎ পশ্চাৎ বায়, রাস্তায় রাস্তায় জনতা হইয়া লোকে আযার গতিবিধি লক্ষ্য করে, আমার দাড়ি ও ধাট চুল দেখিয়া আমাকে প্রীষ্টিয়ান বলিয়া নির্দারণ করে এবং তাহা লইয়া মহা তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়। একদিন প্রাত:কালে আমার সঙ্গে বিধবাবিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার করিবার জন্ত একদল পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সংস্কৃত কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সংস্কৃতের উচ্চারণ গুনিয়া আমাদের वक्रमिनी ब जेकां त्रन-अनानी त अिं चुना कित्रार नागिन । उरश्रस्य बामात সংস্থৃতে কথা কহা অভ্যাস ছিল না, স্বভরাং সংস্কৃতে কথা কহিতে আমার একটু বাধ বাধ করিতে লাগিল। যাহা হউক এক প্রকার বিচার চলিল। ইতিমধ্যে এক ঘটনা উপস্থিত। রামক্রফিয়ার চাকর আমার স্নানের জল আনিতেছে। আমি দেখিলাম তাহাকে দেখিয়াই সমাগত ব্ৰাহ্মণেরা পরস্পর ইসারা, গা টেপাটেপি, কানে কানে ফুস ফুস করিতে লাগিলেন। তাহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিমংকণ পরেই তাঁচারা বিচার বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমি উঠিয়া বারাগুায় দাঁড়াইয়া দেখি তাঁহারা রাজপথে স্থানে স্থানে জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া কি পরামশ করিতেছেন। ভীষরাও নামক একটা ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ও আমার প্রতি অনুরক্ত ব্রাহ্মণ যুবক তাহার ভিতর হইতে দৌড়িয়া উপরে আসিয়া আমাকে বলিল, যে, আমি ব্রাহ্মণ হইয়া কামটী চাকরের আনীত জলে স্লান করিতেছি দেখিয়া সমবেত ব্রাহ্মণেরা বিরক্ত হইয়াছেন এবং স্থামাকে সহর হইতে তাড়াইবার অন্ত সদলে রামক্রফিয়ার নিকট বাইতেছেন। আমি হাসির৷ বলিলাম, "কামটির আনীত জলে স্নান করি বলে এত আন্দোলন, আমি তাঁহাদের অন্ন খাই তা বুঝি তাঁহারা জানেন না !"

ইহার পরে ব্রাহ্মণগণ সদলে রামক্রকিয়া বেচারার বাডে পিরা পড়ি-লেন; রামক্রক্ষিয়া আপনাকে বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া মাদ্রাজ হইতে আনাইয়াছিলেন. স্থতরাং আমাকে প্রকাশ্রভাবে কোকোনাডা পরিত্যাগ করিতে বলিতে পারেন না, অণ্চ ব্রাক্ষণদিগের কোপশান্তির জন্মও ব্যথ্র:ছইলেন। তিনি আমার নিকট দেখা করিতে আসা ত্যাগ করিলেন। আমি মহা মুস্কিলে পড়িলাম। তাঁহাকে বিপন্ন করিবার ভয়ে সেখানে আর থাকা উচিত বোধ হইল না। আমি নিরামিষাণা, ফিরিকীদিগের হোটেলেও ষাইতে পারি না; আবার, খাট চুল ও দাডির জন্ম দেশী হোটেলের লোকেও খ্রীষ্টিয়ান মনে করিয়া তাদের হোটেলে খাইতে দেয় না। কি করা যায়, অবশেষে স্থির করি-নাম, রাজমাহেজীতে বিধবাবিবাহের দল কাজ করিতেছেন, তাঁহারাও আমাকে ডাকিয়াছেন, সেখানে যাওয়াই ভাল। কিন্তু সেখানে বোটে করিয়া কাটা থাল দিয়া বাইতে হয়: বোট সপ্তাহে ছই একদিন আসে; কবে আসে তার স্থিরতা নাই ; উন্মুখ হইন্না বসিন্না থাকিতে হর। সেরূপেই বা কতদিন বসিরা থাকি। অবশেষে রামক্রফিয়ার নিকট লোক পাঠাইলাম, आमारक পान्की ও বেহারা দাও, আমি রাজমাহেন্দ্রী যাই। ত্রিশ माইन পথ পাল্কীতে বাওয়া বড় কম ব্যৱসাধ্য নয়। সেই জ্বন্তই বোধ হর অবশেষে ব্রাহ্মণতনয় রামক্ষিয়া ভাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। ভীমরাওকে বলিলাম, "ওহে, ভূমি আমার মালপত্রগুলা লইয়া বাইবার क्य घटेबन कुनी ठिक कत, आभि शांदिता त्राक्यारिकी यारे, वार्षित क्य তিন চারিদিন বসিরা থাকা ভাগ নাগিতেছে না।" এই প্রস্তাব ওনিরা ভীমরাও বলিলেন,—"কি! আপনি হাঁটিয়া রাজমাহেন্দ্রী বাইবেন, তা **হইতেই ুপারে না, আন্থন আমার বাড়ীতে আন্থন,** এ করদিন আমার বাড়ীতে থাকুন।" আমি বলিলাম, "না ভীমরাও, তা হবে না, তুমি বান্ধণ,

দেখনে ত কাষ্ট্ৰীয় ৰূলে স্নান করাতে কি আন্দোলন উপস্থিত, তোমাকে বিপদে পড়তে হবে, বিশেতঃ তুমি গরীব, সামান্ত কেরাণীগিরি কর, কোনওরূপে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করে আছ. তার ভিতর আমাকে কোথায় নে যাবে ?" ভীমরাও কোন রূপেই গুনিলেন না. বলিলেন.---"আফুন না, সেই ঘরেই সকলে থাকব, আমাকে যা সাজা দিতে চায় দেবে. অনি তা গ্রাহ্ম করি না।" এই বলিয়া আমার আপত্তির প্রতি কর্ণপাত ন করিয়া মাল বহিবার জন্ম কুলী ডাকিয়া আনিলেন; আমাকে লইয়া হাহার ভবনে উপত্তিত করিলেন এবং তথায় লইয়া তাঁহার মাতা ভগিনী ও স্ত্রীর সহিত এক ঘরে স্থাপন করিলেন। আমি বাহিরের দাবাতে মাতর প্রতিয়া বৈঠক করিলাম। তংপর দিন প্রাতে ভীমরাও বলিলেন যে, নম্বণের রাতার অপর পার্শে একটা ছাপাখানা আছে, সন্ধার পর তাহাদের মাপীদে কেউ থাকে না, তাহাদিগকে বলিয়া সায়ংকালের জ্বন্ত মাপীসটা ্রান্তিয়া লইবেন, দেখানে লোকে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাং করিবে। করে। মনেকে দেখা করিবার জন্ম ব্যগ্র। আমি বলিলাম, "আছে। বেশ, ঠিক কর।" তদুত্বসারে ভীমরাও ছাপাথানার কর্তাদের নিকট গিয়া ছই তিন র্কন সন্ধাকালের জন্ম তাঁহাদের আপীস-ঘরটা চাহিলেন। তাঁহারা দিতে স্থাকত হইলেন। তদমুসারে সহরের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে সম্বাদ দেওয়া চ্টল। কিন্তু আমরা সন্ধার সময় বসিতে গিয়া দেখি প্রেসওয়ালার। প্রেসবাড়ীতে তালা দিয়া উধাও হইয়াছে। পরে শুনিলাম তাহারা প্রাতে স্বীকৃত হইবার পর সহরের ব্রাহ্মণেরা সদলে তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে নিবুত্ত করিয়াছেন। শুনিয়া অনেক হাসিলাম, "বাপরে বাপ, বৈদ্যের জলে স্নান করার এত সাজা।" পর্নিন প্রাতে ভীমরাওকে স্থানীয় ইংরাজী স্থল কমিটির সভাপতি ম্যাজিট্রেট #সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলাম। বলিলাম, "জেনে এদ তিনি স্থলগৃহে আমাকে বক্তৃতা করিতে দিবেন কি না. এবং তিনি নিজে সভাপতি হবেন কি না।" বিষয় ছিল. "The Brahmo Samaj, its history and its principles | " মাজিট্রেট সাহেব অঞ্ছে Madras Maila আমার নাম শুনিয়াছিলেন এবং আমার চিঠি পড়িয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের বিষয় শুনিতে বাগ্র ছিলেন, স্কুতরাং অন্ধুরোধ করিবামাত্র তিনি স্কুলগৃহ দিতে এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীক্বত হইলেন। বক্ততার পরে ইংরাক্বেরা আমাকে বেরিয়া ফেলিলেন। জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আমি তাঁহাদের সঙ্গে চা থাইতে প্রস্তুত কি না। আমি বলিলাম "প্রস্তুত।" তাঁহারা নিমন্ত্রণ করিতে চাহিলেন; কিন্তু আমি পরদিন বোটে রাজমাহেন্দ্রী যাইব বলিয়া নিমন্ত্রণ লইতে পারিলাম না। রামকৃষ্ণিয়া বক্তৃতান্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, সহরের বড় বড় ইংরাজেরা আমাকে বেরিয়া ফেলিয়াছেন ও নিমন্ত্রণ করিতেছেন, তথন ভিড় একটু কমিলে আমার কাছে আসিয়া কানে কানে বলিলেন, "আমার একটা বাগানবাড়ী দিতেছি, দেখানে থাকিবেন চলুন, এরা ত দেখা করিতে আসিবে, ভীম-রাওর বাডীতে কি দেখা হতে পারে ?" আমি হাসিয়া তাঁহাকে ধন্সবাদ कतिया विनगम. "आगामी कना वाटि ताक्रमारुखी गारेखि ।"

তৎপর দিন আমি বোট বোগে রাজমাহেন্দ্রীতে গেলাম, এবং সেখানে গিরা বীরেশলিঙ্গমের প্রেমালিঙ্গন পাইরা ও তাঁহার পত্নীর আতিও্য লাভ করিরা ক্রতার্থ হইলাম। বীরেশলিঙ্গমের পত্নী একজন স্মরণীর ব্যক্তি। একদিকে দৃঢ়চেতা, তেজম্বিনী ও কর্ত্তব্যপরারণা, অপর দিকে সদর-হৃদয়া ও পরোপকারিণা। তাহার মত ত্রী পাইরাছিলেন বলিয়াই বদ্ধবর বীরেশলিঙ্গম নানা সামাজিক নির্ব্যাতনের মধ্যে কাজ করিতে পারিয়া-ছিলেন। সেখানে খ্ব উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ হইল। রাজমাহেন্দ্রী হইতে আমি মাল্রাজে যাই। সেখানকার ভদ্রলাকেরা এক প্রকাশ্ত

সভাতে সমবেত হইরা তাঁহাদের প্রীতির চিহ্নস্বরূপ আমাকে একটা পড়ি উপহার দিলেন। তংপরে আমি কলিকাতার ফিরিয়া আসি।

ইহার পরে আমি আরো অনেকবার মাক্রাজে গিরাছি। তাহার সকল বারের সকল ঘটনা শ্বরণ নাই। একবারের করেকটি ঘটনা শ্বরণ আছে, তাহা এই স্থানে নির্দেশ করা ভাল।

দিতীরবার মাক্রাদ্ধে গেলে মাক্রাদ্ধবাসী ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহাদের সমাজের সম্পাদক মহাশরের বাড়ীর সন্নিকটে একটা বাড়ী, ভাড়া লইরা তাহাতে আমাকে স্থাপন করিরাছিলেন। আমি তাঁহার ভবনে হই বেলা আহার করিতাম, তাহার পত্নী ভগিনীর স্থায় রন্ধন করিয়া আমার নিকট বসিয়া খাওয়াইতেন। আমি সমস্ত দিন পাঠ চিস্তা ও গ্রন্থরচনাদিতে যাপন করিতাম, বৈকালে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে যাইতাম।

একদিন আমি একজন ব্রাহ্মবদ্ধর সহিত বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইরাছি; পথে বাইতে বাইতে দেখিলাম, একজন প্রাপ্তবন্ধর লোক একটি মরবন্ধর শিশুকে ভরানক প্রহার করিতেছে। শিশুটী অসহার হইরা চীৎকার করিরা কাঁদিতেছে। তাহার চীৎকার শুনিরা আমি দাঁড়াইরা গেলাম। ননে করিলাম সে ব্যক্তি শিশুটীর পিতা, কোন অপরাধের জল্প বৃথি শাসন করিতেছে। দাঁড়াইরা সঙ্গের একজন ব্রাহ্ম বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও কি ওর পিতা ? এত মারিতেছে কেন ?" তিনি বলিলেন, "ও ব্যক্তি ওর পিতা নয়, ওর কেহই নয়; ওই ছেলেটা পিতৃমাতৃহীন; ওর মাণা রাখিবার স্থান নাই; রাত্রে ভল্গোকের বাড়ীর দরজার বারাখার পড়িরা ঘুমার। পেটের ভাত জোটে না। লোকের বাড়ী জিকা করিয়া খার। 'ওই মান্থবটা ওই ছেলেটার সঙ্গে এই বল্গোবস্থ করিয়াছিল, যে,ছেলেটা সহরের গৃহস্থদের দরজা হইতে করলা কুড়াইরা আনিয়া দিবে। মান্থবটা ও চার দশ দিন অন্তর হয়ত একটা পর্সা দিবে। মার খাবার ভরে

ছেলেটা কয়লা আনে। আৰু কয়লা আনে নাই বলিয়া মার খাইতেছে।" अनुमक्तात्न कानिनाम, करवक वश्मत शृद्ध मान्त्राक श्राहरू व कुर्किक ত্ইয়াছিল, তথন বছসংখ্যক শিশু পিতৃমাতৃত্বীন তর। ইতাদের অনেক-গুলিকে প্রীষ্টীয়ান মিশনরিগণ সংগ্রহ করিয়া আপনাদের অনাথাশ্রম সাশ্র দিয়াছেন। কিন্তু বছসংখ্যক শিশু নিরাশ্রয় অবস্থাতে বাস করিতেছে: আমি অনেক দিন প্রাতে এইরূপ বালক-বালিকাদিগকে ভদুলোকের ঘারের সন্মুখস্থ বারান্দাতে পড়িয়া ঘুমাইতে দেখিয়াছি। এই দ্র দেখিরা ও এই বিবরণ শুনিরা আমার মন্টা বড ধারাপ হইরা গেল। ্দেই খারাপ মন লইয়া বাসায় ফিরিলাম। প্রদিন প্রাতে ব্রাহ্মবন্ধ্যণ দেখা করিতে আসিলে তাঁহাদিগকে বলিনাম, "হয় এইরূপ পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকার রক্ষা ও শিক্ষার জন্ত কিছু করুন, নতুবা সমাজ-মন্দিরে 15 বড কণা বলবার ফল কি ?" আমার ছঃখ দেখিরা একজন ব্রাহ্মবন্ধ দেই প্রান্তেই রাস্তা হইতে এইরপ একটা বালক ডাকিয়া আমার নিকট আনিলেন। সে প্রথমে বাডীতে প্রবেশ করিতে চায় না। ওরূপ ভাতিভ্রপ্ত বালকদের ভদ্রলোকদের বাড়ীতে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই: এই সংস্থার থাকাতে সে ইতন্তত করিতে লাগিল। অনেক বলাতে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া উঠানে আসিল। আমি উপরে আসিবার জন্ম কত **ডাকিলাম কোন মতেই আসিল না। অবশেষে থাইতে দিবার জন্ত** একথানি "আপম" লইয়া নীচে গেলাম। আমি বলিলাম, "হাত পাত।" গত পাতিল, কিন্তু আমি বধন "আপম" দিতে গেলাম তখন পাছে হাতে হাতে ঠেকাঠেকি হয় এই ভয়ে হাত সরাইয়া লইল। তথন আমি ভাহার হাত ধরিরা হাতে আপমধানা দিলাম এবং ভাহাকে টানিরা উপরে লইরা গেলাম। একটী ছোট ঘর দেখাইরা দিরা বলিলাম সেই ঘরে সে রাত্রে থাকিবে. এবং বে বাড়ীতে আমি থাই সে বাড়ীতে থাইতে

পাইবে। এই বলিনা চাকরের হাতে তাহাকে দেখিবার ভার দিরা বঁদ্ধর বাড়ীতে আহার করিতে গিরা তাঁহার পত্নীকে সমুদর বিবরণ বলিনা তাহাকে থাইতে দিবার জন্ত অন্থরোধ করিলাম। তিনি স্বীকৃত হইলেন। ছেলেটা কিছুদিনের মত আমার কাছে থাকিরা গেল।

আমি নিশ্চিত্ত আছি—দে যথাসমরে আহার পাইতেছে। কিছু একদিন প্রাতে কোন কাজে বাহির হইরা বাড়ীতে ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইল। আমার আহারের সময় উত্তীর্ণ হইরা গেল। আমি আহার করিতে গিরা দেখি, বাহিরের দরজার সম্মুখে রাস্তার উপরে একথানা পাতে কুকুরের মত ছেলেটাকে ভাত দেওরা হইরাছে। সে বসিরা আহার করিতেছে। দেখিরা ভিতরে গেলাম। আহারে বসিরা বন্ধুর পদ্নীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার ছেলেটাকে কুকুরের মত রাস্তার ভাত দেওরা হর কেন ?" তিনি হাসিরা বলিলেন, "ওর যে জাত গেছে। ও শ্রেণীর লোক ভদ্রলোকের বাড়ীতে প্রবেশ কর্তে পার না। ওরা সকলেই ত রাস্তার থার।" তার পর তাঁহার সঙ্গে যে কথোপকথন হইল তাহা এই :—

আমি—তুমি কি মনে কর—আমার জাত গেছে কি আছে ? তুমি ত জান আমি সকল জাতির বাড়ীতে থাই। কতদিন তোমাকে বলে গিরেছি অমুক ফিরিঙ্গীর বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ আছে, আমার ভাত করে: না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হরে পৈতা ত্যাগ করে এবং যার-তার বাড়ী থার, তার কি জাত থাকে ? তবে আমাকে তোমার নিজের ঘরের ভিতর থেতে লাও কেন ?

বন্ধুপন্নী—( হাসিরা ) আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনি যা করেন তাই শোভা পাধ। আপনি ব্রাহ্মণই আছেন।

আমি---ওটা তোমার ভালবাসার কথা।

আমার বন্ধপত্নীর আমার প্রতি এই অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয় অয়িদনের মধ্যেই পাইলাম। করেকদিন পরে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কল্পাকে আমার নিকট আনিয়া বলিলেন, তাহার গর্ভে সম্ভান রক্ষা হয় না। ছইবার নষ্ট হইয়াছে। তাহাকে এমন কিছু ঔষধ দিতে হইবে যাহাতে সম্ভান রক্ষা পায়। আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি ত চিকিৎসক নই! ঔষধ আবার কি দিব!" তিনি বলিলেন, "আপনি ওর মাধায় হাত দিয়া আশীর্কাদ করুন, এবং পদধ্লি দিন, তাহলেই ওর সম্ভান রক্ষা হবে।" যিনি জাতিন্রষ্ট ছেলেকে রাস্তার কুকুরের মত ভাত দিতেছিলেন, অপর দিকে তাঁহার এই নিষ্ঠা দেখিয়া আমি আশ্রহণায়িত হইলাম।

এই স্থানে ইহা বক্তব্য যে সেই ছেলেটা আমাদের এত বত্ন সবেও এক সামাজিক উৎসবদিনে আমাদের বাড়ী হইতে পলাইরা গেল। অনেক গুঁজিরাও আর পাওয়া গেল না। পরে শুনিলাম, আবার রাস্তার পুরিতেছে। শুনিরা ভাবিলাম এই শ্রেণীর বালকবালিকাদের সর্ব্ধপ্রধান বিপদ এই যে নিরাপদে বাস করা ও নিরমাধীন থাকা তাহাদের পক্তে অসাধ্য হইরা বার। যাহা হউক, এই অনাথ বালকবালিকার জন্ত উৎকণ্ঠা রূপা গেল না। মাক্রাজে ব্রাহ্মবন্ধ্রগণ ইহার কিছুদিন পরেই তাহাদের মন্দিরসংলগ্ন গৃহে Shree Raja Rammohun Roy Ragged School নামে অনাথ শিশুদের জন্ত একটী স্থল স্থাপন করিলেন। তাহা ক্রমে একটি middle English school হইরা দাঁডাইল।

আর একটি ঘটনাও বোধ হয় সেইবারে কি তৎপরবারে ঘটিয়াছিল।
সেটা এই সঙ্গে উল্লেখ করিতেছি:—আমি মাক্রাঞ্চ বাস কালে অনেক
ভদ্রলোকের মুখে তাঞ্জোর হইতে সমাগত গাঁয়কদিগের গানবাদ্যের বড়

প্রশংসা শুনিতে পাইতাম। ব্রাহ্মবন্ধদিগকে বলিরাছিলাম, তাঞ্চারের গারকগণ কোথারও গাহিতে আসিয়াছে শুনিলে আমায় বলিবেন, আমি গিয়া গান শুনিব। তাঁহারা এই কথা লইয়া নিশ্চয় লোকের সং<del>স</del> বলাবলি কবিয়া থাকিবেন। কাবুণ একদিন একজন মান্ত্ৰাজী ভদুণোক ্যিনি সমাজের সভ্য নহেন) আসিরা আমাকে তাঁহার ভবনে তাঞ্জার গায়কদিগের গান শুনিতে যাইবার জন্ম নিনম্রণ করিলেন। তংপূর্বে অনেক স্থলে দেখিয়াছিলাম যে Dancing Girls নামে এক-শ্রেণীর কুলটা স্ত্রীলোক আছে, দেবমন্দিরে পরিচর্য্যা করা তাহাদের প্রধান কার্যা এবং অনেক স্থলে দেবদাসী বলিয়া তাহারা পরিচিত। তাহাদের মবস্থা সাধারণ বেখাদিগের অবস্থা অপেকা কিঞ্চিং উন্নত। তাহারা অবাধে ভদ্রলোকদের বাড়ীতে গতায়াত করে, বিবাহাদি উৎসবে নৃত্যগীত করে, ভদ্রলোকেরা তাহাদের সঙ্গে মিশিতে লক্ষা বোধ করেন না। এমন পারিবারিক উৎসব হয়ই না. বেখানে এই স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত পাকে না। আমি মাক্রাজ প্রদেশে তাছাদের সর্বাত্ত গতি ও মেশামেশি দেখিয়া লক্ষিত ও চংখিত ছিলাম। স্বভরাং ভদ্রোকটী যথন আমায় নিমন্ত্রণ করিলেন তথন মনে ভয় হইল পাছে এইরপ স্থীলোকের ভিতরে গিয়া পতি। তাই উপস্থিত একটা ব্ৰাহ্মবন্ধকে গোপনে ডাকিয়া কানে কানে দেই আশক্ষা জানাইলাম। তিনি গিয়া ভদ্রলোকটীর সহিত কি কপা কভিলেন জানি না, আমাকে আসিয়া বলিলেন, বে'ভদ্ৰলোকটী বলিয়াছেন, चामारक Dancing Girlसित मरश रक्तना इहेरव ना। उथन चामि নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম ও সেইদিন অপরাহে গান গুনিতে গেলাম। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখি একটা পাশের ঘরে স্ত্রীলোকদের বসিবার ন্তান। সেধানে অনেক ভদ্ৰ স্ত্ৰীলোক বসিয়া গান গুনিতেছেন। আমি নির্ভয়ে গিয়া আসরের মধ্যে বসিলাম, এবং গীতবাদ্য শুনিতে লাগিলাম।

কিশংকণ পরে তিন চারিটা স্থসজ্জিত নানা অলম্বারে ভূষিত যুবতী মেয়ে সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। গৃহস্বামী উঠিয়া সমাদর পূর্বক তাহাদিগকে সেই আসরে আমার পার্বে বসাইলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, তারা ব্ৰি কোন সন্ত্ৰান্ত খবের মেন্তে হবে, তাই তাহাদিগকে মেল্লেদের সাধারণ গরে না বসাইয়া আসরের মধ্যে বসাইল। ভদ্রলোকটী আমাকে কথা দিরাছিলেন, যে, Dancing Girlদের মাঝে আমার ফেলিবেন না, স্থতরাং পামার মনে সে চিন্তাও আসিল না। কিন্তু আমি চাহিয়া দেখি যে গুই ব্রাহ্মবন্ধ আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহারা পরস্পর চোখোচোখী করিয়া হাসিতেছেন। তথন আমি তাঁহাদিগকে গোপনে জিল্ঞাসা করি-লাম. "Who are they?" তাঁহারা উত্তর করিলেন "They are dancing girls"। আমি তথনি সে আসর হইতে উঠিয়া দাঁডাইলাম এবং সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। তথন গৃহস্বামী গামার সম্মুখে মাটীতে মাথা দিয়া পড়িয়া গেলেন, এবং আমাকে আসর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। এই বিষয় লইয়া আসরের মধ্যে এकটা আন্দোলন ও কানাকানি হইতে লাগিল। Dancing Girls মাদিয়াছে বলিষা চলিয়া যাইতেছি শুনিয়া সমাগত ব্যক্তিগণ হা করিয়া পরস্পর মূথ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকগুলির ত কথাই নাই। তাহারা এরূপ ব্যবহার কথনও কোথায়ও পায় নাই, স্বতরাং হাঁ করিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। আমি অমুনয় বিনয় করিয়া গৃহস্বামীর হাত ছাড়াইয়া রাস্তার বাহির হইয়া পড়িলাম। শেইরাত্রেই সেই কথা সহরে ছড়াইরা পড়িল। "ওরে ভাই ওনেছিস Dancing Girls এসেছিল বলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্ৰী সেন্থান পরিত্যাগ করে গিয়েছেন !" তৎপরদিন আমি বেড়াইতে বাহির হইলেই লোকে গা টেপাটেপি করে ও আর্মার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া

দেয়। কোন কোন ভদ্রলোক সাক্ষাতে আমার প্রতি সম্ভোব প্রকাশ করিতে লাগিলেন; বলিতে লাগিলেন, "আপনি একটা সামাজিক ব্যাধির প্রতি ঘূলা প্রকাশ করিয়া ভালই করিয়াছেন। ভদ্রলোকের। দেখুক সমাজের অবস্থা কি।"

## षात्रम शतिरुक्त ।

নাক্রাজ হইতে ফিরিবার পর, বোধ হয় ইহার কিছু পরে, একটা গটনা ঘটে যাহা উল্লেখযোগা। একদিন প্রাতে ৯৩ নম্বর কলেজ ষ্টাটে বিসিয়া রাজ পাবলিক ওপিনিয়নের বা তল্পকৌমূদীর কাপি লিখিতেছি এনন সময় যতমণি বোষ নামে একজন রাজবন্ধ আসিয়া উপস্থিত। ইনি উড়িস্যাজাত বাঙ্গালী ছিলেন এবং ইহাকে আমরা কেশব বাবুর বিশেষ মঞ্গত প্রচারকদলে প্রবেশার্থী শিষা বলিয়া জানিতাম। আমি উঠিয়া মভার্থনা করিতে না করিতে যতমণি জিল্ঞাসা করিলেন, "মশাই, বিনা স্টাম্পে হাগুনোটে নালিশ চলে কি না শু"

আমি—বস্থন বস্থন, সে কথা পরে হবে।

যতমণি—পরে বস্ছি, বলুন না নালিশ চলে কি না 
ং
আমি—যতদ্র জানি, চলে না।

যতমণি—নাঃ তবে ত আমার অনেক হাজার টাকা গেল।
আমি—সে কি, কার নানে নালিশ কর্বেন 
ং
যতমণি—কেশবচক্র সেনের নানে।

আমি—সে কি ! কেশব বাবুর নানে নালিশ !

তংপরে বছ বাবু বলিলেন যে কেশব বাবু কনলকূটীর কিনিবার সময় তার নিকট করেক সহস্র টাকা কর্জ লইয়া একখানি হাওনোট লিথিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ষ্ট্রাম্প দেন নাই। পরে কথা হইয়াছে যে, কমলকূটীরের উত্তরে মঙ্গলবাড়ী-পাড়ায় যহমণির জন্ম একটি বাড়ী নির্মিত হইবে। সেই জমির দাম ও গৃহনির্মাণের বার বাদে যে টাকা প্রাপ্য থাকিবে তাহা ষত্র্মণিকে প্রদন্ত হইবে। এই প্রস্তাবে ষত্র্মণি স্বীক্ষত ইইয়াছিলেন, কিন্তু পরে ভাহার চিন্ত বিচলিত হইয়াছে।

আমি বলিলাম, "বিনাষ্ট্রাম্পে স্থাপ্তনোটখানা দেওয়া ভাল হয় নাই।

যদি স্থাপ্তনোট দিলেন, তবে ষ্ট্রাম্প দিয়ে দেওয়াই ভাল ছিল। কিছ

আপনি এজন্ত কেশব বাব্র প্রতি সন্দেহ কর্লেন কেন ? স্থাপ্তনোটেরট

বা কি প্রয়েজন ? তার পৈত্রিক সম্পত্তির স্থাশ কি নাই ? তিনি

কি মনে কর্লে আপনার টাকা দিতে পারেন না ? আর আপনি

তাকে না বলেই বা ছুটে বাহির হলেন কেন ?" দেখিলাম তাহাকে

ব্যাইয়া শান্ত করাই দায়, তাঁহার চক্ল্টীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই মনে

হইল, উন্মাদের লক্ষণ। তংপরে যে ভয়ানক কথা বলিলেন, তাহা তানিয়া

আর আমার সন্দেহ রহিল না। তিনি বলিলেন, গত কলা বৈকালে ঝি

আমার ছধ জাল দিতেছিল, কেশব বাবুর গৃহিণী ঝিকে বলিলেন, 'ঝি ভুই

কালে যা, আমি ছধ জাল দিলিছ।' বলিয়া ছধ জাল দিতে বসিলেন।

বলুন আমার ছধ জাল দিবার জ্লা কেশব বাবুর স্তীর এত গরজ

কেন ?"

আমি—এ ত খুব ভাল কথা; এজস্ত ত তার প্রতি আপনার ক্রতঞ হ ওরাই উচিত। আপনি তাদের বাড়ীতে থাকেন, তারা সম্ভানের তার দেখেন, ঝির অন্ত কাজ আছে, তাকে সরিয়ে ঠাকরণ আপনার হুধ জাল দিতে বস্লেন, এ ত মারের কাজ কর্লেন, এর ভিতরে আবার কি আছে ? তার ভালবাসার জন্ত তাকে ধন্তবাদ করা উচিত।

বহুমণি—না, আপনি বুর্লেন না, আমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা, তা হলে আর টাকাগুলো দিতে হবে না।

আমি—(ছই কানে হাত দিয়া) ছি, ছি, এমন কথা ওন্নেও পাপ হয়। আপনি ঐ সাধীসতী সরলজ্গরা নারীকে আজও চেনেন নাই। মতুমণি—আছা, আমি ভ্বনমোহন দাস এটর্নির নিকট চল্লাম, আইনাফুসারে কি করা যায় আমাকে দেখতে হবে।

আমি উঠিয়া হাতে ধরিলাম, "বস্থন বস্থন, যা কর্বার আমরা করে দেব, ব্যক্ত হবেন না। স্নান করুন, আহার করুন, শাস্ত হোন।"

তিনি আমার অন্তরোধ উপরোধের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া ভবানীপুর যাত্রা করিলেন। আমার লেখা পড়িয়া রহিল, আনি তথনি ভুবনমোহন দাসকে লোকের হস্তে এক পত্র পাঠাইলাম, বেন এই উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির কথার তিনি কর্ণপাত না করেন। ভুবন বাবুকে পত্র লিথিয়াই কমলকুটারে কেশব বাবুর নিকট ছুটিলাম। তাঁহাকে গিয়া সমুদ্র বিবরণ বলিলাম।

কেশব বাবু—কি আশ্চর্গা! ওর মনে মনে এত সন্দেহ হচ্চে, তার কিছুই ত আমাক্তে জানতে দের নি।

আমি—এই ত আমারই আশ্চর্যা মনে হচ্চে। আপনি স্থাপ্তনোট যদি দিলেন, তাতে গ্র্যাম্প দেওরা উচিত ছিল। ঐটে তার সন্দেহের কারণ হয়েছে।

কেশব বাবু—আরে ঐ স্থাগুনোট কি সে নেয়, কোনও মতে নিতে চায় না, অবশেষে কতটা টাকা নেওয়া গেল তার একটা লিখিত নিদর্শন তার কাছে রাখবার জন্ম আমি জোর করে এটা লিখে দিলাম।

তিনি বলিলেন বে এক সপ্তাহের মধ্যে তার টাকা ফেলিয়া দিবেন, এবং পরে তাহাই দিয়াছিলেন। বহুমণির জন্ত বে বাড়ী নির্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা অপরকে দেওয়া হইল। বহুমণি টাকা লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। পরিশেষে ইউরোপে গিয়া কাশগ্রাসে পতিত হন। এম্বলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ভূবনমোহন দাস মহাশন্ত এটর্নির পত্র না দিয়া বৰ্ভাবে গোপনে টাকাটা কেলিয়া দিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া কেলক বাবুকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

কিন্ত হার, বলিতে লজ্জা হইতেছে! দলাদলিকে শত ধিকার দিতে ইচ্ছা করিতেছে! ইহা মানব-প্রকৃতিকে কিরপ বিক্রত করে ভাবিরা ভঃথ হইতেছে! ইহার পরেও কেশব বাবুর অমুগত প্রচারকগণ তাঁহাদের সংবাদপত্রাদিতে শ্লেষ করিয়া লিখিলেন, যে, বিরোধীদল কি কম করিয়াছেন, আচার্যের নামে নালিশ পর্যান্ত করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; এবং ঐ শ্লেষের ভঙ্গীতে ব্ঝিতে পারা গেল যে, তাঁহাদের অভিপ্রায় যে আমি প্রধানতঃ ঐ কার্যো উদ্যোগী ছিলাম। ঐ শ্লেষোক্তি পাঠ করিয়! সামার চক্ষে ভলধারা বহিল এবং দলাদলির অনিষ্ট ফল মনে বড়ই ভাগিয়া উঠিল।

আবার সমাজের কাজের কথা বলি। মাক্রাজ হইতে কলিকাতা দিরিবার করেক মাসের মধ্যেই আমার প্রতি এক মহাকাজের ভার পড়িয়া গেল। সেটী অর্জনির্মিত উপাসনা-মন্দিরটাকে সম্পূর্ণ করিবার উপায় বিধান করা। ১৮৭৯ সালের প্রারম্ভে মন্দিরের ভিন্তি স্থাপিত হয়। তথন আনন্দনোহন বস্তুর শশুর ভগবানচক্র বস্তু মহাশয় ছুটাতে ছিলেন। তিনি দয়া করিয়া ঐ মন্দির নির্মাণ কার্য্যের ভার লইতে চাহিলেন। স্থাসিদ্ধ কুড়কি ইঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্র বিনা ব্যয়ে প্ল্যান প্রভৃতি করিয়া দিয়া বিশেষ সাহাষ্য করিতে লাগিলেন। নির্মাণকার্যা অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৮৮০ সালের মাঘোৎসব অর্জনির্ম্মিত মন্দিরের মধ্যেই হইল। তথন আশা করা গিয়াছিল যে, ১৮৮১ সালের মাঘোৎসব সমাধাপ্রাপ্ত মন্দিরের মধ্যেই হইবে। কিন্তু ১৮৮০ সালের আগন্ত মাসে দেখা গেল যে, অবশিষ্ট কয়েক মাসের মধ্যে অবশিষ্ট কার্য্য শেষ হওয়া কঠিন। ভগবান বাবুর উদ্ভাবনী শক্তি বড় প্রবল ছিল। তাঁহার

মার্থাতে অনেক পরামর্শ আসিত। এজন্ত নানা কাজের সৃষ্টি করিয়া তিনি অনেকবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মন্দিরের নির্দ্ধাণ কার্য্য হাতে লইয়া তিনি ভাবিলেন, যে, নেপাল তরাই হইতে শালকাঠ আনাইলে সন্তা হইতে পারে। তদমুসারে নেপাল তরাইন্নে শালকাঠের অর্ডার দিয়াছিলেন। দে কাঠ কয়েক মাস ধরিয়া নানা নদ নদী দিয়া ভাসিয়া আসিবে। কাজেই বিলম্ব হইতে লাগিল। অবশেষে কাঠ যখন আসিল, তখন তাহার অনেক কাঠ কম-মজবুত বোধ হইল। কি করা বার, কি করা বার, করিতে করিতে দিন যাইতে লাগিল। ওদিকে ভগবান বাবু স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য ত্ইলেন। তথন কমিটি অনুজোপার হুইরা গুরুচরণ মহলানবিশ ও আমার প্রতি মাঘোৎসবের পূর্ব্বে মন্দির নির্দ্বাণ কার্য্য শেষ করিবার ভার দিলেন। আমি এরপ কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কি করিতে হইবে বুদ্ধিতেই আসে না. মহা চিস্তায় পড়িয়া গেলাম। অবশেষে রাত্রে শরন করিয়া ভাবিতে ভাবিতে এক পরামর্শ মনে পড়িরা গেল। আমি বখন ভবানীপুর সাউথ মুবার্জন স্থলের হেডমান্টার ছিলাম, তখন সেধানকার স্থপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার রাধিকাপ্রসাদ মুখুয়ে মহাশয়ের সহিত আমার বন্ধুতা হয়। এই বিপদে তাঁর শরণাপন্ন হইব বলিয়া স্থির করিলাম। পরদিন প্রাতে স্নান উপাসনা সমাপন করিয়া রাধিকা বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার মুখে সমুদর বিবরণ শুনিরা এ কাব্দের ভার লইতে স্বীকৃত হইলেন। তৎক্ষণাৎ টম্টম্ যোতা হইল, আমরা ছইজনে মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা কবিলাম। তিনি অর্দ্ধাণ্ডের মধ্যে পরীক্ষা করিরা নেপাল-সমাগত কাঠ বাছিয়া ষেপ্তাল বৰ্জন কবিতে হুইবে সেপ্তালতে প্ৰডিব দাগ দিলেন। কি প্রণালীতে মন্দিরের অবশিষ্ট কার্য্য শেষ করিতে হইবে তাহা আমা-দিগকে জানাইলেন: এবং লোহার থাম ও কড়ি কোথায় পাওয়া ঘাইবে তাহা লিখিয়া দিলেন এবং তৎপরেই নিব্দে কতকগুলি থামের মাথার

বসাইবার মত লোহার বাক্সের অর্ভার দিবার জন্ত সেই টম্টমে চিংপুর্বের লোহার কারথানাতে চলিয়া গেলেন। আমাকে তংপর দিন প্রাতে তাঁহার বাড়ীতে যাইবার জন্ত অন্থরোধ করিয়া গেলেন। আমার মাথার বোঝা যেন নামিয়া গেল। তংপরদিন ভবানীপুরে তাঁহার ভবনে গিয়া দেখি একজন কণ্ট্রাক্টরে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে তিনি ডাকাইয়া আনিয়াছেন। সেই কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট স্থির হইল। পরদিন লেখাপড়া হইল; অগ্রিম টাকা দেওয়া গেল। ছই দিনের মধ্যে মন্দিরের কাজ আরম্ভ হইল। মহলানবিশ মহাশয় প্রতিদিন নিশ্মণ কার্যের তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। আমি সে দায় হইতে নিশ্মুক্ত হইয়া অন্ত কার্যের মনোনিবেশ করিলাম এবং মন্দিরের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১৮৮১ সালের ১০ই মাঘ ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেন হইতে নগর কীর্ত্তন করিয়া আসিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করা গেল। সেই এক দিন। আমরা গাইতে গাইতে আসিয়া দেখি বৃদ্ধ শিবচক্র দেব মন্দিরের চাবি হস্তে ঘারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি ঈশবের শুভাশীর্কাদ ভিক্ষা পূর্বক মন্দিরের ঘার উদ্ঘাটন করিলেন। মহোৎসাহে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধা করা গেল।

এই বৎসরের শেষভাগে মাক্রাঙ্গ হইতে ঘন ঘন টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল—আহ্নন আহ্বন আসিতেই হইবে। ব্যাপারথানা এই—নববিধানের প্রচারক অমৃতলাল বস্থ মহাশয় তথন মাক্রাঙ্গ প্রদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া মাক্রাঙ্গে আসিয়াছিলেন। অমনি আমাদের বুচিয়া পান্ট লু ভায়া ভয় পাইয়া ঘন ঘন পত্র লিখিতে ও টেলিগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি যে কাঞ্চ গড়িয়া তুলিতেছিলেন তাহা বুঝি ভাঙ্গিয়া যায়। এরূপ স্থলে বাওয়া উচিত ছিল কি না সন্দেহ। বাহা হউক কমিট আমাকে

পাঠাইলেন। গিন্না কার্য্য আরম্ভ করিলাম। অমৃত বাব্র সঙ্গে আমার বছদিনের আমীরতা, স্বতরাং বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে বন্ধুতাবে মিশিতাম; কিন্তু প্রকাঞ্চাবে নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ চলিল। এই সময়ে আমি New Dispensation and Sadharan Brahmo Samaj নামে ইংরাজী পৃস্তক রচনা করি। তাহা মাজ্রাজ হইতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

বোধহর এই বারেই আমি কোইমাটুর নগরে প্রথম ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে বাই। সে সম্বন্ধে করেকটা ঘটনা শ্বরণ আছে। মাক্রান্ধ সমাজের সম্পাদক রঙ্গনাথম্ মুদাবিয়ার মহাশর ও আমি একত্রে গমন করি। কোইমাটুর সমাজের সভ্যগণ পদমূর ষ্টেসন পর্যান্ত আগা বাড়াইয়া লইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা রেলগাড়ীতে আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কোইমাটুরে অবস্থিতি কালে আমাকে জাতি মানিয়া চলিতে হইবে।

আমি—সে কি রকম হবে ? আমি ত বছকাল জাতি মেনে চলি নাই। তাঁহারা—তা বল্লে কি হবে, তা না হলে এখানকার সব কাজ মাটি হবে।

আমি—আমরা বস্তুতঃ যা করি ও যা মানি তা মানুষের জানাই ভাল। আমরা জেতের প্রশ্রম দিতে পার্বো না।

তাঁহারা—এ বাঙ্গলা দেশ নর, এখানে জ্বাত যে না মানে সে এটান বলে পরিচ্যক্ত হয়। এখানে অনেক এটান সম্প্রদায়ও জাত রেখে চল্তে বাধ্য হয়েছেন।

বাস্তবিক তাই। পরে আমি পৈতাধারী এটান দেখেছি এবং জাতমানা এটানের সঙ্গে অনেক আলাপ পরিচঁর হরেছে।

এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে আমরা কোইবাটুরে গিরা উপস্থিত হইলাম। গিরা দেখি তাঁহারা আমাদের জন্ত একটা স্বতন্ত্র বাড়ী রাখিরাছেন। আহারের সমর এক ব্রাহ্মণ পাচক আমাকে ডাকিরা লইরা গেল। খাইতে গিরা দেখি, কেবল আমার আসন, আমার বন্ধু রঙ্গনাথমের আসন নাই। জিজ্ঞাসা করাতে পাচক বলিল, "তিনি অন্তত্ত খাইতেছেন।" কি করি একাই খাইলাম। আহারের পর তিনি আসিলে শুনিলাম, তাঁহাকে কোণার একটা অন্ধকার গোরাল্যরে লইরা খাওরাইয়াছে, তিনি শূদ তাই তাঁর এই শাস্তি। শুনিরা আমার বড় ছঃথ হইল। সমাজের সভ্যেরা বৈকালে আসিলে তাঁহাদিগকে বলিলাম।

আমি—তোমরা কর কি ? আমি ওঁর বাড়ীতে আহার করি, ওঁর শ্বী আমাকে রাধিরা খাওয়ান, উনি সমাজের সেক্রেটারী, আমার বন্ধ, ওঁকে থাবার সময় অন্তত্ত নিয়ে বাও কেন ?

তাঁহারা—-( হাসিয়া) এখানে আমরা কর্ত্তা, আমাদের বন্দোবস্ত, আপনি কিছু বলবেন না।

বন্ধু রঙ্গনাথমও বলিলেন, "বেমন চল্ছে চল্ভে দিন, গোল কর্বেন না।"

কাজেই আমি নৌনাবলম্বন করিলাম, কিন্তু মনটা বড় প্রসন্ন রহিল না।

ইহার পর প্রাতে ও সন্ধ্যাতে আমাদের ভবনে সমাজের লোকের ও স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের জনতা হইতে লাগিল। প্রত্যেক সময়েই দেখি একটা লোক উপস্থিত থাকে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে বিছানাতে বসে না, নাটিতে বসিয়া থাকে। অনুসন্ধানে জানিলাম, সে একজন সমাজের সত্য। এরপে বসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে ব্যক্তি একজন পঞ্চমা; অর্থাৎ প্রেষ্ঠ চারিবর্ণের বহিভূতি অস্পৃষ্ঠ লোক। সে সমাজের অনুরাগী সভ্য বটে, কিন্তু অপর সভ্যগণের সহিত একাসনে বসিতে সাহস্ব পার না। জ্বমে তাহার ইতিবৃত্তাদি তাহার মুধে শুনিলাম।

সে'পুলিসে কাজ করে, সামান্ত বেতন পার, কোইম্বাটুর সহরের সরিকটে এক কুত্র কুটারে সপরিবারে বাস করে।

একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমার বাড়ী কতদ্র, আমি তোমার ঘর ও স্ত্রীপুত্র দেখিতে চাই।"

সে—মাপনি রোজ প্রাতে আমার বাড়ীর নিকট রাস্তা দিয়া বেড়াইয়া থাকেন।

আমি—বটে, তবে কাল পথে দাঁড়িয়ে থেক, আমি আস্বার সময় ডেকে নিয়ো।

সে—আপনি সকালে বেড়িয়ে এসে হুধ খান, আমার বাড়ী গেলে আপনার খাবার বিলম্ব হবে।

আমি---তুমি আমার জন্ম একটু ছুধ রেখ, আমি খেরে আস্ব, তাহলেই ত হবে।

এ প্রস্তাবে সে আশ্চর্যান্থিত হইল, আমি তথন তাহার কারণ তত অমুভব করিতে পারিলাম না।

পরদিন প্রাতে আমি বেড়াইরা আসিবার সমর তার বাড়ীতে গেলাম। তারা উঠানে একটা মোড়া দিল, তাহাতে বসিলাম, তার স্ত্রী-প্রকে দেখিলাম, অনেক প্রশ্ন করিলাম, বাঙ্গলা দেশের ও বান্ধসমাজের কথা অনেক বলিলাম। তারা হুধ ও 'আপম' দিল, আমি ধাইলাম।

ফিরিরা আসিরা ঘরে বসিতে না বসিতে এই কথা সহরে ছড়াইরা পড়িল যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একজন পঞ্চমার ঘরে গিরা ছ্য ও 'আপম' থাইরাছেন। সমাজের সভ্যগণ পিল পিল করিরা আসিরা উপস্থিত হইলেন, "হার, হার, কি হলো, কি হলো।" আমি বলিলাম, "থাবার সমর এত কথা মনে হর নি, আর সে অন্তরোধ কর্লেই বা কিরুপে অগ্রাহ্য কর্তাম ?" ইহার পর লোকে জানিল আমি অন্ত লোকের অন্ন থাই। তারপর সহরের শুদ্র ভদ্রলোকদের বাড়ীতে সদলে আমাদের নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। করেকদিন মহাভোজ চলিল। লোকে জানিরা লইল বে আমি জাতি মানি না; ইহা জানিরাও দলে দলে আমার বক্তৃতাদিতে আসিতে লাগিল। সভাগণের ভব্ব ভাবনা দূর হইরা গেল।

এই যাত্রাতেই বোধ হয় আমি মহীশুরের রাজ্যান্তর্গত বাঙ্গালোর সহরে 
যাই। সেথানে সেনাদলের মধ্যে এক রেজিমেণ্টাল ব্রাহ্মসমাজ ছিল।
এক স্থবাদার সেই সমাজের প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন এবং গোপালযামী আয়ার নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক ঐ সমাজের আচার্য্যের কার্য্য
করিতেন। সমাজের কার্য্যের জন্ম উক্ত স্থবাদার একটা বাড়ী দিয়াছিলেন,
ভাহাতে একটা বালিকা-বিদ্যালয় হইত এবং সমাজের কাজও হইত।
আমি গিয়া সেই বাড়ীতে থাকিতাম এবং গোপালস্বামী আয়ারের বাড়ীতে
আহার করিতাম।

আমার বাওয়াতে বাঙ্গালোরে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমার বক্তুতা শুনিতে লোকারণ্য হইতে লাগিল। একটা বক্তৃতাতে মহীশ্রের স্থাসিদ্ধ দেওয়ান রঙ্গাচালু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

বাঙ্গালোর অবস্থিতি কালে এক ঘটনা ঘটিল যাহা চিরদিন স্থতিতে মুদ্রিত রহিয়াছে। একদিন এক স্থানীর পরিবার তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া ঈর্বরের নাম করিতে অমুরোধ করিলেন। গিয়া ভিনি গৃহস্বামিনী এক ব্রাহ্মণ-কন্তা, বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে থাকিবার সময় এক শুদ্রের সহিত প্রণয়-পাশে বন্ধ হন এবং পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তার অমুগামিনী হন। সেই অবস্থাতে একটা কন্তা জনিয়াছে। আমি যখন দ্রেশিলাম তখন কন্তাটীর বয়স ১৬।১৭ বংসর হইবে। পিতার মৃত্যু হইলে কন্তাটী স্বীয় মাতার সহিত ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রাচীন সভ্যের তত্বাবধানে থাকে। সেই

অবঁস্থাতে আশ্ররদাতারা নেয়েটাকে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিথাইরাছেন। আমি মেরেটাকে উভর ভাষাতে পরীক্ষা করিয়া সন্ধৃষ্ট হইলাম। তাহার জননী তাহাকে আমার সঙ্গে কলিকাভার আনিয়া তাহার বিবাহ দিবার জন্ম অনেক অমুরোধ করিলেন; কিন্তু তথনও আমাকে অনেক স্থানে বাইতে হইবে বলিয়া আমি তাহা করিতে পারিলাম না।

করেক বংসর পরে বাঙ্গালোরে আবার গিয়া মেরেটীর বিষরে অন্ত্র-সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে লোকে বলিল বে তাহার মার মৃত্যু হইরাছে, এবং মেরেটি থারাপ হইরা গিয়াছে। শুনিরা বড় হুঃথ হইল। মনে করিলাম কেন মেরেটীকে সঙ্গে করিয়া আনি নাই, তাহা হইলে ত তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত রাখিতে পারিতাম।

এই সংবাদে তাহার'অতুসন্ধান ত্যাগ করিয়া রহিয়াছি, এমন স্বুময়ে একদিন সমাগত ভদলোকদিগের সহিত কথোপকথন করিতেছি, তথন ভূত্য আসিয়া সংবাদ দিল বে "একটা ভদলোকের মেয়ে আপনার সহিত দেখা করিতে চাহিতেছে।" পার্বের ঘরে গিয়া দেখি কমলায়া অর্থাৎ কমলিনী উপস্থিত। তঞ্চন ২২।২৩ বছরের মেয়ে। আমাকে দেখিবামাত্র সে আমার পায়ে কতকগুলি ভূল রাখিয়া আমার পায়ে পড়িয়া প্রাণিপাত করিল এবং আপনার পতি বলিয়া একজন শুদ্রজাতীয় ভদ্রলোককে আমার সহিত পরিচিত করিয়া দিল। ক্রমে শুনিলাম, তাহার জননীয় শেষাবস্থাতে ঐ শুদ্রজাতীয় ভদ্রলোকের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। তাহার মাতার অভিভাবক সেই প্রাচীন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটা সে বিবাহ দিয়াছিলেন। ঐ বিবাহ অতি গোপনে হইয়াছিল বলিয়া লোকে জানেনা। এই বিবাহের জন্ম তাহার পতিকে স্বীয় সমাজে জাতিচ্যুত হইতে হইয়াছে, ইত্যাদি। শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। এই বিষয়টী নৃতন ধরণের বলিয়া শ্বরণ আছে। ইহার পরে আর তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই।

বাঙ্গালোর হইতে আমি মান্ত্রাব্দে ফিরিরা আসিলাম এবং কিছুদিন পরে কলিকাতার ফিরিলাম।

ইহার পরে পাঁচ ছর বংসরের মধ্যে বে বে বিশেষ কাজ হইরাছিল
 তাহার উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম, এই সময়ের মধ্যে বালক-বালিকাদিগের জক্ত ছইটি রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথমটীর প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা ছিলেন. "স্থা"-সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন। প্রমদা হেয়ারন্থলে আমার নিকট পড়িত এবং সে সময় আমি ছাত্রদিগকে লইয়া বে-সকল সভা সমিতি করিতান তাহাতে উপস্থিত পাকিত। দেই সমর হইতে দে আমাকে পিতার স্তায় ভাল বাসিত এবং সর্ববিষয়ে আমার অনুসরণ করিত। ধর্মপুত্র কথাট বদি কাহারও প্রতি খাটা উচিত হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে প্রমদা আমার ধর্মপুত্র ছিল। ইহার পরে সে ব্রাক্ষসমান্তে প্রবিষ্ট হয় এবং আমার বাড়ীর ছেলের মত হয়। সিটকুল স্থাপিত হইলে সে তাহার একজন শিক্ষক হইয়াছিল। সে উদ্যোগী হইয়া অপর করেক জন যবক বন্ধকে লইয়া সিটিমূল ভবনে বালকদিগের জন্ত একটা নীতিবিদ্যালয় স্থাপন করে। সাক্ষাৎভাবে আমার সহিত ঐ নীতিবিদ্যালয়ের যোগ ছিল না. কিছ আমি তাহার উৎসাহদাতা ও পরামর্শদাতা ছিলাম। মধ্যে মধ্যে তাহাতে উপস্থিত থাকিতাম ও উপদেশ দিতাম। যে নীতিবিদ্যালয়টীর সহিত আমার সাক্ষাৎ যোগ ছিল, তাহা আমাদের উপাসনা-মন্দিরে বসিল। हेहात्र श्रथान উদ্যোগকারিণী ও শিক্ষরিতী ছিলেন, আমাদের কয়েকটি कञ्चा। श्वक्रात्रण महनानिवन महानदात्र कन्। मत्रना. छशवानास्य वस् মহাশরের কন্যা লাবণ্যপ্রভা, চঙীচরণ সেনের কন্তা কামিনী এবং আমার কনা হেমলতা। হেম ইহাদের মধ্যে বরুসে সর্বাকনিষ্ঠা ছিল। আমি এই নীতিবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকর্তা ও উৎসাহদাতা ছিলাম। এই কল্লাদের

সঙ্গে বসিরা ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতাম, নীতিবিদ্যালরের কার্বাদি বিষদ্ধে পরামর্শ করিতাম, ইহাঁদের সকল কাজে সঙ্গে থাকিতাম। করেক বংসর পরে ইহাঁরা বালকবালিকাদিগের জন্ত একথানি মাসিক পত্রিকা বাতির করিবার সংকর করিলেন। তখন আমি তাহার সম্পাদক হইরা "মৃকুল" নাম দিরা এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলাম এবং কিছু দিন তাহার সম্পাদকতা করিলাম। ঈশর-কৃপার ঐ নীতিবিদ্যালর এখনও আছে এবং প্রতি রবিবার প্রাতে ব্রান্ধ-বালিকা-শিক্ষালরে তাহার অধিবেশন হইরা থাকে।

দিতীরত:. ঐ কালের মধ্যে আর একটা কাব্দে হস্তার্পণ করিতে হয়, তাহার কিঞ্চিং বিবরণ লিখিয়া রাখিতেছি। আমাদের সমাজের ইংরাজী সংবাদপত্ত Brahmo Public Opinionএর বে ভাবে জন্ম হইরাছিল, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। এই কালের মধ্যে তাহাতে ছইটা পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রথম, ভ্বনমোহন দাস মহাশর ইহার রাজনীতিক ভাগের সম্পাদকতা ত্যাগ করেন: বিতীয়ত:. যে চুই বন্ধ ইহার বন্ধাধিকারী হুইরা ইহার পরিচালন-ভার লইয়াছিলেন, তাঁহারা সে ভার ত্যাগ করেন। তথন সমাব্দের উহার স্বভাধিকারী হওয়া আবশুক হয় এবং আমি প্রস্তাব করি বে কাগজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া. তাছাকে ধর্মভাবপ্রধান করিয়া রাজনীতিকে দিতীয় স্থানে রাখিয়া একখানি কাগজ বাহির করা হউক। তদস্পারে Indian Messenger নামে কাগন্ধ বাহির করা হয় এবং আমি তাহার সম্পাদক হই। Indian Messenger প্রথমে অন্তের ছাপাধানাতে ছাপা হইত. তাহাতে অধিক ব্যব্ন লাগিত এবং প্রেসের সহিত আমার সর্বাদা ঝগড়াঝাট হইত। সেজন্ত সমাজের স্বতন্ত্র প্রেস করা আবশ্রক বোধ হইল। কিন্তু সমাজের সভাগণ অগ্রে একটা প্রেস করিরা ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছিলেন বলিয়া আর প্রেস স্থাপন করিতে নারাজ হইলেন। স্বৰ্গীয় বন্ধু দাৱকানাথ গাসুলি মহাশয় কমিটিতে বার বার

আমার প্রস্তাবে বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু এই কর বংসরে আমার মনের ভাব এইরূপ দাঁড়াইরাছিল বে, বেটা আমি সমাজের জন্ত অভ্যাবশ্রক মনে করিতাম সেটা আমাকে করিতেই হইত। বন্ধুরা যদি বাধা দিতেন তাহা হইলে নিজের শক্তিতে কুলাইলে নিজেই সে কাজ করিতাম, পরে তাঁহাদিগকে বুঝাইরা সে কাজে লইবার চেষ্টা করিতাম। তদমুসারে নিজে টাকা কর্জ্ঞ করিরা Brahmo Mission Press নামে একটা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলাম। ঐ ঋণ পরে প্রেসের টাকা হইতে শোধ করা হইরাছে।

এই প্রেস স্থাপন বিষয়ে আমাকে অতি কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অক্ষর ওয়ালার সহিত অক্ষরের বন্দোবস্ত করা, বাজারে গিয়া প্রেস প্রভৃতি ক্রম করা, প্রিশ্টার প্রভৃতি নিযুক্ত করা, কাজ চালাইবার উপযুক্ত লোক প্রভৃতি স্থির করা, প্রতিদিন তাহাদের কার্য্য পরিদর্শন করা, প্রভৃতি সমৃদর কাজ করিতে হইতে। ওদিকে এই মৃদ্রাযম্ম সমাজের সম্পত্তি করাইবার জন্ত সমাজের কমিটিতে গাঙ্গুলিপ্রমুখ বদ্ধগণের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে হইত।

বন্ধুরা কেছ কেছ বলিতেন, নিজে টাকা ধার করিয়া প্রেস করিয়াছেন, নিজের সম্পত্তি করিয়া রাখুন না, এত ঝগ্ড়া কেন ? আমার মনের ভাব সেরপ ছিল না। আমার বিশ্বাস জয়িয়ছিল, সমাজের নিজের একটা মূদ্রাযন্ত্র চাই, যাহা হইতে ত্রাহ্মধর্ম-প্রচারোপযোগী পুস্তক পৃত্তিকাদি প্রকাশিত হইবে। এই জন্মই ইহার নাম ত্রাহ্মমিসন প্রেস রাধিয়াছিলাম এবং সমাজের হস্তে ইহাকে অর্পণ করিবার জন্ম চেষ্টা করিতেছিলাম। কমিটির সভ্যগণকে আমার ভাবাপন্ন করিতে না পারিয়া কয়েক বৎসর প্রেসটা নিজের হাতে রাধিতে হন্ন, এবং চিস্তার ভার গ্রহণ করিতে হন্ন। অবশেষে সমাজ ইহা গ্রহণ করেন।

**এই कालि**त मस्या अकाँगे इचींगा चरि । ১৮৮৪ সালের প্রথম

ভাগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশর স্বর্গারোহণ করেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার বহুমূত্র রোগ ধরা পড়ে। আমরা ভারতব্বীর ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মমন্দির হইতে তাড়িত হওরার পর তাঁহার কাজ জতান্ত বাডিরা বায়। ভগ্নপ্রায় সমাজকে দণ্ডায়মান করিবার জন্ম তাঁচাকে ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হয়। তৎপরে আমাদের শ্লেষ, কট্ব্লি প্রভৃতিতে তাঁহার মানসিক হঃথ অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত করে। আমরা চলিয়া আসিবার মর্মদিন পরেই তাঁহার brain fever হইরা তিনি বছদিন শ্যান্ত शांत्कन । তৎপরে येषि अयाधांत्र मानिक वन ७ উৎসাহের প্রভাবে উঠিয়া কার্য্যারম্ভ করেন, তথাপি বার বার পীডিত হইতে থাকেন। এই-সকল শারীরিক ও মানসিক পীড়ার মধ্যে আবার নববিধানের অভাদয় করিয়া তাহার প্রচার ও পৃষ্টি সাধনে দেহ-মনের সমুদর শক্তি নিয়োগ করেন। অমুভব করি এই-সকল কারণে তাঁহার বছমূত্র রোগের সঞ্চার হয়। প্রথমে তাঁহার নিকটস্থ বন্ধুগণ ঐ রোগের সঞ্চার অনুভব করিতে পারেন নাই। অবশেষে রোগ যখন ধরা পড়িল, তখন সকল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মগণ সম্ভস্ত হইরা পড়িলেন। নববিধানী বন্ধগণ স্বীকার করুন আর নাই করুন, আমরাও তাঁহার রোগমুক্তির জন্ম প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ১৮৮৩ সালের গ্রীম্বকালে তিনি বায়ুপরিবর্তনের জন্ম শিমলা শৈলে গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের স্থায়ী উপকার হইল না। ঐ সালের অক্টোবর মাসে তিনি কলিকাতার ফিরিয়া আসিলেন। আমরা সংবাদ পাইলাম তিনি অস্কুস্থ অবস্থাতেই ফিরিয়া আসিগাছেন। সংবাদ পাইবামাত্র আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। আমাকে দেখিরা তিনি আনন্দিত হইলেন। তাঁর রোগের বিবরণ সব বলিলেন। পারের কাপড় সরাইয়া পা দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ আমার পাষের শুলি কখনও এত সত্র হয় নাই, এইটাই কুলক্ষণ।" আমি বলিলাম, "ঈশর করুন এষাত্রা আপনি সারিয়া উঠুন।" তারপর তিনি 
যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, আমি মধ্যে মধ্যে গিয়া দেখিয়া আসিতাম।
তাঁহার পত্নীর মুখ যখন দেখিতাম, তখন চক্ষের জল রাখিতে পারিতাম
না। কি স্থেষ্ট ভারতাশ্রমে ছিলাম, আর কি হুঃখই পরে ঘটিল, তাই
মনে হইত। আমরা পরোক্ষভাবে তাঁহার মৃত্যুর অন্ততম কারণ এই
মনে হইরা সেই হুঃখ ঘনীভূত হইত।

পরে শুনিলাম বে চিকিৎসকগণ তাঁহাকে মাংসের যুব থাওয়াইতেছেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্রে আলবুমেন (albumen) হইরা, যক্ততে প্রাভেল (gravel) দেখা দিয়াছে। শুনিরা ছুটিয়া দেখিতে গোলাম। গিয়াই কমলকুটারে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার আর্জনাদ শুনিলাম। রোগার এরপ আর্জনাদ অরই শুনিরাছি। নিকটে গিয়া দেখি তিনি বয়ণাতে ছটফট করিতেছেন। শ্যাতে একপার্সে স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। সে বয়ণা, সে আর্জনাদ, সে কাত্রানি দেখিয়া চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না। ৮ই জাত্রারি প্রাতে তাঁহার আয়া নর্বরধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিল। সে প্রাতে জামি তাঁহার শ্রাপার্মের উপস্থিত ছিলাম। বৈকালে তাঁহার মৃতদেহ লইয়া পাছকাহীন পদে সকলের সঙ্গে আমরা অনেকে শ্রশানঘাটে গেলাম এবং অঞ্জল ভাসিয়া এ জীবনের অন্তেম গুরুককে চিতানলে অর্পণ করিয়া আসিলাম।

এতদিন ঝগ্ড়া করিতেছিলাম, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ যথন চলিয়া গেলেন, তথন মনটা কিছুদিন নিস্তব্ধ গন্তীর ভাবে কি বেন ভাবিতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের সহিত ব্রাহ্মসমাজ লোকচন্দ্রে উঠিয়াছিল, তাঁহাতে নিরাশ হইয়া তাঁহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই বে পশ্চাতে পড়িল আর সন্মুখে আসিতেছে না। কোখার তাঁর জীবনের মহাশক্তি, আর কোখার আমাদের মত হর্বল অসার মাস্থবের চেষ্টা!

## ब्दबाषम श्रीबटाइए।

১৮৮৪ সালে কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ হইল। ১৮৮৮ সালে আমার বিলাত গমন পর্যান্ত এই কালের মধ্যে যে যে ঘটনাগুলি ঘটিরাছিল তাহার সকলগুলি স্মরণ নাই। ছুই একটী যাহা স্মরণ হইতেছে তাহা লিখিরা রাখিতেছি।

প্রথম স্মরণীয় বিষয়;বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বড়বেপূন নামক গ্রামে প্রচার-বাত্রা। এই গ্রামে পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার নামে একজন অভুরাগী ত্রান্ধ বাস করিতেন। তিনি কয়েকজন বন্ধুকে তাঁহার গ্রামে গিয়া ব্রহ্মোৎসব করিবার জন্ম অমুরোধ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা করেকজন বন্ধু মিলিয়া যথাসময়ে বড়বেলুনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সামাদের পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমরা গিয়া পুণ্যদাপ্রসাদের নিশ্মিত একটী থড়ের ঘরে আশ্রয় লইলাম। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া শামি একটী যুবককে কি জিনিস ক্রন্ত করিবার জন্ত বাজারে পাঠাইলাম। সে আসিয়া সংবাদ দিল যে দোকানে আমাদিগকে জিনিসপত্ৰ বিক্ৰয় করিবে না। আমার কিছু আশ্চর্য্য বোধ হইল। কারণ ত্রান্ধধর্ম প্রচারের **গন্ম অনেক বার অনেক নগরে ও গ্রামে গিয়াছি, কিন্তু মাসুবের এরুপ** ভাব কোথাও দেখি নাই। পুণ্যদাপ্রসাদ আসিরা বলিলেন গ্রামের জমিদার বাবু দোকানদারদিগকে কলিকাতা হইতে সমাগত বাবুদিগকে জিনিস্পত্র যোগাইতে বারণ করিয়াছেন। পুণ্যদাপ্রসাদ নিব্দে দরিদ্র, তথাপি তিনি আমাদিগের প্রয়োজনীয় বাহা কিছু যোগাইতেন, কিন্ত তাঁহার বাড়ীর লোক বিরূপ, তাঁহাকেও দোকানীরা কিছু দিবে না। গুনিরা আমার

বড় হাসি পাইল। বলিলাম—"এস, উপাসনা ত করি, তার পর দেখা যাক কি দাঁড়ায়।" এই বলিয়া স্নানান্তে আমরা উপাসনাতে বসিলাম। উপাসনাস্তে উঠিয়া দেখি যে, পাশের ঘরেতে কে আমাদের জন্ম জন-খাবার ও রাঁধিবার জন্ম চাউল, ডাউল, তরকারি প্রভৃতি ও ভোজন পাত্রের জন্ম বড বড পদ্মপাত রাখিয়া গিয়াছে। দেখিয়া ত আমাদের বড আশ্র্যা বোধ হইল। উত্তমরূপে জ্লুবোগ করিলাম। আমাদের একজন সেই পাশের ঘরেই উত্তন কাটিয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাসময়ে উত্তম আহার করা গেল। বৈকালে আমরা ধর্মালোচনাতে নিযুক্ত আছি, এমন সময় কে আসিয়া সেই পাশের ঘরে আমাদের বৈকালে খাইবার সমূদর আয়োজন রাখিয়া গিয়াছে। পুণ্যদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে এইরূপে প্রয়োজনীয় বস্তু যোগাইতেছে। তিনি কিছু সন্ধান বলিতে পারিলেন না। পরদিনও এইরূপ চলিল। আমরা ত্রন্ধোৎসব कतिनाम: উপাসনা, পাঠ, धर्यालाठनानि प्रकृति हिनन, গ্রামের এক প্রাণী একবার উকি মারিল না। তৃতীয় দিবস প্রাতে আমি বলিলাম. "গ্রামের এক প্রাণী ত এল না, চল আজ নগরকীর্ত্তনে বাহির হই।" আমরা ৭টার সময় নগরকীর্ত্তনে বাহির হইলাম: দেখি মধ্যরাত্রে গ্রাম বেমন নিস্তৰ থাকে, তেমনি নিস্তৰ। যে পথ দিয়া যাই, সে পথের **मकल वाड़ीत दांत वस. बनमानत्वत त्रथा नांहै। आमि विन्नाम.** "আচ্ছা করিয়া কীর্ত্তন কর ত, লোকে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া আছে তাই भाक. श्रेश्वरत्रत प्रतात कथा कारन गिना पाछ।" श्रृव উৎসাহে कीर्तन চলিল। পথিনধ্যে এক বীভংস ব্যাপার উপস্থিত। দেখি একজন লোক নগ্নদেহ হইয়া তাহার পরিধানের ধৃতিথানি মাথায় বাঁধিয়াছে এবং তাহার হ'কাটি বাশীর মত করিয়া নাচিতে নাচিতে আমাদের দিকে আসিতেছে ! আমি বন্ধুদিগকে বলিলাম, "ওদিকে চাহিও না, গেরে চলে

বাও।" কিরংকণ পরে দেখি, সে লোকটি লজ্জা পাইরা কাপড় পরিয়াছে এবং অধোবদনে একদিকে চলিয়া ষাইতেছে। তারপর কিয়দূর অগ্রসর হইলে আর এক বিম্ন উপস্থিত হইল। দেখি একদল নিম্নশ্রেণীর লোক মদ ধাইয়া, ঢোল প্রভৃতি বাজাইতে বাজাইতে ও চীংকার করিতে করিতে হুড়মুড় করিয়া আমাদের উপরে আসিয়া পড়িল। আমি সঙ্গীদিগকে বলিলাম, "ওদের বাবার পথ ছেড়ে দাও, তোমাদের গান চলুক, ওদিকে চেয়ে দেখো না।" তাহারা পথ পাইরা চলিরা গেল। আমরা আবার অগ্রসর হইলাম। শেষে আমরা একটা চৌরান্তার গিয়া উপস্থিত। মামি বলিলাম, "দাঁড়িয়ে খুব কীর্ত্তন কর, দেখি ওরা কতক্ষণ দার বন্ধ করে থাকে।" কীর্ত্তন খুব জমিয়া গেল। অন্তে না শুমুক, আমাদের কঠিন হৃদয় আর্দ্র হইতে লাগিল। শেষে দেখি, খটু করিয়া একটা বাড়ীর দরজা খুলিল ও কয়েকজন লোক আসিয়া আমাদের নিকট দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি আর-একটা বাড়ীর দরজা খুণিল, আবার কয়েকজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে বছসংখ্যক লোক আমাদিগকে খিরিয়া ফেলিল। তথন আমি বলিলাম. "আমাকে একটা উচু কিছু এনে দেও ত. আমি কিছু বল্ব।" পুণাদা ছুটিয়া গিয়া নিকটস্থ কোনও এক বাড়ী হইতে একটা খালি কেরোসীনের বাক্স আনিয়া দিলেন; আমি তাহার উপরে উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। "তোমরা দার দিয়ে ছিলে কেন ? ভগবানের নাম গুনবে না ? ভগবানের সঙ্গে কি তোমাদের বিবাদ আছে? তিনি ত সকলের প্রভু, সকলের পরিত্রাতা, ইত্যাদি ইত্যাদি।" এমন জোরে ও স্বযুক্তিপূর্ণ ভাষাতে বক্ততা অল্পই করিয়াছি। দেখিলাম তাহাদের অনেকের চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। আমরা মহোৎসাহে কীর্ত্তন করিতে করিতে সমাজ্বরে जानिनाम। शामवानीतम्ब ज्ञानाक वामात्मत्र मत्त्र मताक्रमित्तत्र

আসিল। তৎপরে ক্ষমিদার-বাবুদের ভাব বদলাইরা গেল। তাঁহার। আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিরা থাওরাইলেন। আমরা ঈশরের করুণার জন্ম গান করিতে করিতে কলিকাতার ফিরিলাম। পরে শুনিরাছি যে জমিদারগণ আমাদের থাওরা বন্ধ করিতেছেন শুনিরা গ্রামের নারীগণ দরা করিরা গোপনে গোপনে আমাদের থাবার পাঠাইতেছিলেন। সাধে আমি নারীকুলের এত গোঁড়া।

দ্বিতীর শ্বরণীয় বিষয়, একবার আমরা সমাব্দের চারিজন প্রচারক— অর্থাৎ নবদ্বীপচক্র দাস, রামকুমার বিদ্যারত্ব, শণীভূষণ বস্তু, ও আমি— এই সংকল্প করিলাম, যে, আমরা হিমালর পাহাড়ে কিছুদিন নির্জ্জনে বাস করিব।তংসঙ্গে এই সংকরও করা হইল যে, কাহারও নিকটে সাহায্য ভিক্ষা করা হইবে না। আলোচনার পর স্থির হইল যে আমরা থার্সিয়াঙ্গে शिक्षा थाकिय। मार्किनिः वहरकानाहनमञ्ज, उछमूत्र याखना हहेरव ना। তদমুসারে আমরা থাসিয়াঙ্গে ধাইবার জন্ম প্রস্তুত হইলাম। ঝুলি করিয়া তাহাতে যাহার যাহা দিবার মত ছিল, ফেলিয়া দিলাম। সেই ঝুলিটা বন্ধবর নবদীপচক্র দাসের হত্তে রহিল। তিনি আমাদের काराधाक रहेला। जामना शूर्स्तक ७ উত্তরক রেলওয়ের নিকট ক্রী পাশ পাইরা খার্সিরাকে গিরা উপন্থিত হইলাম। সেখানে একটী বাডী ভাড়া করিয়া সাধন ভন্ধনে বসিলাম। একটা চাকর রাখিলাম, সে বাসন মাজিত, ঘর ঝাঁট দিত, ও অপরাপর কাজ করিত। নবন্ধীপ বাবু বাঞার করিবার ভার লইলেন: শশী বিছানা তোলা ও ডাক্মরে বা ওয়ার ভার হইলেন: বিদ্যারত্ব ভারা খাওয়া ও লোকের সঙ্গে দেখা করার ভার লইলেন; আমি রন্ধনের ভার লইলাম। আমরা প্রভাষে উঠিয়া সমবেত উপাসনা করিতাম, তৎপরে কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ ও উপাসনা করিয়া যে বেদিকে ইচ্ছা চলিয়া যাইতাম: এইরপে ছই ঘণ্টা কাল

প্রত্যেকে একাত্তে বাপন করিতাম। সেই সময়টা প্রত্যেকে নিচ্চ নিচ্চ অভীষ্ট প্রণালীতে চিম্ভা, ধ্যান, উপাসনাদি করিতাম। আমাকে বন্ধনের জ্ঞ সকলের অগ্রে ফিরিতে হইত। আমি বাড়ীর অনতিদুরে পাহাড়ের উপরে নির্মারের পার্ষে একখানি প্রস্তারের উপরে আসন নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে প্রতিদিন বসিয়া চিন্তা ধ্যান ও উপাসনা করি-তান। একমাস এইরূপ সাধন করিয়া প্রভৃত উপকার লাভ করিয়াছিলাম। এমন কি. এখনও দার্জিলিং বাইবার সময় সেই পাথর থানির উপর বর্থনি দৃষ্টি পড়ে, তথনি মনে উপাসনার ভাব উপস্থিত হয়। সেই সাধনের কণ চিরদিন রহিয়াছে। এখানে বাসকালে ব্রাহ্মবন্ধুগণ অনেকে দাঞ্জিলিং বাইতে আসিতে আমাদের জন্ম খাদাদেব্য অর্থাদি দিয়া যাইতেন। এইক্রপে পায় এক নাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা একদিন উপাসনান্তে স্থির করিলান যে, নামিয়া যাইব। তথন কোষাধ্যক্ষ মহাশব্দের অর্থের ঝুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে স্ব স্ব গম্ভব্য স্থানে ফিরিতে যে বার হটবে তাহার এগারটী টাকার অপ্রতুল। ভূত্যকে বেতন দিতে হইবে এবং বাড়ী ভাড়া দিতে হইবে, ইত্যাদি। আমি প্রস্তাব করিলাম, ভিক্ষা করা হইবে না ; ভূত্যকে আমার গায়ের মোটা কম্বল দেওয়া হইবে, ল্যাম্পটী বিক্রর করা বাইবে, ইত্যাদি। তদমুসারে ল্যাম্পটী বিক্রম্ব করা গেল। আমি ভতোর নিকট বেতনের প্রাপ্য অংশ স্বরূপ কম্বল দিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। সে শুনিয়া হাসিতে লাগিল। আমরা যে এত দরিদ্র যে গাত্তের কমল দিয়া ভূত্যের বেতন দিতে হয়, এ কথা সে বিশাস করিতে পারিল না।

অবশেষে কি করা যার ? আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির নিয়ম লজ্বন করিয়া ভিক্ষা করাই স্থির হইল। আমি একজন ব্রাহ্মবন্ধুর নিকট ভিক্ষা করিবার জন্ম চিঠি লিখিতে বসিলাম এবং আমার দেখাদেখি বিদ্যারত্ব ভারা দার্ভিলিঙ্গের ডেপ্টা ম্যাঞ্চিট্রেট বাবু পার্বভীচরণ রারকে পত্র লিখিতে বসিলেন। ছই চারি পংক্তি লিখিরাই আমার মনটা কেমন করিতে লাগিল। নিরমটা ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হইল না। স্থতরাং যে কর পংক্তি লিখিরাছিলাম, তাহা ছিঁ ড়িয়া ফেলিলাম। আমি পত্রখানি ছিঁ ড়িয়া ফেলিলাম, দেখিয়া বিদ্যারত্ব ভায়াও অর্জালিখিত পত্রখানি ছিঁ ড়িয়া ফেলিলেন। সেই দিনেই দার্জিলিং হইতে আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান মিশনরি সি এইচ এ ড্যাল সাহেবের এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি পর্ভু নামিয়া যাইতেছি, তুমি কবে নামিবে ? তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে, যদি সেই দিন যাও একসঙ্গে যাইতে পারি এবং সে কথাটা বলি।" আমি উত্তরে লিখিলাম, "আমাদের হাতে শিলিগুড়ি পর্যান্ত গাড়িভাড়া দিবার পরসা নাই, আমরা বোধ হয় হাটিয়া শিলিগুড়ি পর্যান্ত বাইব।"

তৎপরদিন এক আশ্চর্য্য ঘটনা। ডাকবোগে কলিকাতা হইতে এক পত্র আদিল। খুলিরা দেখি তাহার মধ্যে দশ টাকার করেন্দি নোট; প্রেরকের নাম নাই; কেবল এইমাত্র লেখা "আপনাদের খরচের জন্ত।" কি আশ্চর্যা! আমরা দশ টাকার জন্ত ভাবিরা আকুল হইতেছিলাম, ঠিক সেই দশটা টাকাই আসিরা উপস্থিত। আমরা তখনই দেনপত্র শোধ করিরা দার্জিলিং মেইলে শিলিগুড়ি নামা স্থির করিলাম। তদমুসারে পর্রদন থার্ড ক্লাসের টিকিট লইরা ষ্টেসনে দাঁড়াইরা আছি দেখি ড্যাল সাহেব আসিরা উপস্থিত। তিনি আমাকে দেখিরা বলিলেন, "বাঃ, এই তুমি লিখিলে পরসা নাই, হাঁটিরা শিলিগুড়ি নামিবে, আবার এ কি ?" আমি হাসিরা বলিলাম, একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। তিনি আমাকে টানিরা সেকেও ক্লাসে তুলিরা লইলেন, আমার সেকেও ক্লাসের অতিরিক্ত ভাড়া দিলেন, এবং শিলিগুড়ি পর্যান্ত সমস্ত রাস্তা ভার মনে উদ্ভাবিত একটা ন্তন কাজের পরামর্শ বিবৃত করিতে করিতে আসিলেন। প্রস্তাবিত কাজটার বিররে বতদূর শ্বরণ আছে তাহা এই—তিনি প্রস্তাব করিলেন, এস আমরা একমাত্র সতাস্বরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগকে লইরা একটা সভা গঠন করি। তাহারা খ্রীষ্টান বা ব্রাহ্ম হউক আর না হউক কেবল নাস্তিক না হইলেই হইল। এই দলকে লইরা এক সার্কভৌমিক ধর্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করি, ইত্যাদি। এই মূলভাবের অনেক শাখা প্রশাখা ছিল, সকল মনে নাই। কলিকাতার ফিরিয়াই এই কার্য্যের স্থচনার প্রস্তাব ছিল। কিন্ত হার, ড্যাল সাহেব কলিকাতার পৌছিবার অর্লিন পরেই শুক্রতর কুক্ষিরোগে আক্রান্ত হইরা মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ে এই হিমালয়-বাসকালে আমি "হিমাদ্রি কুস্থম" নামক এক পল্পগ্রন্থের কিয়দংশ লিখি, তাহা পরে বর্দ্ধিত আকারে মুদ্রিত হয়।

বোধ হয় এই সময়েই বা ইহার কিঞ্চিং পরে আমি ধর্মপ্রচারার্থ আসাম প্রদেশে গমন করি। ধূব্ড়ী, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, তেজপুর, নওগাঁ, শিবসাগর, ডিব্রুগড় ও শিলং সমৃদয় স্থানে গমন করি। যে কারণে এই প্রচার-যাত্রার বিবরণ মনে আছে তাহা এই—আমি ধূব্ড়ী হইতে ডিব্রুগড় অভিমুখে যাত্রা করিলে পথিমধ্যে একস্থানে আমার ফর্গাঁর বদ্ধ ঘারকানাথ গাঙ্গুলি আসিয়া আমার সঙ্গে ভুটলেন। তিনি ভারতসভার সহকারী সম্পাদকরূপে ও সঞ্জীবনীর এজেন্টরূপে আসিয়াছিলেন। আসামের কুলি আইনের কার্য্য বিষয়ে ও অপরাপর কোনও কোনও বিষয়ে অমুসদ্ধান করিবার জন্ত আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে জোটাতে এক নৃতন ঘটনা ঘটল। যেথানে বাই এবং বক্তৃতার নোটিস বাহির করি, সেইখানেই ইংরাজ কর্মচারিগণ সেখানকার উকীল ও অপরাপর ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "এ শিবনাথ শাস্ত্রী

কে, এ কি কুলিআইন প্রভৃতি রাজনীতিমূলক বিষয়ে অমুসর্মানার্থ আসিয়ছে?" তাঁহারা বলেন "না, ইনি ব্রাক্ষধর্ম প্রচারক।" প্রান্ধ, "তবে দারকানাথ গাঙ্গুলি সঙ্গে কেন ?" উত্তর, "গুজনে বন্ধুতা আছে, সেজ্প্ত এক সঙ্গে বেড়াইতেছেন এই মাত্র।" কম্মচারিগণের সতর্কতার প্রমাণ কোন কোনও নগরে পাইলাম। সেই সেই স্থানের ডেপুটা কনিশনার প্রভৃতি ইংরাজ কর্মচারীরা কেহ কেহ আমার বক্তৃতাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এননকি ডিক্রগড়ে যে দিন আমার বক্তৃতা হয় সেদিন ভ্রানক গুর্যোগ; বক্তৃতাস্থলে গিয়া দেখি স্থানীয় ভদ্রলোকেরা অনেকে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু দেপুটা কমিশনার উপস্থিত।

মানরা ডিব্রুগড় ইইতে কিরিবার পথে শিবসাগর বাই। এথানে বাতায়াতে তুই বিভিন্ন প্রকার বিপদ উপস্থিত ইইল। বাইবার সমস্ত্র ইমার-দাটে দেখিলাম, শিবসাগরের বন্ধুগণ আমার জন্ম হাতী প্রেরুকরিয়াছেন। তুই বীরপুরুষে হাতীতে আরোহণ করিলাম। হাতীর বে মেকাজ আছে, তাহা ইতিপুর্বে দেখিবার ভাল ফ্রমোগ হয় নাই। এবারে তাহা দেখিলাম। নাহতের হুর্বাবহারেই ইউক, আর অন্ম কোন কারণেই ইউক, হাতা পথের মধ্যে বড় রাগ করিল; এবং আমাদিগকে লইয়া পথছাড়িয়া এক পুন্দরিণীর মধ্যে নামিল। আমাদের পা জলে ডোবে আর কি গ হাদিব, কি ত্রস্ত হইব ও লাকাইয়া পড়িব, স্থির করিতে পারি না। শেষে মাছত অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া মিষ্টকথা বলিয়া হাতীকে রাস্তাতে তুলিয়া আনিল। আমরা যথাসময়ে গন্ধব্য স্থানে গিয়া উপস্থিত ইইলাম। আসিবার সময় আর-এক বিপদ উপস্থিত। মধ্যে কয়েকদিন প্রবন বৃষ্টি ইইয়া চারিদিক ভাসিয়া গেল। সংবাদ পাওয়া গেল যে ব্রহ্মপুর ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু কি করা যায়, আমাদের শীঘ্র আসা আবশ্রক, আমরা আমাদের যাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্ত সেথানকার বন্ধ

দিগকে অন্থির করিরা তুলিলাম। তাঁহারা দেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। গাত্রার দিন প্রাতে দেখিলাম, একটা হাতী স্বাসিল। মনে মনে ভাবিলাম এটা বোধ হয় শান্ত শিষ্ট, পুকরিণীতে নামিবে না। কিছু আমরা আহারাদি করিয়া যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হুইলে দেখা গেল, যে, হাতী সেখানে নাই, বনের ভিতর কোথায় প্রবেশ করিয়াছে, খুঁজিয়া পাওয়া ঘাইতেছে না। অবশেষে সেধানকার উকীল বন্ধদিগের মধ্যে একজ্বন আমাদিগকে তাঁহার গাড়িখানা দিলেন। যথাসময়ে গাড়িতে উঠিয়া কিয়দুর গিয়া দেখি যে কাদা ঠেলিয়া,যাওয়া ভার। কাদাতে গাড়ির চাকা বসিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে দ্বারিবার নামিয়া গাড়ি ঠেলিতে ও টানিতে লাগিলেন। ক্রমে গাড়িও ছাড়িরা দিতে হইল। তথন আমরা মুটের মাথার জিনিসপত্র দিয়া ৮ মাইল হাঁটিরা ষ্টামারবাট পর্যান্ত যাওয়া ভির করিলাম। কিন্তু নগরের বাছিরে মাঠের ধারে গিয়া দেখিলাম একখানা শালতি অর্থাৎ শাল কাঠের ডোক্সা আছে। চারিদিক জলপ্লাবিত ছণ্ডয়াতে সেথানা নগরের পার্বে আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে ভাড়া স্থির করিয়া হুই তিন জনে তাহাতে উঠিলাম। ছই দশ হাত যাইতে না যাইতে দেখা গেল যে শালতিখানার স্থানে স্থানে গর্ভ আছে, কাদা দিয়া তাহা বুজাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের ভারে কাদাগুলি ঠেলিয়া শাল্তির মধ্যে জ্বল উঠিতে লাগিল। তথন আমরা নামিয়া পড়িলাম; এবং একহাঁটু জল ঠেলিয়া পদব্রজেই ষ্ঠীমার-থাটের অভিমুখে চলিলাম। সে এক কৌতুকের ব্যাপার। গাঙ্গুলি ভারা আমার আগে আগে বিশ পঁচিশ হাত দূরে চলিয়াছেন। তাঁহার উংসাহ দেখে কে ? আমি অত চলিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কাজেই একটু পিছাইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে হুইজনে চলিয়াছি। হঠাৎ ছারি বাবু ভূবিয়া গেলেন ৷ তখন ভারবাহক মুটের মুধে শুনিলাম, সেখানে একটা ধাল ও তত্নপরি এক পুল ছিল, ব্রহ্মপুত্রের জলবৃদ্ধি হইরা থাল ভাসিয়া

পুল বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া অগ্রসর হইয়া দেখি, ধারি বাবু কিছু দূরে মাথা জাগাইয়া একবার উঠিয়া আবার "আমি গেলাম" বলিয়া ডুবিলেন। সে বার আমি নিরাশ হইলাম, ভাবিলাম খালের স্রোতে তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। সৌভাগাক্রমে দেখি কিয়দ্ধ তেনি আবার মাথা জাগাইয়া হাত দিয়া যেন কি একটা ধরিলেন। পরে জানিলাম, খালের পার্যন্থ কোনও গুলোর শাখা ধরিয়াছেন। থালের অপর পার্ষে কিয়দুরে একথানা শাল্তি দাঁড়াইয়া ছিল, আমি তথন উচ্চশ্বরে তাহাকে ডাকিতে লাগিলাম। "বাবুকে বাঁচা, বাবুকে বাঁচা, বক্সিদ কর্ব।" আমার চেঁচাচেঁচিতে তারা শাল্তিখানা লইয়া ছারি বাবুকে গিয়া তুলিল। তাঁহার সাম্লাইতে অনেককণ গেল। তৎপরে আমরা ছইবনে চলিতে লাগিলাম। বেলা অবসান হইয়া আসিতে লাগিল: তৃষ্ণায় ছই জনের ছাতি ফাটিয়া यारेटिएइ; कामा-क्रम भान क्रिया भावि ना। कि क्रि. कि क्रि. ভাবিতে ভাবিতে দেখিতে পাইলাম, কিয়দ্দুরে একটা উচ্চ ভূমির উপরে একটা বাঙ্গলা ঘর দাঁড়াইয়া আছে। মনে ভাবিলাম সেখানে নিশ্চই মানুষ আছে. তারা জল দিতে পারিবে। উঠিয়া দেখি সেটা গবর্ণমেন্টের ইনম্পেক্শন বাঙ্গলা, সেধানে একজন আসামী চাকর আছে। তার একটি পানীর জলের কলস দেখিলাম। তার মুখে একটা বাটি চাপা। তার নিকট জল চাহিলাম। তারপর যে কথাবার্তা হইল তাহা এই---

ভূত্য-কিসে করে থাবে গু

উত্তর—কেন ভোমার ঐ বাটিতে করে দাও।

ভূত্য—তা হবে না, তোমাদিগকে বাটি ছুঁতে দেব না। তোমরা "কলা বাঙ্গাল"; আমাদের জলপাত্র তোমাদের ছুঁতে দি না। উত্তর—আচ্ছা, আমরা হাতে অপ্সণি করে পাতছি, তাতে কল ঢেলে দাও।

ভূত্য-হাতে ও বাটিতে যদি ঠেকাঠেকি হরে বার।

ইতিমধ্যে দারি বাবু গাছের পাতা ছিঁড়িয়া আনিতে গেলেন, বলিরা গেলেন, "আছো, আমি গাছের পাতা আন্ছি, তার বাট করে তাতে জল দিবে।"

তাঁহার ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে আমি সেই ব্যক্তির কাছে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বলিলাম, "তোমার কি লজ্জা হচ্ছে না,—বে ঈশ্বর তোমাকে স্পষ্ট করেছেন, তিনি আমাদিগকেও স্পষ্ট করেছেন। বল্তে গেলে তুমি আমাদের ভাই। মাজ এই বিপদের দিন, জলাভাবে প্রাণ যার, তোমার জল আছে মথচ তুমি দিতে পার্ছ না। ভগবান বে জল সকলের জন্ত দিরেছেন, তাই একটু তুমি আমাদের জন্ত দিতে পার্লে না, কি লক্ষার কথা!"

কেন জানি না, আমার কথা শেষ হইলে সে ব্যক্তি ধীরভাবে বলিল, "আছা, আমার বাটতে জল থাও।" তথন আমি ঘারি বাবুকে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, "আহ্নন, আহ্নন, আমি একে ব্রান্ধা করেছি, বাটতে জল দিতে রাজি হরেছে।" হুজনে কত হাসিলাম, তার বাটতে পেট ভরিয়া জল পান করিলাম। আবার পদবজে জল ভাঙ্গিরা অগ্রসর ইইলাম। সন্ধ্যাকালে স্থীমারঘাটের ষ্টেসনে উপস্থিত। সেখানকার বাবুরা আশ্চর্যান্থিত হইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আশ্চর্য্য এই জলপ্লাবনে আপনারা এলেন কিরপে? আমি হাসিয়া বলিলাম, "হজী দর্শন, গাড়ি কর্ষণ, নৌকা স্পর্শন, ও শেষে সম্বরণ।" ইহার অর্থ যখন ব্যাখ্যা করিলাম তখন একটা হাসাহাসি পড়িয়া গেল। তৎপর দিন আমরা উভয়ে গৃহাভিমুধে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম।

১৮৮৭ সালের একটা বিশেষ শ্বরণীয় ঘটনা আছে। আমি উপধীত পরিত্যাগ করার দিন হইতে আমার পিতাঠাকুর মহাশর আমাকে এক-প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তদ্ধবধি এই দীর্ঘকাল আমার মধ দেখেন নাই। প্রথম প্রথম আমি মাতাঠাকুরাণীকে দেখিবার জন্ত গ্রামে গেলে, প্রথা আনিয়া আমাকে মাবিয়া তাড়াইবাব চেষ্টা কবিতেন। করেক বংসরে এইরূপে নাকি ২০।২১ টাকা খর্চ করিয়াছিলেন। কিন্ত কালে সে প্রবাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আমাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিলে, নিজে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতেন। কিছ আমাকে বাডীতে থাকিতে ও থাইতে দিতে আপত্তি করিতেন না: বরং নিছে বাজারে গিয়া বে-সকল দ্রব্য আমি ভালবাসি তাহা কিনিয়া আনিতেন, মাকে বলিতেন, "কলা-ভোঁদড় ঘরে এসেছে, কলা কিনে এনেছি, থেতে দাও।" এইরপ কিছুকাল চলিতেছিল। প্রথম-প্রথম আমার উপার্ক্তিত সিকিপয়স। লইতে চাহিতেন না। আমি আমার পিসভুতো বড়ভাইয়ের হাত দিয়া শীতকালে কমল প্রভৃতি দিতাম, তিনি কৌশলে তাচা বাবার চাতে দিয়া দাম লইতেন; এবং সেই মূল্য গোপনে আমার মারের হাতে দিতেন। আমি যথন ভবানীপুরে সাউণ স্থবাকান স্থলে কর্ম করি, তথন আমার মধ্যম ভগিনীর বিবাহ হয়। সে সময়ে ন্সামি বিবাহ-ব্যয়ের সাহাষ্যার্থ গোপনে মায়ের হাতে কিছু টাকা দিয়া-ছিলাম। পরে শুনিলাম যে বাবা তাহা জানিতে পারিয়া এতই কুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, ঘরের চালে আগুন দিয়াছিলেন, পাড়ার লোকে আসিয়া নিবাইয়াছিল। তৎপর এই ক্রন্ধভাব ক্রমে চলিয়া গিয়াছিল। তথন আমি মায়ের হাতে প্রত্যেক মাসে দশ টাকা করিয়া দিতেছি জানিয়া ক্রদ্ধ হইতেন না; কিন্তু সে অর্থ স্পর্ণ করিতেন না, তাহা মায়েরি থাকিত।

•এইরপ চলিতেছিল, মধ্যে বাবা কর্ম্ম হাইতে অবস্ত হইরা সংকর্ম করিলেন, দেশভূমি পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইবেন, বেন আর অধ্য পুত্রের মুখ দর্শন করিতে না হয়। তাঁহারা কাশীতে বসিবার পূর্কে গয়া রন্দাবন প্রভৃতি তার্থ দর্শন করিতে বাহির হইলেন। তখন আমি তাঁহাদের তীর্থভ্রমণের ব্যরের জন্ম অর্পমাহায্য করিলাম, বাবা দয়া করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। আমি আপনাকে ক্তার্থ মনে করিলাম। ক্রমে তাঁহারা কাশীধামে আসিয়া বাস করিলেন। সেধানে বাবার মান সম্মম হইল। তাঁহার পেন্সনের টাকাতে ও আমার সামান্ত সাহায়ে তাঁহারা স্থথে বাস করিতে লাগিলেন। আমি আমার ভগিনী ঠাকুরদাসীকে পৈত্রিক ভিটাতে তাপন করিয়া একপ্রকার নিশ্চিম্ব মনে বাস করিতে লাগিলাম।

দিন এক প্রকার চলিতেছে। এমন সময় ১৮৮৭ সালের এক রবিবার রাত্রে আমি রাক্ষসমাজের বেদী হইতে নামিয়াছি, এমন সময় কাশী হইতে আমার একজন ডাক্তার বন্ধুর নিকট হইতে তারে সম্বাদ পাইলাম যে পিতাঠাকুর মহাশর শুকুতর পীড়িত, আমাকে অবিলম্বে বাত্রা করিতে হইবে। আমি তংক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া আমার দিতীয়া পত্নী বিরাজনাহিনীকে সঙ্গে লইয়া তৎপরবর্ত্তী ট্রেনে কাশী বাত্রা করিলাম। পর্যাদন গুপুর বেলা কাশীতে পৌছিয়া পথে সেই ডাক্তার বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া শুনি বাবা ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত, নাড়ী নাই। আমি ডাক্তার সঙ্গে করিয়া বাবার বাসাতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার নাড়ী নাই, তাহার উপর হিকা হইয়াছে। সকলে মহা উদ্বিশ্ব। এই অবস্থাতে আমি গিয়া বথন নিকটে দাড়াইলাম, তথন বাবা আঠার বৎসরের পর প্রথম আমার মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু আমাকে দেখিয়। মুখ ফিরাইলেন। বিরাজনাহিনীকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। বিরাজমোহিনী বর্থন তাঁহার

পদধ্লি লইরা তাঁহার শ্ব্যাপার্দ্ধে বসিলেন, তথন বাবা তাঁহার মুখের দিকে চাহিরা কাঁদিতে লাগিলেন। আমি ডাক্টার বন্ধুকে বাবাকে দেখিরা পার্বের ঘরে আসিবার জন্ম অন্ধুরোধ করিয়া সেই ঘরে গোলাম। তিনি আসিরা বলিলেন, যে, নাড়ী আবার পাওরা বাইতেছে। আমি জগদীখরকে গন্ধবাদ করিলাম। ইহার পরে আমি আমার জননীর হারা বাবাকে আমার সঙ্গে কথা কহিবার জন্ম অন্ধুরোধ করিতে লাগিলাম। বলিলাম, "আমাকে রোগের বিষর বিশেষ বিবরণ না বলিলে আমি কিরুপে ডাক্টারকে ব্রাইরা দিব।" তাই ব্রিলেন বলিয়াই হউক, বা তাঁহার যে দিন পীড়া হইরাছে তৎপরদিনেই কিরুপে আসিলাম, এই ভাবিয়াই হউক, আমার উপবীত পরিত্যাগের আঠার উনিশ বছরের পরে বাবা আমার মুখ দেখিলেন ও আমার সঙ্গে কথা কহিলেন।

এত যে শুক্তর পীড়া তাহাতে বাবাকে কিছুমাত্র মান বা বিষণ্ণ মনে সইত না। ডাব্রুণার চাত দেখিয়া বলিতেছেন, "নাড়ী পাওয়া বাচেত"। বাবা হাসিয়া বলিতেছেন "আনাড়ীর আবার নাড়ী!" মা কাঁদিতেছেন, বাবা তাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমাকে বলিতেছেন, "কেমন অজ্ঞ দেখেছ, বার জন্ম কাশীতে আসা তাই ঘট্বার উপক্রম। কোথায় আমাদ কর্বে, না, কায়া। কাশীতে কিছু বিবয়-বাণিজ্য কর্তে আসি নি। মর্তে এসেছি, সেই মরণ এসে উপস্থিত, তাতে আবার শোক কেন ?" আমি বলিলাম, "বাবা! আপনি ত সহজ্ধ কথাগুলো বল্লেন, মার প্রাণ তা শুন্বে কেন ?" বাবা, "তবে ওঁর এখানে আসা উচিত হয় নি।" তার পর শোলা গেল যে কচি তালের জল দিলে হিক্কা থামিতে পারে। কচি তাল কোথায় পাওয়া বায় আমি সেই চেষ্টায় বড় ব্যস্ত হইলাম। পরদিন প্রাতে আমার একজন বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। বাবা হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ হে, তাল না পেলে এ তাল সাম্লাচ্চে না।"

তিনি বাইবার সময় হাসিয়া বলিয়া গেলেন, "এঁকে মারে কে ? এমন মানসিক বল ত সচরাচর দেখা বায় না।"

যাহা হউক বাবা করেক দিনের মধ্যে সারিরা উঠিলেন। তিনি অর
পণ্য করিলে, আমরা তাঁহাকে স্কুন্থ দেখিরা কলিকাতা বাত্রা করিলান।
আমাদের বাত্রা করিবার সময় তিনি বজিলেন, "আমি বৌমাকে গাড়িতে
ত্লে দিয়ে আস্ব।" আমি বলিলাম, "না বাবা, তা হবে না। আপনার
বৌমাকে ত আমি এনেছি, আমিই নিয়ে বাব, আপনার বাওয়া হবে না!"
তিনি কোনও মতেই সে কথা ভনিলেন না; মহা চেষ্টাতে উঠিতে
চাহিলেন। কি করা বায়, ছই হুন লোক তাঁর কাধে হাত দিয়া তাঁহাকে
প্রাা হইতে তুলিলেন এবং ধরিয়া আন্তে আন্তে সিঁড়ী দিয়া নীচে
নামাইলেন, তারপরে বাবা কোনও মতে লাঠিতে ভর দিয়া ও মায়ুবের
গাত ধরিয়া ধীরে ধীরে গলির মোড়ে বড় রাস্তার ধারে আমাদের গাড়ির
নিকট পর্যন্ত আসিলেন। বেই আমি ও বিরাজমোহিনী তাঁর পদধ্লি
লইয়া গাড়িতে উঠিলাম অমনি বাবা কাঁদিয়া মাথা ঘুরিয়া রাস্তার বসিয়া
পড়িলেন। সেথান হইতে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাসায় লইয়া বাওয়া
হইল।

## **ठ** जिम्म श्रीतिष्ठम ।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে বন্ধবর চর্গামোহন দাস ও তংসঙ্গে ডেপুটা কলেক্টর বাবু পার্বভীচরণ রায় ইংলগু গমনের জ্বন্ত ক্রতসংকল্প হইলেন। ভূগামোহন বাবু **ভাঁহাদের সঙ্গে আমাকে** যাইবার জ্ঞু অনুরোধ করিয়া আমার জাহাজ-ভাডা দিবার ইচ্ছা জানাইলেন। আমি আসিয়া বন্ধগণের মধ্যে সেই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেই অপর কেহ কেহ অর্থসাহায্য করিতে চাহিলেন। তাঁহাদের সকলের প্ররোচনাতে আমি চুর্গামোহন বাব ও পার্বভীবাবুর সহিত ইংলও যাত্রা করিলাম। আমি সেকেও ক্লাস টিকিট লইয়াছিলাম। ছুর্গামোহন বাবু ও পার্বতী বাবু ফার্ট্টক্লাসে থাকিতেন। বঙ্গোপদাগরে পড়িয়াই পার্বাভী বাবুর দামুদ্রিক বমন ( Sea sickness ) আরম্ভ হইল, তিনি নিজ ক্যাবিনে পড়িয়া রহিলেন। চর্গামোচন বাবু একটু ভাল ছিলেন; কিন্তু দেশ হইতেই তিনি কাহিল হইয়া বাহির হইয়া-ছিলেন। আমি একপ্রকার পালাজর লইয়া বাত্রা করিয়াছিলাম। পূর্ণিমা ও অমাবস্থাতে আমার জর হইত। আমি জরে ক্যাবিনে একা পড়িয়া থাকিতাম। পড়িয়া পড়িয়া সে সময়কার ভাবে এই গানটা বাধিয়াছিলাম। ভাহা পরে কলিকাভায় প্রেরণ করি এবং ভাহা বোধ হয় ভত্তকৌমুদীতে প্রকাশিত হয়, পরে ব্রহ্মদংগীত গ্রন্থে উঠিয়াছে।

সংগীত।

আমি এক মুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে—
আর কোন্ মা আছে এমন করে পালিতে জানে ?
কি অদেশে কি বিদেশে, মা আমার সর্কাদা পাশে,
প্রাণে বসে কছেন কথা মধুর বচনে।

আমি তো ঘোর অবিখাসী, মাকে ভূলে থাকি দিবানিশি,
 মা আমার সকল বোঝা বহেন বতনে।
 এ অনস্ত সিদ্ধুজলে, মা আমার রেখেছেন কোলে,
 কত শাস্তি কত আশা দিতেছেন প্রাণে!
 সার আমি কি করিলাম, এমন মায়ে না চিনিলাম,
 না সঁপিলাম প্রাণ মন এমন চরণে।

ছাহাজে থাকিতে থাকিতে ছইটা ঘটনা ঘারা আমি ইংরেজ-চরিত্র ও ফরাসী-চরিত্র উভরের মধ্যে এক বিষরে প্রভেদ লক্ষ্য করিতে পারিলান। প্রথম ঘটনাটা এই—আমাদের সঙ্গে একজন ইংরেজ যাইতেছিলেন। তিনি ছয়নাস পূর্ব্ধে এদেশে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, বেড়াইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি একদিন আহারে বসিয়া অপরাপর ইংরেজের নিকট এদেশীয়দিগকে পুব গালাগাদি দিতে লাগিলেন। ভারতবাসী ইংরেজদের ম্থে বাহা শুনিয়াছিলেন ও নিজে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিয়্য় এদেশায়দিগের প্রতি ঘুণাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি তথন কিছু বিলাম না। পরে আহারান্তে উপরকার ডেকে তিনি যথন বেড়াইতেছেন আমিও বেড়াইতেছি তথন আমি তাহার নিকট গিয়া ভদ্রভাবে বিলাম, "আপনি টেবলে যে-সকল কথা বলিতেছিলেন, সে বিষয়ে আমি আপনার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি। আপনি ছয়মাস বৈ এদেশে আসেন নাই, বেশি দেখেন নাই, যা শুনেছেন তার অনেক ঠিক নয়।"

এই কথা গুনিয়াই মানুষটা মুখ ফিরাইয়া লইল, বলিল, "দর্কার নেই, আমি কিছু গুন্তে চাই না।" সেইদিন অবধি আমি তাহাকে তাাগ করিলাম, সে আমাকে ত্যাগ করিল। এক ষ্টীমারে এক ক্লাসে আছি, একসঙ্গে খাই, যেন কত দুরে আছি। আলাপ পরিচয় সম্ভাবণ নাই। বিতীয় ঘটনাটা এই। জাহাজ যথন গিয়া ফ্রান্সের মার্সে লিস বন্দরে দাড়াইল, তথন আমরা স্থির করিলাম যে একবার সহরটা দেখিতে যাইব। বড় বড় নৌকা আসিয়া জাহাজের মাল তুলিতেছে, আমি এক পাশে দাড়াইয়া আছি, অপেক্ষা করিতেছি, একটু ভিড় কমিলে নামিব। দেখিলাম, ফরাসি ভদ্রলোক ছই-একজন আসিতেছেন, তাঁহারা সেখান হইতে আরোহী হইবেন। তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের বন্ধুরা তাঁহাদিগকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন। একজন ভদ্রলোক বন্ধুকে তুলিয়া দিয় যাইবার সময় দেখিলেন আমি একপাশে দাড়াইয়া আছি। নিকটে আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনি বোধ হয় ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছেন ?"

আহি—হাঁ।

প্রশ্ন-আপনাদের পথে ক্লেশ হয়,নাই ত ?

আনি-না, আমরা বেশ আসিয়াছি।

তিনি আমাকে চুরুট দিতে চাহিলেন, আমি তামাক থাই না শুনিয়া সেটী লুকাইলেন। শেষে বলিলেন, "আপনি কি তীরে যাইবেন? সাবধান, ভাল ইনট্রারপ্রেটার লইবেন, নতুবা লোকে ঠকাইবে।" এই বলিয়া যাইবার সময় একজন চেনা ইন্টারপ্রেটারকে ডাকিয়া আমার কাছে দিয়া গেলেন। ইংরাজদের ব্যবহারের সহিত কি প্রভেদ!

সেই সমুদ্রবাত্রা বিষয়ে আর-একটা শ্বরণীর ঘটনা আছে। জাহাজে আরোহীগণ আপনাদের বিনোদনের জন্তু নানাপ্রকার উপার উদ্ভাবন করিরা থাকে। সাহেব ও মেমদিগের নাচ, গান ও খেলা, সকলি চলিতে থাকে। আমরা মির্জাপুর নামক জাহাজে বাইতেছিলাম। তাহার ফার্ড ক্লাসের আরোহীগণ এইরূপ নাচ, গান, খেলা আরম্ভ করিলেন। সেকেও ক্লাসে চীন দেশ হইতে কতকগুলি ইংরাজ মিশনারি, কলছো বন্দরে

আসিরা আমাদের সঙ্গে জুটিরাছিলেন। তাঁহাদিগকে আমি বলিলাম, আহ্নন, আমরা সপ্তাহে একদিন করিরা সেকেণ্ড ক্লাসে বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করি ও প্রথম শ্রেণীর আরোহীদিগকে নিমন্ত্রণ করিরা শুনাই। ক্রমে আমাদের সাপ্তাহিক বক্তৃতা আরম্ভ হইল। তাহার এক বক্তৃতা আমাকে দিতে হইল। যদিও অনেকে আসিলেন না, গাহারা আসিলেন তাঁহারা সম্ভোষ প্রকাশ করিলেন। এই উপলক্ষেনরগুরে দেশের একজন ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচর ও বন্ধৃতা হইরা গেল। তিনি ফার্ষ্ট ক্লাস তাাগ করিরা অনেক সমর দিতীর শ্রেণীতে আসিরা আমার সহিত কথাবার্তা কহিতেন।

ক্রমে আমরা লগুনে উপস্থিত হইলাম। ছই দিনের মধ্যেই আমি ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষিণী মিস কলেটের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি তথন উত্তর লগুনে হাইবিরর সিরকটে এক বাড়ীতে এক্লা থাকিতেন। একটা চাকরাণী তাঁহার পরিচর্য্যা করিত। তত্তির বোধ হয় একটা আতুপ্রীও তাঁহার সঙ্গে থাকিত। মিস কলেট বলিলেন, "তুমি এই উত্তর লগুনে একটা থাক্বার জায়গা দেখে লও, ছজনে সর্কাদ দেখা সাক্ষাৎ হবে।" আমি তাঁহার কথা অনুসারে উত্তর লগুনে ক্যামেডেন দ্বীটের পার্বে, হিল-ড্রপ রোড নামক গলিতে এক পরিবারে থাকিবার স্থান করিয়া লইলাম। বাড়ী দেখিয়া বসিলাম বটে, কিন্তু বহুদিন মনটা দেশের দিকে পড়িয়া রহিল। পথে ঘাটে কেবল সাদা মানুষ। বাহির হইলেই সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া তাকার, আমার ভাষা কেহ বোঝে না; আমি থাকি কি মরি কেহ দেখে না। এসব বেন আমার কেমন কেমন লাগিতে লাগিল। তাহার উপরে দেশ হইতে বে জর লইয়া গিয়াছিলাম, তাহা ইংলণ্ডে পৌছিয়া করেকমাস ছিল। জরে আক্রান্ত হইয়া ঘরে পড়িয়া থাকিতাম, একবার উকি মারিবার একজন লোক ছিল না।

বাড়ীর মেয়েরা কেছ প্রক্ষেরে ঘরে প্রবেশ করিতেন না; চাকর একবার চা দিয়া যাইত, এই মাত্র। ইহার উপরে আবার প্রাণে শুক্ষতা অম্ভব করিতে লাগিলাম। কোলাহলপূর্ণ রাজনগরে ঈশ্বর বেন আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। এই অবস্থাতে কয়েকদিন বড় কস্টে কাটাইলাম। এই সময়ে বা কিছুদিন পরে বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া একটি সংগীত বাধি, তাহা এই:—

জান্গাম না মা, বৃঝ্লাম না মা, এ তোর রীতি কেমন ধারা, থাক থাক লুকাও কোথার করে আমার দিশেহারা, আমি আঁচল-ধরা ছেলে, বেতে হয় কি এক্লা কেলে, মায়ের মুখ না দেখতে পেলে ভয়ে ছাওয়াল হয় যে সারা। যদি বল কি গুণ আছে, বাধা রবে আমার কাছে, তাম

গে পরিবারে আনি থাকিবার স্থান পাইলাম, তাঁহারা ইংলণ্ডের মধ্যধ্রেণীর নিম্নস্তরের পোক। তাঁহাদের মেয়েরা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া
দরজা, জানালা প্রভৃতির পর্দা প্রস্তুত করিতেন, আর ৭৫ বংসরের বৃদ্ধ গৃহস্বানী পিতা সেগুলি ভৃত্যের মস্তকে দিয়া ভদ্রলোকের বাড়ীতে ও দোকানে
বিক্রম করিয়া আসিতেন। সে পরিবারে বৃদ্ধ পিতা মাতা ও তিন কস্তা
নাম ছিলেন। এতদ্ভিম তাঁহারা আপনাদের বাড়ীতে আমার স্তায়
সাগন্তক লোকও রাখিতেন। আমি যে সময়ে ছিলাম, সে সময়ে সে
ভবনে আমি ছাড়া একজন জাপানী, তৎপরে তৎস্থানে একজন রশীয়ান,
একজন আইরিশমান ও ছদ্ধন ইংর্জে বৃবক থাকিতেন। বাড়ীওয়ালী
গ্রই দিনেই আমাকে চিনিয়া লইয়াছিলেন, এবং আমার কাপড় চোপড়ের
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন, এবং সর্বাদা লগুন পরিদর্শন বিষয়ে জ্ঞাতব্য
সত্যাবশ্যক সংবাদ সকল আমাকে দিতেন। তিনি আমাকে এমনি

চিনিরাছিলেন বে, আমি চা খাইতে গেলেই হাসিরা বলিতেন, "মিষ্টার শাস্ত্রী! রসো, রসো, তোমার গলার আগে বিব্ (bib) বেঁধে দিই।" আমি তাঁহাদের ভবনে নিরুপজ্ববে ও স্থথে বাস করিতে লাগিলাম এবং ক্রমে ইংরেক সমাজ্বের ভাল মন্দ্র দেখিতে লাগিলাম।

সাধারণ প্রজাদের নোটাম্টি সভ্যপ্রিয়ভার ও কর্ত্তব্যপরায়ণভার করেকটি দৃষ্টাস্ত স্বরণ আছে। একবার মিস ম্যানিং আমাকে স্থাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক পার্টিভে নিময়ণ করিলেন। আমি বাইব বিলয়া প্রস্তুত হইভেছি, আমার বাড়ীওয়ালী বলিলেন, ভোমার প্যান্টাল্ন পার্টিভে বাইবার উপযুক্ত নয়, তুমি একটা নৃতন কোট ও নৃতন প্যান্টাল্ন করাইয়া লও।

আমি—আর সাত দিন পরে পার্টি, এর মধ্যে কি প্যাণ্টালুন ও কোট কবা বাইবে ?

বাড়ী ওয়ালী—রসো, স্বামি একটা দর্জীকে ডাক্ছি, সে বোধ হয় করে দিতে পার্বে।

বথাসমরে একজন দর্জী আসিল; সে আমার মাপ লইরা গেল, এবং বথাসমরে জিনিস ছটা দিবে বলিরা গেল। ছদিন পরে তার স্ত্রী কাটা কাপড়গুলা লইরা উপস্থিত। বলিল, "আপনার কাজের তার লওরার পর, আমার স্বামীর স্কটল্যাণ্ড হতে একটা বড় কাজের ডাক এসেছে; অনেক দিন হতে এই ডাকের কথা বল্ছিল, এখন তাকে বেতেই হবে। আমরা কাপড় কেটেছি, কিছু সেলাই করেছি; আপনি আর কোনও দর্জীকে ডাকিরে অবশিষ্ট করে নিন।" তাহারা বে কাপড় কাটিরাছিল ও কিছু সেলাই করিরাছিল, তাহার দাম লইতে চাহিল না। আমি মনে মনে তাবিলাম, পাছে আমার অস্থবিধা হর, সেদিকে এদের এত দৃষ্টি। আমাদের দেশে শ্রমজীবীদের মধ্যে এটা দেশা বার না।

আর একটি ঘটনা এই। আমি দেশে ফিরিবার সময় বাড়ীওরালী

একদিন একজন লোককে ডাকিলেন, সে আমার পুস্তক প্রভৃতি জ্লানিবার জক্ত একটি প্যাকিং কেস করিরা দিবে। প্যাকিং বান্ধাট টিন দিরা এমন করিরা মুড়িতে হইবে বেন জাহাজে তাহাতে জল প্রবিষ্ট হইতে না পারে। মামুষটাকে ঠিক আমার ননের কথাগুলা বুঝাইতে দেরি হইতে লাগিল। ইা করিরা আমার মুখের দিকে চাহিরা থাকে, কিছু বলে না। আমি তার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারি বে, ঠিক আমার মনের ভাবটা ধরিবার চেটা করিতেছে। যথন বুঝিল, তখন ঠিক সেইরূপ করিরা দিবে বলিরা ভার লইরা গেল। কথা রহিল, যে, তৎপরদিন ১২ টার মধ্যে বাল্পটি আনিবে, আমরা আহারাস্তে প্যাকিং আরম্ভ করিব। তংপরদিন প্রাতে আহার করিতেছি, ঘড়িতে ১১টা বান্ধিরা করেক মিনিট হইরাছে, এমন সময়ে প্যাকিং বান্ধের শব্দ শোনা গেল। আমরা উঠিয়া গিরা দেখি, স্থলর বাল্পটি করিরাছে, দোষ দেখাইবার কিছু নাই। বস্ততঃ ইংরেজ কারিকরগণ যে কার্য্যটার ভার লয়, সেটা ভাল করিয়া করিবার চেটা করে; সেটা লইয়া বসিয়া বায়, তাহার মধ্যে যত ভাল হইতে পারে তাহা করিয়া তোলে।

বস্ততঃ সেধানকার প্রজাসাধারণের এই সত্যপরারণতার ও সততার জন্ত দেশে এমন সকল কাজ চলিতেছে, যাহা এ দেশ হইলে হুদিন চলিত না। তাহার একটার উল্লেখ করিতেছি। আন্তি সে-দেশে পৌছিবার কিছুদিন পূর্ব হইতে সে দেশের প্রজাসাধারনের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা চলিতেছিল। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অশিক্ষিত শ্রমজীবীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস পাইতেছিলেন।

ইহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। মিষ্টার টরেন্বী (Toynbee) নামে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা যুবকের মনে হইল বে, জাঁহার যথন অবস্থা ভাল, উদরায়ের জন্ত চিস্তা নাই, তখন তিনি তাঁহার জীবন কোনও

ভাল কার্য্যে দিবেন: তিনি নিমশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিবার প্রয়াসে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবেন। এই সংকর করিয়া তিনি লগুন সহরের পূর্বভাগে আসিয়া একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; কারণ ঐ বিভাগেই অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর শ্রমঞ্জীবী লোকের বাস। টরেনবী প্রথম প্রথম ঐ শ্রেণীর লোকদিগকে নিজ ভবনে ডাকিরা আনিরা তাহাদের সঙ্গে পাঠ ও মৌখিক উপাসনাদি দ্বারা কার্য্যারম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার কার্য্যের আশ্চর্য্য ফল দেখা গেল, এবং অপর করেকজন শিক্ষিত যুবক আসিয়া তাঁহার মহিত যোগ দিলেন। তাঁহারা নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শ্রমজীবীদিগকে রীতিমত শিক্ষাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তের ফল দ্বরায় ফলিল। নৈশবিদ্যালয় কবিয়া শ্রমজীবীদিগকে শিক্ষাদান কবিবার জ্বন্স চারিদিকে আয়োজন হইতে লাগিল। ক্ৰমে নানা স্থানে working men's institute নামে পাঠাগার-সকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল। ইহার কোনও কোনও মন্দির আমি গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ক্রমে টয়েন্বীর মৃত্যু হইল। তথন তাঁহার স্বদেশবাসীগণ তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শনার্থ লগুনের ঐ পূর্ব্ব-বিভাগে তাঁছার কার্যক্ষেত্রের সন্নিধানে Toynbee Hall টরেনবী হল নামে এক শিক্ষামন্দির নির্দ্ধাণ করিলেন। তাহা অদ্যাপিও নিয়শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্ম ব্যবহৃত হইতেছে। এতম্ভিন্ন লণ্ডনের ঐ পূর্বভার্গেই The People's Palace অর্থাৎ প্রজাকুলের প্রাসাদ নামে এক প্রকাণ্ড অট্টালিক৷ নির্শ্বিত হইল, তাহা এক্ষণে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষালয়-ক্লপে ব্যবহৃত হইতেছে। আমি সে প্রাসাদ দেখিরাছি। তাহাতে নিম্ন-শ্রেণীর জন্ত পাঠাগার, পুত্তকালয়, রঙ্গালয়, ভোজনাগার প্রভৃতি সকলই আছে। ঐ প্রাসাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হইলে ইংরেজদের পরহিতৈষণার নিদর্শন দেখিয়া শরীর কণ্টকিত হইতে থাকে।

বাহা হউক, বে জন্ত এ-সকলের উল্লেখ করিতেছি, তাহা এই। আমি গিরা দেখিলাম, শিক্ষিত দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের মনে নিয়শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উৎসাহ অভিশর প্রবল। তাহার ফলস্বরূপ ঐ শ্রেণীর মামুবের মনে জ্ঞানস্পুহা দিন দিন বাড়িতেছে এবং তাহাদের বাবহারের জন্ম চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট পুস্তকালর স্থাপিত হইরাছে। প্রার প্রত্যেক রাজপথে গুই-দশখানি বাড়ীর পরেই একটি কুদ্র পুস্তকালর। নিরশ্রেণীর দাসুবেরা দেখানে নামমাত্র কিছু পরসা জমা দিরা সপ্তাহে সপ্তাহে বই লইয়া যাইতেছে ও ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িয়া সে পুত্তক আবার কিরাইয়া দিতেছে। ইহার অনেক পুস্তকালয় দোকান-ঘরের মধ্যে। দোকানদার অপরাপর জিনিসের ব্যবসা করিতেছে, সেই সঙ্গে একপাশে একটি পুস্তকালয় রাধিয়াও কিছু উপার্জ্জন করিতেছে। ইহা ভিন্ন স্বর্মুলো বিক্রের ব্যবহৃত পুত্তকের দোকান অগণ্য। এইরূপ একটি পুত্তকালয় বিশিষ্ট দোকানে গিয়া একদিন বাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহা ৰনে বহিয়াছে। আমি দোকানে অন্ত কাব্দে গিয়া দেখি, এক পাৰে তুইটি আল্মারিতে কতকগুলি পুস্তক রহিরাছে। মনে করিলাম পুস্তক গুলি স্বন্নমূল্যের ব্যবহৃত পুস্তক। জিজ্ঞাসা করিলাম এ-সব পুস্তক কি বিক্রয়ের জ্ঞা গ

উত্তর—না, এটা সাকু লেটিং লাইবেরী।
আমি—এসব পুত্তক কারা লর ?
উত্তর—এই পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা।
আমি—আমি কি বই লইতে পারি ?
উত্তর—হা পারেন, এ ত সাধারণের জন্ম।

তারপর আমি একথানি ৬। টাকা দামের বই লইরা ছুই আনা পরসা জনা দিরা ও আমার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা লিখিরা রাখিরা আসিলাম। আবার সপ্তাহাত্তে বইখানি কেরং দিয়া আবার ছই আনা
দিয়া আর-একখানি বই লইয়া আসিলাম। এইরূপ তিন চারি সপ্তাহের
পর একদিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ ব্যবসা ভোমরা কতদিন
চালাইতেছ ?"

উত্তর—গত ৮।৯ বংসর।

সামি—মধ্যে মধ্যে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হও না ?

উত্তর—কিরূপে ?

আমি—লগুনের মত প্রকাশু সহরে মাসুষ একপাড়া হতে আর এক পাড়ার উঠে গেলে খুঁজে পাওরা ভার। মনে কর, যদি বই ফিরিরে না দিয়ে এ পাড়া হতে উঠে বার, তা হলে বই কি করে পাবে ?

এই প্রাণ্ণে আন্দর্য্যাধিত হইরা তাহারা বলিল, "তা কি করে হতে পারে ? এ বে আমাদের বই ? তাকে উঠে যাবার সময় ফিরে দিতেই হবে।"

আমি-ননে কর যদি না দের!

তাহারা হাসিয়া কহিল, "সে হতেই পারে না।" বই না দিয়া বে কেহ চলিয়া বাইতে পারে, ইহা বেন তাহাদের ধারণাই হয় না।

অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক কোনও উপাসনা-স্থানে বার না, এই অভাব দ্র করিবার জন্ত আমি বাইবার কিছুদিন পূর্ব্ধ হইতে সেখানে একটা কাজ আরস্ত হইরাছিল। কোন কোন প্রীষ্ঠীর সম্প্রদারের প্রচারকগণ উপদেষ্টাগণ রবিবার রবিবার প্রাতে ও সদ্ধ্যাকালে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ও উন্থান প্রভৃতির বৃক্ষতলে উপাসনা ও উপদেশ আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমি অনেক সময় এই-সকল উপাসনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতাম। দেখিতাম নিম্নশ্রেণীর নরনারী অনেকে দাঁড়াইয়া শুনিতেছে। কোনও ক্ষেত্র দেখিতাম বে ধর্মপ্রচারকদের দেখাদেখি রাজনীতির

পক্ষীয়গণ এবং 'ব্রাড্লা'র দলের নাস্তিকগণও তাঁহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে আসিতেন। সে বড় কৌতুকের ব্যাপার। এক বৃক্ষতলে একজন খ্ৰীষ্টীয় উপদেষ্টা বাইবেল গ্ৰন্থথানা উৰ্দ্ধে ধরিয়া বলিতেছেন, "দেখ, এই গ্ৰন্থ ঈশবদত্ত। ইহাতে তোমরা গুর্মলতার অবস্থাতে বল, নিরাশার আশা, শোকে সাম্বনা ও বিপদে আশ্রয় লাভ করিবে।" অপরদিকে কিয়দ্রে ব্রাড়লা'র একজন শিষ্য হয়ত চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "বাইবেল মানুষের গ্রন্থ, ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, ঈশ্বর বলিয়া যে কেহ কোখাও আছেন তার প্রমাণ কি ? তোমরা বৃদ্ধিনীবী জীব, ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিরা শুনিয়া কাজ কর।" তথন রাজকার্যোর ভার টোরীদিগের হস্তে ছিল। একজন বক্তা সেই টোরী গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ করিতেছেন: তাহারা বে অন্তার করিরাছেন, তাহার উল্লেখ করিতেছেন। এদিকে দেখি, একজন সামান্ত ছুতার বা কামার, বাহার পরিধানে মলিন ছিন্ন বস্ত্র, পদ্বয় পাছকাহীন, অঙ্গুলিগুলি বড় বড় চাটিম কলার ভায়, মুখমগুল লোহিতবর্ণ, বামহন্তের উপর দক্ষিণ হন্তের মৃষ্টির আঘাত করিয়া, ক্রোধে বক্তবৰ্ণ হইয়া বলিতেছেন, the Tories are rascals, অৰ্থাৎ টোবীবা বদমারেস। বাছাকে তাছারা অন্তার বা অসত্য বা অংশ্র মনে করে তাহার প্রতি তাহাদের এতই ক্রোধ। নিম্নশ্রেণীর গোকের অনেক সভাতে উপন্থিত থাকিয়া দেখিতাম, তাহারা বাহাকে অক্সায় মনে করে. জদর-মনের সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতেছে, এবং বাহাকে সং মনে করে তাহাতে মন প্রাণ ঢালিয়া দিতেছে: গড়ের উপরে এই কথা বলি যে এই হীনশ্রেণীর লোকদের কথা শুনিরা অনুভব করিতাম, ধর্মবিশাস ইহাদের মনে স্বাভাবিক।

কোনও দর্দ্দীর দোকানে গিরা কোনও কাপড়-চোপড়ের ফর্মাস দিরা আসিতাম, একপ্রকার নিশ্চর জানিতাম বে তাহা সমরে পাইবই পাইব। কথা ভাঙ্গা, কাজ করিতে বসিরা কাজ না করা, সামাস্ত প্রবঞ্চনা করা, এ-সকল কাজকে সে দেশের সাধারণ লোক বড় দ্বুণার চক্ষে দেখে।

তৎপরে দেখিতাম, বেমন একদিকে দারিদ্রা আছে, হুর্নীতি আছে, বিবিধ সামাঞ্জিক পাপ আছে, তেমনি আর একদিকে সে-সকল দুর করিবার জন্ম শত শত ব্যক্তির হস্ত প্রসারিত আছে। পাশ্চাত্য জগতের অক্ত প্রীষ্টীয় দেশে বাই নাই, স্মৃতরাং দে-সকল দেশের নর-ছিতৈবী পুৰুষ ও মহিলাগণের কার্ব্যের কথা জানি না : কিন্ধ ইংলপ্তে নরহিতৈষণার বে ব্যাপার দেখিলাম, তাহা অতীব বিশ্বয়জনক। মানব-বৃদ্ধিতে বে জনহিতকর এতপ্রকার কার্য্য উদ্ভাবিত হইতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্য। তাহার কতগুলির উল্লেখ করিব ? অসংখ্য বলিলেও অত্যক্তি হয় না। লণ্ডনে ডাক্টার বার্ণার্ডোর অনাথাশ্রম বাটিকা ও ব্রিষ্টলে সাধু ভক্ত কর্জ মূলার মহাশরের অনাধাশ্রম বাটিকা যথন দেখিলাম, তথন বিশ্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ঈশর-ভক্তি, নরহিতৈষণা বা কার্য্যদক্ষতা, কোন্গুণের यशिक थानात्रा कदिव । তৎপরে শ্রমজীবীদিগের ইনষ্টিটিউট, পীপলস भारतम, अमसीरीमिश्मत त्रविवामतीत विमानत, शूखत हाउँम वा मित्र**स**-দিগের আশ্রয়-বাটিকা, প্রভৃতি বাহা দেখিতে লাগিলাম, তাহাতেই বিশ্বর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইংরাজ জাতির কিরুপ নর্হিতৈবণা ভাহার প্রমাণ-বরণ করেকটি বিষয় উল্লেখ করা বাইতেছে। আমি যখন সেধানে তখন তিন প্রকার কাজের বিষয় আমার শ্রুতিগোচর চইল।

প্রথম মিষ্টার বেক্জামিন ওয়া নামে একজন পাদ্রী একদিন কোনও নগরের রাজপথ দিরা যাইতে যাইতে দেখিলেন বে একটা শিশু পথে দাঁড়াইরা আছে, তাহার মুখে নানা আঘাতের দাগ, মুখ ফুলিরা রহিরাছে। তিনি জ্বিজ্ঞাসা করাতে বলিল, তাহার পিতা বা মাতা মাতাল হইরা তাহাকে প্রহার করিরাছে। তথন মিষ্টার ওরার মনে মনে প্রায় উঠিল, তবে ত পিতামাতার হস্ত হইতেও অসহায় বালক-বালিকাকে রক্ষা করা চাই। এই চিস্তা লইরা তিনি বরে গেলেন, এই চিস্তা তাঁহার মনকে বিরিয়া লইতে লাগিল, এবং তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত ঐ বিবরে আলাগ করিতে লাগিলেন। অবশেবে তাহার ফলস্বরূপ শিশুরক্ষিণী-সভা নামে একটা সভা স্থাপিত হইল; শত শত ব্যক্তি তাহার সভ্যশ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। তংপরে এই কয়েক বংসরে সেই সভার সভ্যগণ মহাকার্য্য সমাধা করিয়াছেন, শিশুরক্ষার জন্ম পার্লেমেন্টের দ্বারা নৃতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়ালির নিত্রক্ষার জন্ম পার্লেমন্টের দ্বারা নৃতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়ালির নাতাকে দশুনীয় হইতে হয়। ইংলণ্ডের প্রায়্ত মাতাল দেশে এইরপ্রথাইন নিতান্ত প্রয়েজনীয়।

আর একটি কার্য্যের স্কচনাও এইরূপ কারণে হইরাছিল। একদিন এক ভদ্রমহিলা লগুনের রাজপথ দিয়া বাইতে বাইতে দেখিলেন, বৈকাল বেলা সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাজপথে হাজার হাজার প্রাপ্তবর্ম্বা বালিকা, অর্থাৎ ১৬ হইতে ২৫ বংসর পর্যান্ত বয়য়া বৃবতী স্ত্রীলোক বেড়াইতেছে। এরূপ দৃশ্র সেধানে নৃতন দৃশ্র নহে, কিন্তু সেদিন ঐ দৃশ্র উক্ত মহিলার অন্তরে এক নৃতন ভাবের উদ্যর করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই-সকল মেয়ে মকস্বল হইতে আসিরাছে, কাজকর্ম লইরা এখানে বাস করে। কেহ দোকানে কাজ করে, কেহ পোষ্ট আফিসে কাজ করে। কেহ হোটেলে কাজ করে, সন্ধ্যা হইলে ছুটি পার, রান্তাতে বেড়ার, দশজনে মেস করিয়া থাকে, পিতামাতা নিকটে থাকে না। ইহাদিগকে দেখে কে ? এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি বাড়ীতে আসিলেন। স্বীর পতির সহিত এই কথাতে প্রন্ত হইলেন; এবং বদ্ধ-বাদ্ধবের সহিত এই বিবরের আলোচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই চিন্তা তাঁহাকে বিরিয়া লইল। অবশেবে

ঠালারা কভিপর মহিলা একত হইরা একটি ছোট সভা করিলেন। প্রথমে লণ্ডনের বে বিভাগে এই শ্রেণীর বালিকা অধিক পরিমাণে বাস করে ও বেড়ার সেই বিভাগে একটা বড় বর ভাড়া করিলেন। বরটা উত্তমরূপে সাজাইলেন, বসিবার উত্তম আসনের ব্যবস্থা করিলেন, একটা পিয়ানো লইয়া গেলেন। গানবাদ্যের সমুচিত ব্যবস্থা করিলেন এবং কভিপন্ন মহিলা বন্ধুতে মিলিয়া কে কে সপ্তাহের কোন কোন দিন সন্ধ্যার সমর এই গ্রহে গিরা মেরেদিগকে গান বাদ্য গুনাইবেন ও মেরেদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবেন তাহা স্থির করিলেন। তংপরে একদিন ছোট ছোট কাগজে একটি কৃদ্ৰ বিজ্ঞাপন মুদ্ৰিত করিয়া রাজ্বপথে-ভ্রমণকারিণী বালিকাদিগের মধ্যে বিভরণ করা হইল। "ভোমরা বদি অমুক নম্বর বাড়ীতে নিম্ন তলের ঘরে এস, তবে তোমাদিগকে গানবাভ্না গুনান হইবে," ইত্যাদি। প্রথম দিনে হুই একটা বালিকা আসিল। মহিলার। গান বাজ্না শুনাইলেন, তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন, এবং তাহারা কোথায় থাকে, কিরূপ সঙ্গে বেড়ায়, কিরূপে দিন কাটায়, এই-সকল সংবাদ সংগ্রহ করিলেন। তাহারা সেদিন আপ্যারিত হুইয়া ফিরিয়া গেল। পর্নিন সন্ধার সময় বহুসংখাক বালিকা উপস্থিত হুইল। ক্রমে আর সে ঘরে লোক ধরে না। একটার পর আর-একটা এইরূপ করিয়া লগুনের সেই বিভাগে ক্রমে ক্রমে সাত আটটী ঘর লইতে হইল। শত শত ব্বতী দ্বীলোক প্রতিদিন সন্ধার সমন্ত ঐ-সকল গৃহে আসিনা গান বাজ্না উপদেশাদি ভনিতে লাগিল। এদিকে উদ্যোগকারিণী মহিলাদের সভা বিষ্ণুত হইরা পড়িতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য পরোপকার-প্রবৃদ্ধি !

একটা কার্য্যের কথা তখন শুনিলাম। ইহার আয়োজন বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই হইয়া থাকিবে। সে কাজটা এই। একবার কয়েকজন ভদ্রলোক এই আলোচনা করিতে প্রব্নত্ত হইলেন যে, "বাহারা একবার কোনও অপরাধে লিপ্ত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহারা বধন কারা-পার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, তখন বাহিরে আসিলে ত আর পূর্বের ক্সায় সমাজে মিশিতে পায় না. লোকে তাহাদিগকে কাজ দিতে ভয় পার, ঘরে রাখিতে ভর পার, সমাজে তাহাদের সঙ্গে মিশিতে লজ্জা বোধ করে। তথন তাহাদের কি অবস্থা দাঁডায়। এই কারণেই বোধ হয় অনেক কারামুক্ত লোক আবার অপরাধে লিপ্ত হইয়া কারাগারে ফিরিয়া যায়। কারামুক্ত মানুষদিগকে স্থপথে রাখিবার জন্ম ও সমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম কিছু করা বার কি না ?" এই চিম্বা করিতে করিতে কতিপর ভদ্রলোক "কারামুক্তের সাহায্য-সভা" নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। তাহার ফল এই হইরাছে যে ইংলণ্ডের অনেকগুলি কারাগার করেদীহীন হইরাছে। সেধানকার সন্ধার মধ্যবর্তীশ্রেণীর পুরুষ ও নারীগণের পরোপকারস্পৃহার কথা অধিক কি বলিব। সেখানে অনেক ভদ্র-মহিলা হাঁসপাতালে রোগীগণের নিকট ফুলের তোড়া পাঠাইবার জ্ঞ্য স্থানে স্থানে সভা করিয়াছেন: নিয়শ্রেণীর দরিদ্র শিশুদিগকে বড়দিনের সময় পুতৃল উপহার দিবার জ্ঞাবড় বড় সভা করিয়াছেন ; বড় বড় সহরে নিম্ন-শ্রেণীর বালক-বালিকাদিগকে মধ্যে মধ্যে সহরের বাহিরে লইয়া গিয়া বিশুদ্ধ বায়ুদেবন করাইবার ও প্রকৃতির শোভা দেখাইবার জ্ঞা সভা করিয়াছেন। বস্তুত: মানবের পরহিতৈষণা⊾প্রবৃত্তি হইতে কতপ্রকার সদমুষ্ঠান উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই বিশ্বিত হইতে হয়।

তৎপরে সেথানে গিয়া বাহা প্রধানরূপে আমার চক্ষে পড়িল এবং বাহা দেখিরা আমি বিশ্বিত হইরা গেলাম, তাহা নারীজাতির উরত অবস্থা। আমি প্রায় প্রতিদিন দেখা হইলেই হুর্গামোহন বাবুকে বলিতাম,

"গুৰ্পামোহন বাবু, এ ত মেন্ত্ৰ-রাজার দেশ, মেরেদের গুণেই এ দেশ এত বঙ়।" তিনি বলিতেন, "তাই ত এখন ব্ৰিতেছি, কেন নেপোলিয়ান বলিরাছিলেন, ইংলণ্ডের মেরেদের মতন মেরে দেও, আমি ফ্রান্সকে সামাজিকভাবে বড় করিরা তুলিতেছি।" বস্তুত: ইংলণ্ডে গিরা আমার এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে ইংলণ্ডের মহন্বের পশ্চাতে ইংলণ্ডের নারীগণ। আমি ধনী রমণীগণের সহিত মিশিবার অবসর পাইতাম না. স্থতরাং তাঁহাদের স্বভাব-চরিত্রের কথা কিছু বলিতে পারি না; মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেরেদের সঙ্গে মিশিতাম, স্থতরাং তাঁহাদের বিষরই জানি। এদেশের লোক অবরোধপ্রথার মধ্যেই বর্দ্ধিত, স্মৃতরাং তাঁহাদের মনে এই সংস্থার বন্ধমূল যে নারীগণ স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র গভারাভ করিলে তাহারা আপনাদের চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিবে না। এ বে কি ভ্রাম্ভ ধারণা, তাহা একবার ইংলভের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণের সহিত মিশিলেই বুঝিতে পারা বার। আমি বখন সেধানে গিরাছিলাম, তথন নারীকলের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিবার জন্তু, নারীকলের রাজনৈতিক অধিকার স্থাপনের জন্তু, নারীকুলের সর্ববিধ উন্নতি বিধানের জন্ত চেষ্টা চলিতেছিল। তাহার ফলস্বরূপ নারীগণের মধ্যে এক নৃতন ভাব ও উন্নতি-শৃহা দেখা দিরাছিল। তাহার ফলস্বরূপ সকল ভাল কাজে, সকল উন্নতির চর্চাতে, সকল আলোচনাতে, সকল সদম্ভানে নারী-দিগকে দেখিতাম। কোনও সদম্ভানের সভাতে গিয়া দেখি অর্দ্ধেকের অধিক নারী: কোনও প্রসিদ্ধ ধর্মাচার্য্যের উপদেশ শুনিতে গিয়া দেখি, নারী ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে হয়: কোনও বন্ধর ভবনে কোনও সদালোচনার জন্ম নিমন্ত্রিত হইরা দেখি, অর্দ্ধেকের অধিক নারী। ছই-একটা বিষয় উল্লেখ করিলেই সেখানে নারীগণের কি অবস্থা দেখিরাছিলাম. ভাচা সকলে ক্লাবন্ধম করিতে পারিবেন। আমি বাঁচালের ভবনে থাকিতাম-

তাঁহাদের বর্ণনা অগ্রেই করিয়াছি। তাঁহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর মধাবিত্ত পরিবার বলিলেও হয়। তাঁহারা ধার-জানালার পরদা সেলাই করিয়া বিক্রয় করিয়া পাইতেন। অপচ বৃদ্ধ পিতাকে প্রতি সোমবার গছের নারীগণের পাঠের ৰুত্ত মুখ্ৰীর সুপ্রসিদ্ধ পুত্তকালয় হইতে একতাড়া বই আনিতে হইত। সপ্তাহকাল গ্রহের তিন কক্সা ও তাহাদের মাতা ঐ-সকল পুস্তক পাঠ করিতেন। সেগুলি ফিরাইয়া দিয়া আবার সোমবার নৃতন পুত্তক আসিত। কোনও দিন সায়ংকালীন আহারের পর মহিলাদের বসিবার ঘরে গদি উকি মারিতাম দেখিতাম যে তাঁহারা সকলেই পাঠে গভীর নিমগ্র মাছেন। এই পাঠ রাত্রি ১১টা ১২টা পর্যান্ত চলিত। গুছস্বামীর বড় থেরেটী ভোজনের সময় আমার পার্ছে ভোজনে বসিতেন। আমি ইংরাজ কবি শেলি ও ওয়ার্ডস ওয়ার্থের ভক্ত ইচা দেখিয়া তিনি আমাকে শেলির অনেক কবিতা মুধে মুখে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন; এবং শেলির প্রতিভার প্রশংসা করিতেন। আমি একদিন এড়ইন আর্নন্ডের লিখিত (Indian Idylls) ইণ্ডিয়ান আইডিল্সু নামক কবিতা-পুস্তক কিনিয়া বানিয়া নেয়েটিকে উপহার দিলাম। বলিলাম, "এই কবিতাগুলি ভূমি পড়, পরে তোমার মুখে ভনিব আমাদের দেশের প্রাচীন কবিতা তোমার কেমন লাগিল।" ঐ গ্রন্থে রামারণ মহাভারত হইতে সাবিত্রী-চরিত প্রভৃতি অনেক উৎক্লষ্ট উৎক্লষ্ট বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। মেরেটা পুত্তকথানি পাইয়াই দেই রাত্রে প্রায় ১টা ২টা পর্য্যন্ত পড়িল। তৎপর্রদিন প্রাতে আহারে বসিরা আমাকে বলিল, "ও মিষ্টার শান্ত্রী, তোমাদের সাবিত্রীর ছবি কি ফুন্দর! কি ফুন্দর! কতদিন পূর্ব্বে এ ছবি আঁকা হরেছে ?" আমি হাসিরা বলিলাম, "বীও জন্মাবার চুই চারিশত বৎসর পূর্ব্বে কি পরে ঠিক বলিতে পারি না।" তখন মেরেটী বলিল, "যে জাতি এতদিন পূর্ব্বে এই সৌন্দর্য্য স্থাষ্ট করেছে, সে জাতি ত সামান্ত জাতি নয় !"

## **१११ मन** भित्रका ।

ইংরাজ সমাজের মধাবিত্ত শ্রেণীর নারীগণের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে মধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, একটা বিষয়ের উল্লেখ করিলেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাদ পাওয়া বাইবে। আমার দেখানে অবস্থান কালে একটা বাঙ্গালি যুবকের মুখে বে ঘটনার কথা শুনিরাছিলাম, তাহার উল্লেখ করিতেছি। ঐ বুবকটি মফ:স্বলে কোনও স্থানে বাস করিতেন। দেখানে নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর এক বুবকদম্পতীর গৃহে বাসা লইরাছিলেন। তাহাদের বাড়ীর বাহির দিকে একটা দোকান ছিল, তাহাতে কিছু মার হইত: এবং তদ্রির তাহারা বাডীর মধ্যে একটা ঘরে একটা ভাডা-টিয়া নইত, তাহার ঘরভাড়া ও খাইখরচ হিসাবে কিছু পাইত। বাড়ীতে াকর-বাকর ছিল না, মেয়েটীই সব কাজ করিত। মেয়েটীর বয়স তথন ২২।২৩ এর অধিক হইবে না। আমাদের বাঙ্গালি ব্বকটীর বয়স বোধ হয় ২৯।২৭ হটবে। মেয়েটার পতিরও ঐ বয়স। আমাদের বাঙ্গালি ববক বড় সংলোক। তাঁহাকে পাইয়া যুবকদম্পতী আনন্দিত ছিল। কিন্তু এদিকে এক বিপদ উপস্থিত। মেরেটী সরলভাবে যথন যুবকটীর কাছে আসে. চা আনিয়া দেয়. ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া আনে. এটা ওটা করিতে বলে, নির্জ্জন গৃহে কাছে আসিয়া, কেমন আছ, তোমার মুখ কেন শুক্নো, প্রভৃতি প্রশ্ন যখন জিজাসা করে, তখন আমাদের বাঙ্গালি যুবকটীর চিত্ত বড় বিচলিত হয়। কিন্ত আমাদের ছেলেটী ভাল বলিয়া সে মনে মনে এই সংগ্রাম নিবারণ করে. মেয়ে-টিকে কিছুই জানিতে দেয় না। এই অবস্থাতে সে অবশেষে স্থির করিল

বে সে-বাড়ীতে আর তার থাকা উচিত নয়, কথন্ কি বলিয়া ফেলিবে, কখন কি করিয়া বসিবে, তার ঠিক কি ! একটা মহা ক্লেশকর ব্যাপার ঘটিবে। এই ভাবিহা সে স্থির করিল বে আর সে সে-বাড়ীতে থাকিবে না: অন্তত্ত বাসা লইবে। এই স্থিৱ কবিয়া একদিন সায়ংকালীন আহাবের সময় কারণ নির্দেশ না করিয়া যুবকদম্পতীকে ঐ সংকর জানাইল। তাহারা উভরেই মহাচঃখিত হইয়া তাহাকে থাকিবার জন্ম ব্যগ্রতা সহকারে অমুরোধ করিতে লাগিল। তথন আর সে অধিক কিছু বলিতে পারিল না: সে যে বোর প্রলোভন ও সংগ্রামের মধ্যে বাস করিতেছে তাহা জানিতে দিল না। চশ্চিস্তাতে রাত্রে তাহার ভাল নিদ্রা হইল না। পর্রাদন তপুর বেলা মাথা ধরিয়া সে অসময়ে কলেজ হইতে বাড়ীতে আসিল। তখন একাকিনী সেই মেরে ঘরে আছে. পতি দোকানে। সে আসিয়া মেরেটাকে বলিল, "দেখ, আজ মাথাটা বড় ধরেছে, আমাকে এক পেরালা চা করে দিতে পার ?" মেন্নেটী বলিল, "পারি বৈ কি।" এই বলিয়া চা প্রস্তুত করিতে গেল। চা লইয়া আমাদের যবকের নির্জ্জন বৈঠক-গৃহে আসিরা জিজাসা করিল, ভোমার কি হরেছে ? কেন মাথা ধরেছে ? তোমার মুখ বড় খারাপ দেখাচে, রাত্রে কি ঘুমাও নাই ? তোমার খনে কোনও অসুথ নিশ্চর আছে, কি তা বল না, আমাদের ছারা বদি দুর হয় আমরা তা কর্তে রাজি আছি। ইত্যাদি।

এই সন্ধিক্ষণে আমাদের যুবকটা মেরেটার মুখের দিকে চাহিরা আর আব্দাসংবরণ করিতে পারিল না। মনের আবেগে তাহার হাতথানি ধরিরা বলিল, "তুমি বসো, আমি বলিতেছি।" এই হাত ধরিবার ভাবে ও মুখের ভাবেই মেরেটা আসল কথা বুঝিতে পারিল। এতদিন তাহার কাছে বাহা প্রচ্ছের ছিল, তাহা প্রকাশ হইরা পড়িল। সে নিজের হাত ছাড়াইরা লইরা, বিশ্বরাবিষ্ট হইরা বলিল, "এ কি মিষ্টার অমুক, তুমি না বিবাহিত লোক ? তোমার না দেশে স্ত্রী আছে ? ভারতবর্ষের বিবাহিত মানুষেরা কি এরূপ ব্যবহার কর্তে পারে ?"

তারপর আমাদের সেই ব্বক্টীর মূখে বাহা শুনিরাছি তাহা এই। "মেরেটীর এই কথাতে আমার বেন মনে হইল, বে, আমার বুকে একখানা শাণিত ছোৱা বসাইয়া দিল; আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল: আমি তার হাত ছাডিয়া দিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলাম। মেরেটা কিরৎক্ষণ নির্বাক দাঁড়াইরা থাকিরা চার পেরালাটা আমার টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। আমি আর চা কি খাইব, চকু মুদিরা পড়িরা ভাবিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে উঠিরা তাহার পতিকে এক পত্র লিখিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত মশ্ম এই। 'আমি যে তোমাদের বাড়ী ছাড়িয়া বাইতেছিলাম, তাহার কারণ এই, তোমার স্ত্রীকে দেখিয়া প্রলুদ্ধ হইতেছিলাম, যদিও সে বেচারি কিছু জানিত না। আজু আমি তাকে নির্চ্চন ঘরে পাইয়া মনের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া অপমান করিয়াছি। কিরূপ অপমান করিয়াছি, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে। এখন তুমি আমার নিকট কি প্রতিশোধ চাও জানাইবে। যদি তুমি পদাঘাত করিয়া আমাকে তাড়াও, তাহাতে ছ:খিত হইব না ; যদি অর্থদণ্ড কর, কত অর্থ দিতে হইবে তাহা জানাইবে; আর আমার নিকট যাহা প্রাপ্য হইয়াছে, তাহার একটা বিল দিবে। কল্য প্রাতেই আমি তোমাদের ভবন পরিত্যাগ করিব। তোমার স্ত্রীকে মাপ কবিতে বলিবে। আরু আমি আব্দু সন্ধার সময় তোমাদের সহিত আহার করিব না, আমার থাছদ্রব্য আমার ঘরের টেবলে রাখিতে বলিবে, আমি বেডাইয়া আসিয়া রাত্রে আহার করিব।'

"সদ্ধার সময় এই পত্র তাহার পত্নীর হাতে দিয়া আমি বেড়াইতে গেলাম। তারপর রাত্রে আসিয়া দেখি, আমার টেবলের উপর আমার খানা রহিরাছে। আহার করিরা শয়ন করিলাম। প্রাতে উঠিরা আমার জিনিসপত্র বাঁধিতেছি, এমন সমরে দেখি মেরেটী চা লইরা হাসিতে হাসিতে আসিরা উপস্থিত। তাহাকে দেখিরাই আমি লক্ষাতে মুখ অবনত করিলাম। মেরেটী বলিল, 'তুমি আমার স্বামীকে বে পত্র লিখেছ, তা আমি পড়েছি। তুমি বড় ভাল লোক। দেখ এরপ প্রলোভন আমাদের মনেকের পথে আসতে পারে, ঈশরের নাম করে তাকে দ্রে কেলে দিলেই হলো, তোমার ও প্রলোভন থাকবে না, তুমি আমাকে বোনের মত দেখ না, আমাকে বোন ভেবে আমার মুখের দিকে চাও না, আমি তোমাকে বল দেব। আমি ও আমার স্বামী চক্তনেই পরামর্শ করেছি, তোমাকে কখনই বেতে দেওয়া হবে না। তুমি আমাদের বন্ধু, এমন বন্ধু সহতে পাওয়া বায় না।' তারপের আমি সেই গৃহেই রহিলাম। তদবধি আমি তাদের বন্ধুই আছি।"

নিমশ্রেণীর মধ্যবিত্ত মেরেদের স্বভাব চরিত্র বধন এই, তথন সহজেই অফুমান করা বাইতে পারে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যবিত্ত নারীদের স্বভাব চরিত্র কিরূপ!

পূর্ব্বে বে বলিয়াছি, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণ স্বাধীন ভাবে সকল স্থানে, সকল আলোচনাতে, সকল কাজে বোগ দেন, তাহাতে বেন কাহারও বনে না হর বে তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক শাসন নাই। এমন কঠিন সামাজিক শাসন অরই দেখা বার। আমি বাঁদের বাড়ীতে থাকিতাম, সে বাড়ীতে দেখিরাছি, বদি কোনও দিন বাহিরের দরজার একটা চাবি সঙ্গে লইয়া বাইতে ভূলিতাম এবং ফিরিতে অনেক রাত্রি হইত, তথন দেখিতাম হারে আসিয়া আহাত করিলেই সিঁড়িতে উপর হইতে নামিবার থট্থট্ শব্দ শোনা গেল। একটা মেয়ে আসিয়া হার খুলিলেন, কিন্তু আমি থট্ করিয়া হার খুলিতে না খুলিতে তিনি অন্তর্জান। আমি

উপন্তর দিকে চাহিরা সিঁড়ির উপরে নাইট-গাউন-পরা নারীস্র্তির পূর্তদেশ মাত্র দেখিতে পাইলাম। ছর সাত মাস তাঁহাদের বাড়ীতে ছিলাম, মেরেরা বে কোন্ বরে ব্যাইত তাহা জানিতাম না। সেদেশে মেরেদের শরন-বরে প্রক্ষের প্রবেশের স্তার নিন্দনীর কাল আর কিছুই নাই। মেরে পূরুবে বৈঠকবরে বসা মেশা, রাস্তা-বাটে একত্রে বেড়ান নিরিদ্ধ নয়। কিছু আদব-কারদার এত বাঁধাবাঁধি বে তার একটু লজ্বন করিলে বদ্মতার বিচ্ছেদ ঘটে। মনে কর একটা মেরের সঙ্গে ছইদিন চইল আলাপ পরিচয় হইয়াছে, এরপ অবস্থাতে হঠাৎ যদি পত্রে একটু ভালবাসার ভাবা ব্যবহার করিলাম, অমনি তাদের বাড়ীতে কথা উঠিল, এত লক্ষণ ভাল নয়, গাছে না উঠ্ভেই এক কাঁদি। অমনি আর ভাহার নিকট হইতে উত্তর আসিল না, হয় ত তার ভগিনী গন্তীরভাবে জাতব্য কপাটা জানাইল। আমি ব্রিলাম, আমাকে দশ হাত দ্রে ফেলাই উদ্দেশ্য, আর বন্ধভাবে লইবে না। এইরপ আদব-কারদার অনেক শাধন আছে, স্বাধীনতার সঙ্গে শাসনও আছে।

ইংলণ্ডের নারীগণের উন্নত অবস্থার প্রমাণ স্বরূপ আর-একটা বিষর স্বরণ আছে। সমার্সেটশিয়ারে ষ্ট্রীট নামে একটা গ্রাম আছে। সেখানে কোরেকার-সম্প্রদার-ভূক্ত একটা পরিবার বাস করেন। সে পরিবারে প্রুব কেচ নাই, বিধবা মাতা ও ছইটা অবিবাহিতা কস্তা। তাঁহাদের পিতা ক্লবিকার্যের উপযুক্ত বীজ বিক্রেরের কাজ করিতেন। সেই কাজে তিনি বেশ উপার্জন করিতেন এবং মৃত্যুকালে বথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে বড় কন্তাটা পিতার কাজে গিয়া বসিলেন এবং পুর্বোক্ত ব্যবসারে আরপ্ত কোন কোন ব্যবসার বোগ করিয়া কার্বার কাপাইয়া ভূলিলেন। অপরাপর ব্যবসারের মধ্যে তাঁহারা বে-একটা মহা ব্যবসার আরপ্ত করিলেন, তাহার কথা বলি। সে জেলাতে অনেক আপেল

ফল উৎপন্ন হয়। সে দেশে লোকে আপেল ফলে মদ প্রস্তুত করে, সুভরাং আপেলের ব্যবসা খুব চলে। আমি বে পরিবারটীর কথা বলিতেছি. তাঁহারা সকলেই স্থরাপান-বিদ্বেষী, স্থতরাং তাঁহারা মারে ঝিরে এট পরামর্শ করিলেন, বে, জ্বাপেল হইতে যদি জেলি প্রস্তুত করিরা বিক্রয় করা বার, তবে হাজার হাজার আপেল স্থরার ব্যবসাধ হইতে তুলিয়া नहेवा आहारत्व कार्स्व नागान गाहेर्छ शारत । এই পরিবারের स्नर्ना ভাঁছার ভ্রাতার সহিত এই পরামর্শ করিয়া উভয়ের অর্থসাহায্যে একটা জেলি প্রস্তুত করিবার কল খাড়া করিবেন। ভাই হইলেন sleeping partner खर्था९ खर्थ मिलान माज, काट्य विज्ञातन ना ।. ভिश्निनी इटेलान म्रानिक् भार्षेनात व्यर्थाः कार्याध्यकः। এই পরিবারের ছোট কন্তা পুন হইতে ব্রাহ্মসমাব্দের অমুরাগিণী ছিলেন, এবং আমাদের অনেকের নাম শুনিরাছিলেন। তিনি আমাকে লণ্ডনে বার বার পত্র লিখিতে লাগিলেন বে. আমাকে একবার তাঁহাদের গ্রামে ও তাঁহাদের বাডীতে যাইতেই হইবে। তাঁহার পত্রে বার বার দেখিতে লাগিলাম. "একবার আসিয়া দেখ, তিনম্বন মেয়ে জীবনকে কিরূপে চালাইতেছে।" একবার সেই ছোট কক্সা ক্যাথারিন লগুনে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলেন; এবং আমাকে ট্রীটে লইবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমি ইহাঁদের ভবনে কিছুদিন যাপন করিবার পরে প্রোফেসার এফ ডব্লিউ নিউম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব এই মানসে লগুন হইতে বাত্রা করিলাম। ইহাঁদের ভবন হইতে ফিরিবার সময় প্রোফেসার নিউম্যানের ভবনে ছই দিন অতিথিরপে ছিলাম।

ব্লীটের রেলওরে ষ্টেশনে গিরা দেখি ক্যাখারিন গাড়ি লইরা উপস্থিত।
অর্জনণ্ডের মধ্যে আমার নিনিসপত্র গাড়িতে উঠিল, ক্যাখারিন আমাকে
পালে বসাইরা গাড়ি হাঁকাইরা চলিলেন। ছপুরবেলা বাড়ীতে পৌছিরা

ভাঁচার মাতাকে দেখিলাম, ভাঁহার দিদিকে দেখিলাম না. তিনি তখন ঠাঁচার আপীদে আছেন। আমাকে কিঞ্চিং জলগোগ করাইরাই ক্যাথাবিন বলিলেন, "চল, বেড়াইয়া আদি।" এই বলিয়া আমাকে এক নিৰ্ক্তন পাহাড়ের উপর বনের ভিতর বইয়া গেলেন। গিয়া বলিলেন, "আমার ধর্ম জীবনের অবস্থার বিষয় তোমাকে বলিবার জন্ম এই নির্জ্ঞানে আনিরাচি। ্মামি প্রাতঃকাল হইতে হাঁটিয়া বড় ক্লান্ত আছি, আমি এই বালের উপর গুইরা কথা কহিব, তুমি কিছু মনে করিও না।" এই বলিয়া আমার সম্বাধে বাসের উপরে শুইরা পডিলেন: এবং নিছের ধর্মজীবনে কিরুপে কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিতে লাগিলেন। তাচার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। তিনি পঠদশাতে একজন সহাধাায়িনী বালিকার ভাতার সংস্রবে আসিয়া ব্রাডলার দলের নান্তিকদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্যাথারিনের মাতা ও ভগিনী কিন্তু গোঁড়া খ্রীষ্টান। তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তনের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া জননী ও ভগিনী বড়ই ছ:খিত হন। কিন্তু জগদীখর তাঁহাকে ত্বরায় এই নাস্তিকতা হইতে উদ্ধার করেন। তথন তাঁর মত সার্বভৌমিক একেশ্বরবাদে দাঁড়ার। তথন ঘটনাক্রমে ব্রাহ্ম-সমাজের কথা জানিতে পারিয়া তিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। শেষে মনে মনে সংকল্প করেন যে, অবিবাহিতা থাকিলা ঈশ্বর ও মানবের সেবাতে আপনার দেহমনের সমুদর শক্তি অর্পণ করিবেন। তাহাই তখন করিতেছেন। আমি ছুই দিন ইহাঁদের ভবনে থাকিয়া অপূর্ব ব্যাপার দেখিলাম। অগ্রেই বলিয়াছি, তাহা ত্রীলোকের বাড়ী, পুরুষের নাম গন্ধ নাই ; চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে একটা পুরুষের মুধ দেখা বায় না। বেরূপে ভাঁছাদের দিন বাইত তাহা এই। বড় কঞাটীর ধর্ম-ভাব বড প্রবল। তিনি ভোরে উঠিয়া নানাপ্রকার ধর্মগ্রন্থ বা ভাল ভাল উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ হইতে উদ্ধ তাংশ পাঠ করিতে থাকেন এবং নিজে

উপাসনা করেন। প্রাত্যকাল হইবা মাত্র যে যে অংশ বড় ভাল লাগিরাছে, তাহা দাগ দিরা ছোট ভন্নী ক্যাথারিনের মাধার বালিশের নীচে রাখিরা প্রাত্যক্ত্য সমাপনাস্তে আপীসের জন্ত প্রস্তুত হন। ৭টার সময় প্রাত্তরাশের ঘণ্টা পড়ে, তখন গিরা দেখি, মা, জ্যেষ্ঠা কন্তা, কনিষ্ঠা কন্তা, কনিষ্ঠা ভদ্রমহিলা ও চাক্রাণীরা উপাসনাস্থলে উপস্থিত। সে উপাসনা নৃতন ধরণের। গান হইল না, কেহ মুখে প্রার্থনা করিলেন না, স্কৈটো কন্তা কোন ধর্মপ্রস্থ হইতে কিরদংশ পড়িরা শুনাইলেন, তৎপরে সকলে মুদ্রিত নেত্রে দশ পনর মিনিট ঈশ্বর-ধ্যানে নির্ক্ত থাকিলেন। তৎপরে প্রাত্রাশ সমাপন হইল। দেখিলাম, ইহারা নিরামিবাশী পরিবার, টেবলে নাছ-মাংসের গন্ধ নাই।

এই বে ছই একটা অপর স্ত্রীলোক দেখিতান, তাঁহাদের বিবরণ এই।
না ও জাগ্রা কল্পা নিজ নিজ পরিশ্রমের গুণে বখন বিষরের উন্নতি করিতে
লাগিলেন, তখন তিন মারে ঝিরে বসিরা এই পরামর্শ করিলেন বে,
ক্রপদীখর বখন সম্পদ দিতেছেন, তখন তাঁহার কাজে তাহা লাগাইতে
হইবে। তাঁহাদের গৃহসংলগ্ন উন্থানে একটা বাড়ী নির্দ্মাণ করিরা
তাহাতে হাঁস্পাতালের মত রাখিতে হইবে। তাহাতে ডাক্তার, দাস
দাসা, সকলি থাকিবে। তাঁহাদের মহিলা বন্ধুদিগের মধ্যে বে কেহ
পীড়িত হইরা স্বাস্থালাভের জন্ম তাঁহাদের নিকট আসিরা থাকিতে চাহিবেন
তাঁহারা ঐ হাঁস্পাতালে আসিরা থাকিবেন। এই পরিবারের ব্যয়ে
তাঁহাদের পরিচর্যা হইবে। গিরা শুনিলাম, এইরূপ ছই চারিটা মেরে
সর্বাদাই ঐ ভবনে আছেন।

এতত্তির তাঁহার। আর-একটা পরামর্শ এই করিলেন বে, তাঁহার। ক্যাথারিনকে একথানি গাড়ি ও ছইটা বোড়া দিবেন। ক্যাথারিন তাহাতে চড়িরা ব্লীট গ্রামের চারিদিকে চারি পাঁচ মাইলের মধ্যে ক্লমক

ও শ্রম জীবীদের ভবনে ঘুরিয়া তাহাদিগকে স্থরাপান ছাড়াইবার চেটা করিবেন এবং তাহাদের শিশুদিগের শিশ্বাদির ব্যবস্থা করিবেন। ক্যাপারিন তথন সেই কান্ধে নিযুক্ত। তিনি একদিন বৈকালে আমাকে দেখাইবার জন্ত একগ্রামে ক্লবকদের সভা আহ্বান করিলেন। গিয়া দেখি ৫০।৬০ জন ক্লবক চা থাইবার জন্ত এক প্রকাণ্ড টিনের ধরে উপস্থিত। ক্যাথারিন আমাকে তাহাদের অনেকের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। তাহাদের মধ্যে কে কে তাঁহার চেষ্টাতে স্থরাপান ছাড়িয়াছে, তাহা আমার কানে কানে বলিতে লাগিলেন।

একদিন তিনি আমাকে তাঁহাদের নিজ গ্রামের টাউনহলে নইয়া গেলেন। গিয়া শুনি প্রসিদ্ধ জন ব্রাইটের জামাতা এই গ্রামে বাস করেন এবং তাঁহার একটা জুতার কল ও কার্বার আছে। তিনি এ টাউনহলটা নির্দাণ করিয়া তথাকার ক্ষক ও শ্রমজীবীদের ব্যবহারার্গ উৎসর্গ করিয়াছেন। সেই হলে, পাঠাগার, নাট্যাগার, পুস্তকালয়, ভোজনাগার, প্রভৃতি সকলি দেখিলাম। ঐ হলে ব্রাহ্মসমাজের মত বিশ্বাস ও কার্গাকেলাপের বিষয় আমি কিছু বলিলাম। জন ব্রাইটের কল্পা তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতান্তে উঠিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মসমাজের মত বিশ্বাস সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতেছি না, কিন্তু ভারতবর্ষের নারীকুলের জন্ম ইহারা বাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেজল্প ইহাদের মন্তকে স্বিশ্বরের আশিক্ষাদ-প্রসের বৃষ্টি হউক।" সে কথাগুলি আমি কথনও ভূলিব না। কেবল তাহা নহে, তাঁহার মুখ্খানি আমার মনে দৃঢ় মুক্তিত রহিয়াছে। আমি এমন পবিত্র নারীমূর্ষ্টি অন্নই দেখিয়াছি। এক্রপ সৌক্স, এক্রপ শ্রীশীলতা, এক্রপ পবিত্রতা, বে নারীমূর্ষ্টিতে পাকে, ইহা একবার দেখাও জীবনের একটা পরম লাভ।

তংপরে ফিরিবার সময় ক্যাথারিন বলিলেন, এই-সকল শিক্ষার উপায়

বিধানের আয়োজনের ফল কি হইরাছে চল তোমাকে এক ক্লয়কের মরে লইরা দেখাই। এই বলিরা এক ক্লয়কের ঘরে আমাকে লইরা গেলেন। সে ব্যক্তি তথন ঘরে ছিল না। প্রবেশ করিরা দেখি, সেটি যেন একটি ল্যাবরেটরী;—এত প্রকার কল, আরক, শিশি বোতল প্রভৃতি রহিয়াছে! একপার্বে একটি প্রকাণ্ড প্রকের আল্মারি। ক্যাথারিন বলিলেন, শামুষটা বিজ্ঞানের পরীক্ষা লইরা এবং উদ্ভিদবিদ্যা:লইরা পাগল।" আমি দেখিরা বিশ্বিত হইরা গেলাম। তৎপরে আমি ব্রীট ছাড়িরা লগুনে ফিরিলাম।

লগুনে থাকিবার সময় আমি আরও কয়েক স্থানে ব্রাহ্মসমাজের বিষয় বক্তৃতা করিয়াছিলাম, এবং ইউনিটেরিয়ানদিগের দারা ও ব্রাহ্ম আচার্যা ভয়সী সাহেবের দারা আহ্ত হইয়া তাঁহাদের উপাসনা-মন্দিরে কয়েকবার উপদেশ দিয়াছিলাম।

এতদ্বির সে দেশের পরোপকারী ব্যক্তিগণ পরোপকারের জন্তু বেসকল কার্যোর আয়োজন করিরাছিলেন, তাহারও অনেকগুলি দোথরাছিলাম। তাহার মধ্যে ডাক্তার বার্ণার্ডোর প্রতিষ্ঠিত পিতৃমাতৃহীন বালকদিগের আশ্রয়-বাটিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার বার্ণার্ডো একজন
চিকিংসা-ব্যবসারী লোক ছিলেন; চিকিৎসা-কার্যো বসিরা এই শ্রেণীর
বালকদের প্রতি তাহার দৃষ্টি আরুষ্ট হইল। তিনি ইহাদের জন্তু কিরা আবশুক বোধ করিলেন। কতকগুলি পিতৃমাতৃহীন বালক সংগ্রহ
করিয়া লগুন সহরে এক আশ্রয়-বাটিকা স্থাপন করিলেন। আমার
বাইবার পূর্বেক ব্যের হইতে এই কাজ চলিতেছিল। তৎপূর্বের
তাহার আশ্রয়-বাটিকা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অনেকগুলি ব্রক ক্যানেডা
দেশে কর্ম্ম করিবার জন্তু প্রেরিত হইয়াছিল। আমরা যথন তাহার
আশ্রয়-বাটিকা দেখিবার জন্তু প্রেরিত হইয়াছিল। আমরা যথন তাহার
আশ্রয়-বাটিকা দেখিবার জন্তু প্রেরাত হরয়াছিল। আমরা যথন তাহার

১ইরা ভাবিতে লাগিলাম, কিসের অধিক প্রশংসা করিব, ইংরাজের অন্ত্ত কার্য্যের ব্যবস্থা করিবার শক্তির, অথবা পরহিতৈরণার। কাজের এরূপ দ্ব্যবস্থা জীবনে কথনও দেখি নাই, এরূপ পরোপকার-প্রবৃত্তিও দেখি নাই।

এইরপ আর-একটি আশ্রয়-বাটিকা দেখিয়া বিশ্বিত হইয়াছিলাম।
সেটা ব্রিষ্টল নগরের স্থাসিদ্ধ জর্জ মূলারের প্রতিষ্ঠিত অনাথাশ্রয়-বাটিকা।
হহার ইতিবৃত্ত অতি অন্তৃত। কিরুপে জর্জ মূলার এক পরসা ভিক্ষা
না করিয়া, চাঁদা না তুলিয়া, কেবলমাত্র ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিয়া,
স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের ছারা ৬৩ বংসর এই-সকল আশ্রয়-বাটিকাতে এককালে
সহশ্রাধিক পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকাকে রাখিয়া প্রতিপালন করিয়া
সাসিয়াছেন, তাহা অতীব বিশ্বরকর ও ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রেরই
পাঠের বোগা।

১৮৮৮ সালের ২৭শে সেপ্টেবর দিবসে মহাত্মা রাজা রামমোহন রারের মৃত্যুদিনে ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার স্থতিতে এক সভা করিবার জন্ত ঐ নগরে বাই। তৎপূর্বে আমি ও আমার বন্ধু হুগামোহন দাস উদ্যোগী হইরা রাজার সমাধি-মন্দিরের মেরামতের বন্দোবস্ত করিরাছিলাম। কিরূপ নেরামত হইল, তাহা দেখিবারও ইচ্ছা ছিল। ঐদিন আমি সমস্ত হুপুর বেলা Arno's Vale নামক সমাধি-ক্ষেত্রে রাজার সমাধি-মন্দিরে বাপন করি, এবং সন্ধ্যার সময় এক প্রকাশ্ত হলে রাজার বিষয় বক্তৃতা করি।

রাজার স্থৃতি বে এখনও ব্রিষ্টলবাসীর মনে আছে তাহা জানিতাম না।
সামি ১৮৮৮ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর হুপুর বেলা ম্বারকানাথ ঠাকুর
বিনিম্মিত রাজার সমাধি-মন্দিরে বসিরা আছি, দেখিলাম সেই সমরের মধ্যে
করেক ব্যক্তি আসিরা রাজার সমাধি-মন্দিরের সমক্ষে ভক্তিভাবে দাঁড়াইরা
হাঁহার সমাধিতে লিখিত বাক্যগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। তৎপরে

मकाात ममत्र जामात वकुठा त्मर इंटरन रिवि य এकंगे वृक्षा जीलाकरक গোকে ধরিরা সভামধ্য হইতে আমার দিকে আনিতেছে। আমি তাঁচাকে দেখিয়া সমন্ত্রমে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া আমার হস্ত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"এই হাতে রামমোচন রারের হাত ধরিরাছিলাম। এস. আজ তোমার হাত ধরি।" বলিয়া নঙোং সাহে আমার হাত ধরিলেন। তাহার পর তাঁহার মুখে কোথার কিরূপে রামমোহন রায়কে দেখিয়াছিলেন তাহা শুনিলাম। পরে আর-একটা ঘটনা ঘটিল, তাহাও চিরল্পরণীয়। মৃত্যুকালে রাজা রামমোহন রায়কে বে ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহার কলা তথনও জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহার যৌবনকালে নিজ পিতার সঙ্গে রামমোহন রায়কে অনেকবার দেখিরাছেন, রাজার সঙ্গে মিশিরাছেন, ও তাঁহার আভিগা করিয়াছেন। রাজা ও তাঁহার পিতা গত হইলে, তিনি নিজ পিতার নিকটে প্রাপ্ত বৃদ্ধিত বাজার মন্তক ও তাঁহার মাথার শালের পাগ্ড়া প্রভৃতি শ্বতিচিক্ত প্রলি স্বত্বে রক্ষা করিরা আসিতেছিলেন। বার্দ্ধক্যে কবে চলিয়া বান ইহা ভাবিয়া দেগুলি আমার হাতে অর্পণ করিবার জ্ঞ আমাকে ডাকিয়াছিলেন। সেগুলি আমার হাতে অর্পণ করিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্তবাদ করিয়া সেগুলি গ্রহণ করিলাম এবং দেশে लहेबा आजिलाव। ७: १४व विषव आमि नाना द्यान वांत्रा नाड़िया বেডাইবার সময় অপরাপর ছোট ছোট স্থতিচিক্সগুলি হারাইয়া ফেণিলাম। অবশেষে তাঁহার মুদ্দিশিত নর্তিটা ও শালের পাগ্ড়ীটা বঙ্গীয় সাহিতা পরিবদের হত্তে দিয়াছি। তাঁহারা রক্ষা করিতেছেন। রাজা রামমোচন রাম বঙ্গসাহিত্যের জন্মদাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন, স্তরাং তাঁহার স্বতিচিক্ বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিবং-মন্দিরে রাধা অতীব কর্ত্তব্য, এই ভাব মনে আসাতে স্থতিচিকগুলি তাঁহাদের হাতে দিরাছি।

প্রামনোহন রার মীটিংএর পরদিন সেই নগরে ক্রক্ক ম্লারের প্রতিষ্ঠিত অনাথাশ্রর-বাটিকা দেখিতে বাই। সে এক অন্তুত ব্যাপার। দেখিলার পাঁচটা আশ্রর-বাটিকাতে প্রার ছই সহক্র বালক বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে। তাহাদের ক্রন্ত পাঁচটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী নির্মিত হইরাছে, বাহার জানালার সংখ্যা এগার শত। ঈশর-চরণে প্রার্থনা ও মারুষের স্বতঃপ্রত্ত দানের দ্বারা এই-সকল ভবন নিম্মিত হইরাছে। ভবনে প্রবেশ করিয়া প্রথমে শিশুকে লইরা খেলা দিতেছেন ও রক্ষা করিতেছেন। তংপরে অপরাপর গৃহও দেখিলাম। কি স্বাবস্থা। কি রক্ষা ও শিক্ষার রীতি, দেখিয়া অবাক হইরা গেলাম।

এতব্যতীত দে দেশে জনসাধারণের কল্যাণার্থ যত প্রকার কার্যের অন্ধর্টান হইতেছে, তাহারও অনেকগুলি দেখিরাছিলাম। বলিতে কি. আমি ঐ-সকল দেখাকেই আমার একটা প্রধান কার্য্য মনে করিরাছিলাম।

বে-সকল স্থান দেখিয়াছিলাম, তাহার কতকগুলির উল্লেখ করিতেছি।
মগ্রেই বলিয়াছি, আমার যাইবার কিছুকাল পূর্ব হুইতে প্রমন্ধীবাদের
অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্ম বিশেষ প্রয়াস চলিতেছিল। সেজস্ম যতপ্রকার
উপার অবলধিত হুইয়াছিল, তন্মধ্যে working men's institutes নামে
প্রমন্ধীবীদিগের পাঠাগার ও বিশ্রামাগার একটি প্রধান। আমি একদিন
এইরূপ একটী বিশ্রামাগার দেখিতে গেলাম। একটা ১৭।১৮ বংসর বর্ত্ত প্রমন্ধীবী ব্বক আমাকে লইতে আসিয়াছিল। সে ব্যক্তি তথন একজন
সেক্রার সহকারীর কাজ করিত। সে আমাকে সঙ্গে করিয়া উত্তর
লগুনে এক ইনষ্টিটউটে লইরা গেল। সে এক প্রকাপ্ত বাড়ী। প্রবেশ
করিয়া দেখি, তাহাতে নানাপ্রকার আলোচনা ও উপদেশাদির জন্ম
নানা বর। কোন বরের ছারে লেখা রহিয়াছে chemistry। শুনিলাম দে বরে সপ্তাহের মধ্যে করেকদিন সন্ধার সমন্ন কিমিতিবিদ্যা ক্ষিত্রে উপদেশ হর। বরে প্রবেশ করিয়া দেখি একটা ছোটখাট ল্যাবরেটারি প্রস্তত্ত । বনে বরের দারে লেখা physics । বরে প্রবেশ করিয়া দেখি, পদার্থবিদ্যা বিষয়ে উপদেশের আয়োজন । এইরপ নানা বরে নানা আয়োজন দেখিলাম । সম্পাদক মহাশরের সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, তিনি তংপূর্বে চোদ্দ বংসর কাল ঐ কাজ করিতেছেন; বেতন লন না । প্রতিদিন বৈকালে নিজের আফিস হইতে আসিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার সমন্ন ইনষ্টিটিউটে আসেন, এবং রাত্রি এগারটা পর্যান্ত কাজ করেন । এই পরিশ্রম চোদ্দ বংসর চলিয়াছে । ভাবিলাম কি স্থদেশহিতৈবিতা ও পর্যান্তরণা !

ইনষ্টিটিউটের মধ্যে ছইটী বড় ঘরে এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরী দেখিলাম।
শুনিলাম প্রমন্ধীবীগণ সেই লাইব্রেরী হইতে বই লইরা পাঠ করে।
গুংপরে বাহির হইরা উঠানে গিরা দেখি ছাত্র ও ছাত্রীগণের শারীরিক বাারাম ও খেলার জন্ত সমুদার বন্দোবস্ত আছে। ছাত্র ও ছাত্রীগণের ছন্ত ছইটা স্বতন্ত্র প্রাঙ্গণ। বক্কুতাদি শোনার পর সেই-সকল প্রাঙ্গণে একটু খেলাও হইরা থাকে।

গুনিলাম, এই প্রকাপ্ত ভবন দেশহিতৈবীগণের স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের বার। নিশ্মিত হইয়াছে এবং এখানে বে-সকল বক্তৃতাদি দেওয়া হয়, ভাহা লগুন ইয়্নিভার্সিটির প্রফেসারগণের ও অপরাপর বিজ্ঞানবিৎ পশ্তিত-দিগের মধ্যে অনেকে বিনা বৃত্তিতে দিয়া থাকেন।

ইংরাজদিগের এই দানপ্রবৃত্তি বে, কিরূপ, তাহা দেখিরা আশ্চর্য্যাবিত গ্রহতে লাগিলাম। একবার গুনিলাম ঐরূপ একটা ইনষ্টিটিউটের জন্ত একজন ভদ্রলোক ১০।১২ লক্ষ টাকা দান করিলেন, কিন্তু কে দিল জানিতে পারা গেল না। ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র, সকলের মধ্যে সাশ্রম্য দানপ্রবৃত্তির নিদর্শন দেখিতাম। বে বাড়ীতে আমি থাকিতাম. দে বার্ডীতে অনেকবার এইরূপ ঘটনা হইরাছে, যে, মেরেরা সায়ংকালীন মাহাবের পর বৈঠকঘরে বসিয়া পড়িতেছেন ও কান্ধ করিতেছেন, এমন সমগ্ন একটা মেয়ে খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে বলিয়া উঠিলেন. শ্বাদেখ। দেখ। একটা নৃতন কাজের আরোজন হচে। আমরা কি কিছু সাহাক কর্তে পারি না " এই বলিয়া কাগল হইতে কালটীর विवत्र পড़ियां अनाहेरलन । या विलर्गन. "ताम. प्रिथ. पिवात नह कि আছে।" এই বলিয়া তাঁহার হিসাবের পাতা আনিয়া হিসাব দেখিতে ব্সিয়া গেলেন। কিরংক্ষণ পরে বলিলেন, "আমরা পাঁচ শিলিং দিতে পারি।" তথনি মনিমর্ভার যোগে পাঁচ শিলিং ঐ কাজের সেকেটারির নামে পাঠান হইল। দেখিরা আনি ভাবিলাম, অপরাপর habitএর স্তাম, habit of charity । সঙ্গ ও অবস্থা গ্রুণে ফুটিরা থাকে। যে দেশের লোকের মনে habit of charity ফোটে নাই সে দেশের নামুষকে ছারে নারে ভিক্না করিয়া বেড়াইতে হয়। লোকে মুঠা করিয়া পয়সা ধরিয়া ব্সিরা থাকে, বে জোরে মুঠা খুলিরা লইতে পারে, সেই পার, অন্তে পার नां. जामारमञ्ज रमत्मेत्र रयन এই जवका।

আর-একবার কতিপর ভদ্র পুরুষ ও মহিলার প্রতিষ্ঠিত একটা
প্রমন্ত্রীবীদের সভাতে গেলাম। সেদিন আলোচা বিষর ছিল, "পানাসক্তির অবৈধতা।" আমি স্থরাপান-বিরোধী বলিরা আমাকে তাঁহারা
নিমন্ত্রণ করিরাছিলেন। জাতীর পানাসক্তির অনিষ্ঠ কলের বিষর বক্তাগণ
বধন বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন আমার মন বিশ্বর ও ঘুণাতে
মতিত্ত হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা আমাকে কিছু বলিবার জন্ত
মন্ত্রোধ করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "আমি সেই দেশ হইতে
আসিরাছি, বে দেশের পূর্বপুরুষগণ স্থরাপানকে মহাপাতকের মধ্যে গণা

করিয়াছিলেন। এই বলিয়া মহুর "ব্রহ্মহত্যা হ্রাণানং স্তেরং গুর্বহ্রনাণ গমং" প্রভৃতি বচন উদ্ভূত করিলাম। আর-একটা বচন উদ্ভূত করিলা দেখাইলাম, বে, সেই পূর্বপূক্ষণণ আদেশ করিয়াছেন, বে, "মত্তহন্তীতে তাড়া করিলে হস্তার পদতলে পড়িয়া মরিবে, তথাপি শুণ্ডিকালরে আশ্রন্থ লইবে না।" এই-সমস্ত বচন শুনিয়া উপস্থিত পূক্ষর ও মহিলাগণ হা করিয়া রহিলেন, ও পরস্পর মুথ দেখাদেখি করিতে লাগিলেন। যথন আমি বলিলাম, বে, "আমাদের দেশে এরূপ লক্ষ্ণ পরিবার আছে. বথা আমার নিজের পরিবার, বাহারা চোদ্ধ পূক্ষবের মধ্যে কোন প্রকার নম্ব দেশে নাই, এরূপ দেশে তোমাদের গ্রন্মেন্টের অধীনে প্রকারান্তরে হ্রাপানের প্রশ্রম্ব দেওয়া হইতেছে এবং হাজার হাজার হ্রার্ম দোকান তাপিত হইতেছে।" তথন চারিদিকে shame, shame (কি লক্ষ্য, কি লক্ষ্য) শক্ষ উঠিতে লাগিল।

ইংরাজ জাতির পানাসক্তি বিষয়ে অগ্রে কিছু বলিরাছি, আরও কিছু সরণ ইইতেছে, তাহা এথানে বলিরা রাখি। একদিন উত্তর লগুনে আমার বাসা ইইতে কুমারী কলেটের রাড়ী বাইব বলিরা বাহির ইইরাছি, পথে একটা লোক একথানা মুদ্রিত কাগজ লইরা আমার নিকট আসিরা বলিল, "অমুক জাহাজ সমুদ্রে মগ্র ইইরাছে, ইহাতে তাহার বিবরণ আছে. আপনি নেবেন ?" আমি বলিলাম, "আমি সংবাদপত্রে ঐ জাহাজ ডোবার বিবরণ পড়েছি।" তপন সে আপনার দারিদ্রের বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইল। বলিল—"আমরা দ্বীপুরুষে বড় কটে আছি, আমাদের দিন চলে না। অনেক দিন অনাহারে বার, আপনি বদি কিছু সাহায্য করেন, বড় ভাল হয়।" তাহার কথা শুনিরা আমার বড় হঃপ ইইল, কিছু দান করিতে ইচ্ছা ইইল, কিছু তার মুখে মদের গন্ধ পাইলাম। তখন তাহাকে বিলাম, "তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা ইইতেছে, করিতেও

পারি: কিন্তু ভোমাদের জাত বড় মাতাল, ভোমাকে যে পরুসা দিব, ভাষা হয়তো তোমার স্ত্রীর হাতে না গিয়া হ'ডির হাতে বাবে। এই জন্ম দিতে ইচ্ছা করে না"। দে ব্যক্তি বলিল, "এই রাস্তার অদূরে এক গলিতে আমি থাকি, আপনি আমার বাড়ীতে আমার স্ত্রীর কাছে চনুন, তাকে জিজ্ঞাসা করিলে সব কথা জানিতে পারিবেন।" আমি পূর্ব্বেই সংবাদপত্তে পড়িয়া-চিনাম যে **নণ্ডনের ঐ উত্তর-পূর্ব্ব ভাগে অনেক ছষ্টলোকে**র বাস, সর্ব্বদাই চরি, ডাকাতি, হত্যা, মারামারি প্রভৃতি হইয়া থাকে। সময় সময় পথিক-দিগকে ভুলাইয়া পলির ভিতর লইয়া সর্বস্ব কাড়িয়া লয় এবং চোখে কাপড় বাধিয়া নানা গলি ঘুরাইয়া আর-এক পথে ছাড়িয়া দেয়। তথন দয়ার মাবিভাবে সে কথা আমার স্মরণ হইল না। আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাং ্রালনাম। সে আমাকে গলি হইতে গলির ভিতর লইয়া চলিল। অবশেষে থামাকে একটা বাড়ীতে এক ঘরের ভিতর পুরিয়া বলিল, "আমার স্ত্রী গরে নাই, এথানে বস্থন, আমি তাকে ডেকে আন্ছি।" এই বলিয়া বাহির হইয়া গেল। আমার তথনও থেয়াল নাই যে বিপৎসমূল স্থানে মাসিয়াছি। তথনও তার স্ত্রীর সহিত কথা কহিব ও কিছু দান করিব, এই ভাবটা প্রবল আছে। আমি বসিয়া আছি, কিয়ৎকণ পরে দেখি তিন চারি জন প্রলকার পুরুষ আসিয়া দ্বারে উকি মারিতেছে ও পরস্পর াঁক পরামর্শ করিতেছে। তথন আমার সেই সংবাদপত্রের কথাটা শ্বরণ ୬ইব। আমি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলাম ও ক্রতগতিতে বাহিরের রাস্তার যাইবার জ্ঞ অগ্রসর হইলাম। তাহারা হারে আমার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। তাহারা আমার হাত ধরিতে না ধরিতে আমি দৌডিয়া রাস্তায় গিয়া দাডাইলাম। তথন দেখি সেই লোকটা রাস্তার অপর পার্শ হইতে আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আমার দিকে আসিতেছে। দে চীংকার করিয়া বলিতে লাগিল—"দাঁডান, দাঁডান, আমার জী

আস্ছে।" আমি বলিলাম, "না, তোমার দ্রীর অস্ত আর দাঁড়াইব না, আমি চলিলাম।" সে আমার সঙ্গ লইল। আমি বলিলাম, "তোমাকে বখন কিছু দিব বলেছি, তখন দিছি, তুমি আমার সঙ্গ ছেড়ে বাও।" এই বলিয়া তাকে কিছু পরসা দিয়া কুমারী কলেটের বাড়ী সেঁলাম। গিয়া তার বকুনি খাইয়া মরি। তিনি বলিলেন,—"তুমি কাগজে পড়েছ, লোকম্থে ওনেছ, এই দিকে খারাপ লোকের বাস; তবু তোমার চেতনা হয় নাই. এ বড় আশ্চর্য্য কথা! আর বদি প্রাণভ্রের পালিয়ে এলে তবে পয়সাদিলে কেন ? দয়ার কি স্থান অস্থান নাই ?" আমি আর কি বলিব! মাথা পাতিয়া তাঁর বকুনি খাইলাম।

শ্রমজীবীগণের মধ্যে ভদ্রলোকেরা যে কাল করিতেছিলেন, তাহার আর-একটা বাপার একদিন দেখিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ এই। কোরেকার-সম্প্রদার-ভূক করেক ব্যক্তি নিরম করিয়াছিলেন যে, প্রতিরবিবার প্রাতে একটা ভবনে, তাঁহারা শ্রমজীবীদিগকে একত্র করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিবেন। আমাকে একদিন দেখিবার জন্ত ডাকিয়াছিলেন। আমি গিয়া তাঁহাদের যে কার্য্যপ্রণালী দেখিলাম, তাহা এই। প্রায় শতাধিক শ্রমজীবী একত্র হইয়াছে। প্রথম একটা বড় ঘরে তাহাদিগকে লইয়া আধঘণ্টা কাল উপাসনা করা হইল। তাহার পর তাহাদিগকে আর-একটা ঘরে আনিয়া আধঘণ্টা কাল হইপ্রকার কাল চলিল। প্রথম, ব্যাঙ্কের কাল আরম্ভ হইল। শ্রমজীবীগণ সপ্তাহের মধ্যে যে বাহা সক্ষয় করিয়াছে তাহা লমা দিতে লাগিল। বিতীরতঃ, অপর দিকে অনেকে লিখিবার খাতা খুলিয়া ম B C D লিখিতে বসিয়া পেল, এবং বাহা লিখিয়া আনিয়াছে, তাহা শিক্ষকদিগকে দেখাইতে লাগিল। আমি দেখালাছে, তাহা শিক্ষকদিগকে দেখাইতে লাগিল। আমি দেখালাছে। তৎপরে ধর্ম্মোপদেশের জন্ত চারি পাঁচ ঘরে ক্লাস বিলি।

এক এক ক্লাসে এক-একছন ভদ্রগোক শিক্ষকের আসন অধিকার করিয়া উচ্চ আসনে বসিলেন। আমাকে তাহার এক ঘরে উচ্চ আসনে শিক্ষকের পাশে বসাইয়া দিলেন। তৎপরে বেভাবে কার্য্য আরম্ভ হইল, তাহা এই। শিক্ষক বলিলেন, গত রবিবার অমুক ব্যক্তিকে বাইবেলের মুমুক অমুক স্থান পড়িয়া আসিবার জন্ত অমুরোধ করা হরেছিল। তিনি যদি উপস্থিত থাকেন, উঠে দাঁড়ান এবং সেই স্থান পড়ে কি উপদেশ পেরেছেন বলুন। অতঃপর সমবেত শ্রমন্তীবীদের মধ্যে একজন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাইবেলের কোন্ কোন্ স্থান পড়িয়া কি উপদেশ পাইয়াছে বলিতে প্রবৃত্ত হইল। বক্তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও ভাবগ্রাহিতা দেখিয়া আমার আশ্রম্য বোধ হইতে লাগিল। শিক্ষক আমাকে কিছু বলিতে অমুরোধ করিলেন, আমি কিছু বলিলাম না, কিন্তু অপর করেকজনে কিছু কিছু বলিলেন। অবশেষে শিক্ষক তাঁহার উপদেশ দিয়া উপসংহার করিলেন। এইরূপে একষণ্টা কাল কাটিয়া গেল। বাহা দেখিলাম ও ভনিলাম, তাহাতে আপনাকে উপকৃত বোধ করিলাম।

## বোড়শ পরিচ্ছেদ।

অপরাপর স্থানের মধ্যে Salvation Armyর সেনাপতির বাসভবন भर्मन এकটी শ্বরণীয় ঘটনা। আমি ইংলগু বাসকালে, Salvation Armyর কান্ধ কর্ম বিশেষভাবে দেখিতাম: তাঁহাদের সভা-সমিতির সংবাদ পাইলেই উপস্থিত থাকিবার চেষ্টা করিতাম। একবার Alexandra Palace নামক কাচমলিরে তাঁহারা এক বিরাট সভা করিলেন। ত্রণন সভাগণের, বিশেষতঃ জেনারেল বুথের পুত্রক্সাগণের, যে উৎসাহ দেখিরাছিলাম, তাহার বর্ণনা হর না। আমি উক্ত প্রাসাদে পদার্পণ করিবামাত্র, মেরের পর মেরে আসিরা আমাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। "আপনি কি ভালভেসনিষ্ট ? আপনি কি খুষ্টান ?" যেই বলি "না" আর কোথায় গায়। অমনি চীৎকার, তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়। একটা নেরের হাত ছাড়াইলে, আর একটীর হাতে পড়ি। Armyর কার্যো न्तीत्वाकिष्रितत्रहे वित्नय उरमाह प्रिथिनाम। एनिनाम, प्रमादिन वृत्थत ুপুত্রবধ, গ্রামওয়েল বৃথের পত্নী, প্রতিদিন সন্ধার পর লগুনের রাস্তায় রাস্তায় বোরেন এবং বারাঙ্গনাদিগের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া তাহাদিগকে বিপথ হইতে নিব্ৰন্ত করিবার চেষ্টা করেন। একদিন আমি ইহাদের প্রধান কর্মস্থান দেখিবার জন্ম ইচ্চুক হইয়া জেনারেগ বুথের বাসভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তথন মিসেদ বুথ বোধ হয় অস্ত্রস্থ ছিলেন। জেনারেল বুধ আসিতে পারিলেন না। তাঁহার পুত্র ব্রামপ্তরেল বথ আমাকে লইয়া তাঁহাদের সাধন-গৃহ দেখাইতে লাগিলেন। আমি त्रिक्त होहे, त्रहेम्टिक्हे प्रिथ, श्राहीदात गाप्त तथा चाह्, "रीए

তোমাদিগকে ডাকিতেছেন।" "বীশুর চরণে মতি রাখ, বীশুর চরণে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদিগকে বল দিবেন", ইত্যাদি, ইত্যাদি। সমুদর প্রাচীর বীশুর শুণগানে পরিপূর্ণ; ঈশ্বরের নাম কোথাও নাই! দেখিরা আমি কিছু বিষণ্ধ হইরা গেলাম। আমার বিষণ্ধ মুখ দেখিরা বাম্ওরেল বুথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে বিষণ্ধ দেখিতেছি কেন ?" আমি বলিলাম, "কেবল বীশু বীশু দেখিতেছি, ঈশ্বরের নাম কোথাও নাই, সেই জ্লু আমার ছঃখ হইতেছে; আপনারা বীশুরূপ পর্দা দিরা একেবারে ঈশ্বরকে ঢাকিরা কেলিরাছেন।" বাম্ওরেল বুথ হাসিরা বলিলেন, "আপনি কি জানেন না বীশুই আমাদের ঈশ্বর, বীশু ঈশ্বরের অপর নাম মাত্র।" আমি ভাবিতে লাগিলাম, অবতারবাদে ভক্তবংসল ভগবানের শ্বরূপকে কি চাপা দিরাই কেলিরছে। এই ভাবিতে ভাবিতে ঘরে প্রতিনির্ভ হইলাম।

অপরাপর স্থানের মধ্যে কিপ্তারগার্টেন স্থল, বোর্ড স্থল, অপরাপর মিড্ল্ ক্লাস স্থল পরিদর্শন করিয়াছিলাম। কিপ্তারগার্টেন স্থলের শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলাম। শিশুদিগকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার বে এত প্রকার উপায় উয়াবন হইতে পারে, তাহা অথ্যে জানিতাম না। তাহাদিগকে খেলার ভিতর দিয়া নানাপ্রকার জ্ঞাতব্য বিষর শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তাহারা মাটি দিয়া ছোটখাট বাড়ী গড়িতেছে; নানারঙের কাগজ দিয়া অক্সপ্রকার পদার্থ নির্মাণ করিতেছে। শিক্ষরিত্রীরা আমাকে লইয়া সকল বিভাগ দেখাইলেন। অবশেবে একজন শিক্ষরিত্রী যখন শিশুদিগের সহিত করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে ঘরে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন বিশ্বর ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া দেখিতে লাগিলাম। শিশুদের এই শিক্ষাপ্রণালী আমার এত ভাল লাগিয়াছিল বে, আমি আসিবার সময় কিপ্তারগার্টেনের প্রতিষ্ঠাতা জ্যোবেলের জীবনচরিত ও উক্ত শিক্ষাপ্রণালীর কয়েকখানি গ্রন্থ কিনিয়া

আনিলাম। তাহা আমি পরে ব্রান্ধ বালিকাবিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে উপহার দিরাছি।

বোর্ডস্থলের শিক্ষাপ্রণালীও বড় চমৎকার বোধ হইল। বিশেষতঃ বালকগণ মানসাম্বে যেরূপ অন্তুত পারদর্শিতা দেখাইল, তাহা কখনও ভূলিবার নর। শিক্ষক দাঁড়াইরা বলিলেন, "এততে এত যোগ কর, তাহা হইতে এত বিরোগ কর, তাহার ফলকে এত দিরা গুণ কর, তাহার ফলকে এত দিরা গুণ কর, তাহার ফলকে এত দিরা ভাগ কর, ইত্যাদি, ইত্যাদি।—কি ফল দাঁড়াইল বল। বে ছেলে ঠিক করেছে সে হাত ভূলুক।" বেই বলা অমনি একটা ছেলে হাত ভূলিল এবং ফলটা বলিয়া দিল।

আপার মিড্ল্ ক্লাস স্থ্রে গিয়া দেখি ভূগোল ও ভূতত্ববিদ্যাতে বালকদের অদ্ভূত পারদর্শিতা। সমগ্র পৃথিবীর পুঝারূপুঝ বিবরণ যেন ভাহাদের নথের আগায় রহিয়াছে। তারপর সেথানে আর-এক ব্যাপার দেখিলাম। এক এক শ্রেণীতে ২৫।৩০ জন ছাত্রের বেশি হইবে না, কিন্তু একই সময়ে তুইজন শিক্ষক কার্য্য করিতেছেন।

ইংলণ্ডের শিক্ষাপ্রণালী দেখিবার জন্ত কেবলমাত্র বালকদিগের পুল দেখিরা ক্ষান্ত হই নাই। একটা বালিকাদিগের বোর্ডিংছুলও দেখিতে গিরাছিলাম। কি শৃষ্ণলা, কি পরিছার-পরিচ্ছয়ভা! কি পাঠ, ক্রীড়া প্রভৃতির স্থানিরম! বাহা দেখি তাহাতেই চমৎক্বত হইতে হয়! অবশেষে তত্বাবধারিকা বে গৃহে বালিকারা শরন করে তাহা দেখাইতে লইরা গেলেন। দেখিলাম সেটা একটা হাঁস্পাতাল ঘরের ন্তার বড় হল। তাহাতে অনেকগুলি বালিকার শরনের শ্ব্যা আছে। হলের এক পার্ষে একটা উচ্চ কাঠের মঞ্চ (platform)। একজন বিক্ষান্ত্রী বালিকাদের সঙ্গে একঘরে শরন করেন, তাঁহার শ্ব্যাটা ঐ মঞ্চের উপর রহিরাছে। আমি তত্বাবধারিকাকে জিঞ্চাসা করিলাম, শিক্ষান্ত্রী কাঠের মঞ্চের উপর শরন করেন কেন ?" তিনি বলিলেন "ওখানে শুইয়া শুইয়া বালিকাদের গতিবিধি দেখা বায়।"

উচ্চশ্রেণীর শিক্ষালয়ের মধ্যে অক্সফোর্ড ও কেন্থ্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ-সকল দেখিতে গিয়াছিলাম। অক্সফোর্ডে গিয়া মনে হইল, হার। একদিনের জন্ম এই-সকল বিদ্যাসন্দির দেখিতে না আসিয়া যদি ছয়মাস কাল বা একবংসর কাল এখানে থাকিতে পারিতাম, নিশ্চয় বিশেষ উপক্বত হইতাম! কলেজগুলি দেখিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন হিন্দু-শিক্ষাপ্রণালীর কথা মনে হইতে লাগিল। আমাদের প্রাচীন নিরম এই ছিল যে, ছাত্রগণ পাঠদশার ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিবে এবং গুরুকুলে বাস করিবে। সেধানে দেখিলাম, ছাত্রগণ সকলেই অবিবাহিত ও ব্রন্ধচর্য্যে আছে এবং কলেক্স-ভবনগুলিতে গুরুগণের সহিত একত্রে বাস ক্রিতেছে। সেই-সক্ল ভবনের হাওয়াতে যেন জ্ঞান ও সদালোচনা রহিয়াছে। অক্সফোর্ডের বড্লিয়ান লাইত্রেরী যখন দেখিতে গেলান, তথন এক অছুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইলাম। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের লাইবেরী দেখিয়া যেরূপ বিশ্বিত হইয়াছিলাম, ইহাও ভজ্ৰপ। শুশুনবাসকালে আমি অনেক দিন ব্ৰিটিশ মিউজিয়ম লাইব্ৰেরিতে গিন্না পড়িরাছি। তুনিরাছি সেধানে এত বইরের আলমারি আছে যে, একটার পাশে আর একটী দাঁড় করাইলে ছয় মাইল পূর্ণ হইতে পারে। অথচ কান্ধের কি স্থব্যবস্থা! পাঠক একথানি নৃতন বই চাহিবামাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে বইখানি আসিয়া উপস্থিত। এই লাইত্রেরির বাতিক ইংরাজগণের এক প্রধান বাতিক। ভদ্রলোকদের বাড়ীতে গিয়া দেখিতাম যে তাঁহাদের পাঠাগারে মেঙ্কে হইতে ছাদ পর্যান্ত পুত্তকের আল্মারিতে পরিপূর্ণ। পণ, ঘাট, গলি, ঘুচি সর্ববেই পুস্তকালয়। गামান্ত ব্যয়ে সকল শ্রেণীর মাহ্য পড়িবার স্থবিধা পায়। ইহাতেই প্রমাণ ইংরাজদের জ্ঞানস্পৃহা কত প্রবল

বাক ও কথা। অক্সকোর্ড হইতে আসিরা কেম্বি, ছে গমন করি।
বটনাক্রমে সেদিন বড় ছর্ব্যোগ হইল। ঘুরিরা সকল কলেজ দেখিতে
পাইলাম না। কেবল মিল্টন ও ডাক্লইনের কলেজ দেখিরা আসিলাম।
তাঁহাদের স্থৃতিচিহ্ন দেখিরা হৃদরে অপুর্ব্ব ভাবের উদর হইল।

এই কেষি জ পরিদর্শনকালের আর-একটী ঘটনা শ্বরণ আছে। ঋষি-প্রতিম ই বি কাউয়েল যিনি একসময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসার ও সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, বাহার সাধুচরিত্রের সংশ্রবে আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেঞ্চের কতিপয় ছাত্র পৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তিনি ত্তথন সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে কেস্থিজে বাস করিতেছিলেন। অধ্যাপকতা করিবার জন্ম তাঁহাকে কলেজে বাইতে হইত না, কিন্তু সংস্কৃতশিক্ষার্থী ছাত্রগণ তাঁহার ভবনে আসিয়া পড়িয়া বাইত। সেই প্রবীণ মামুষ যখন ভনিলেন যে ভারতবর্ষের্ একজন নেতৃস্থানীয় লোক, কেদ্বিজের কলেজ-সকল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন, তথন সেই ছর্য্যোগের ভিতরেও, আমি যে বন্ধুর বাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, তাঁহার ভবনে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমি বাল্যকালে সংস্কৃত কলেছে পড়িবার সময়, তাঁহাকে আমাদের কলেজের অধ্যক্ষরূপে দেখিয়াছিলাম, এবং কিরূপে তাঁহার সাধুতার দারা মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। এখন দেখিলাম সেই সাধুপুরুষ পলিতকেশ স্থবির; তাঁহার গুল্র খাণজাল নাভিকে অতিক্রম করিয়া নামিয়াছে: চকুর্ব য়ে ও মুধের আঞ্চতিতে গভীর জ্ঞানামূরাগ ও সাধুতার দেদীপ্যমান প্রমাণ ব্রভিয়াছে। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া আমি আন্চর্য্যান্থিত হইয়া গেলাম। তাঁহাকে বালককালে কি দেখিয়াছিলাম, এবং তিনি আমার জীবনে সত্যামুরাগ কিরূপে উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন তাহা ধখন বলিলাম, এবং মিউটিনির হান্তামা থামিলে, নববর্বে পারিতোবিক বিভরণের সময় তিনি বে সংস্কৃত কবিতাটি রচনা করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা বধন আর্ত্তি করিলাম, তথন তিনি বিশ্বর ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন এবং কেবলমাত্র আমাকে বুকে জড়াইয়া কোলে লইতে বাকি রাখিলেন। তাহার রচিত সেই কবিতাটি এই—

বিদ্যালয়: স্বালয়মেত্য সাম্প্রতম্ সমৃদ্ধ-কীর্ত্তি ভূবিনে ভবিব্যতি। তথাহি সানৌ মলয়স্য নাক্ততঃ ধ্রুবং সমারোহতি চন্দ্রক্রম:॥

মর্থাং কলেজ আপনার বাড়ীতে আসিরা উন্নতি লাভ করিরা জগতে বিখ্যাত হইবে। তাহা ত হইবেই, কারণ নলর পর্কতের সামুদেশেই চন্দনবুক্ষ বাড়িরা থাকে।

এই কবিতাটী আবৃত্তির পর আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ যেন আবার জাগিরা উঠিল। তিনি আমার কাছে বিদিয়া সংস্কৃত কলেজ, জয়নারায়প তর্কপঞ্চানন, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রভৃতির কথা বলিতে লাগিলেন এবং কেছি ছে দেখিবার উপযুক্ত কি আছে তাহাও জানাইলেন। ছঃখের বিষয় এই ছ্র্যোগের জন্ত সমুদ্য দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু বহুদিন পরে সাধু কাউরেলের সহিত স্থিলনে যেন সকল অভাব পূর্ণ করিল। সেই স্থিলন আমার নিকট চিরশ্বরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

আমি ছয়মাস কাল মাত্র ইংলপ্তে ছিলাম। এতদ্যতীত দেখিবার আরও অনেক স্থান ও বিষয় ছিল। কিছু আমার ক্ষমে গুরুতর এক কার্ব্যের ভার পড়াতে দেঁব কয়েক মাস আমার দেখাওনার কিছু ব্যাঘাত ঘটিল। সে বিষয়টা এই, টুবনার (Trubner) নামক মুদ্রাকর কোম্পানীর ম্যানেজার একদিন কুমারী কলেটের নিকট হস্তলিখিত একখানি পুত্তক পাঠাইয়া লিখিলেন যে, সেখানি একজন ভদ্রলোকের

নিখিত ব্রাক্ষসমাজের ইতিবৃত্ত। তিনি বদি অনুগ্রহ করিরা দেখিরা সংশোধন করিরা দেন, তাহা হইলে তাঁহারা ছাপিতে পারেন। কুমারী কলেট পড়িরা দেখিলেন তাহাতে অনেক স্থলে ভূল আছে; তাহা না ছাপাই ভাল। এই কথা বলিরা তাঁহাদিগকে লিখিলেন, "ব্রাক্ষসমাজের ইতিবৃত্ত ছাপিতে চাও, তাঁহা দারা লিখাইরা দিতে পারি।" এই বলিরা আমাকে ব্রাক্ষসমাজের ইতিবৃত্ত লিখিবার জন্ম ধরিরা বসিলেন। আমি তাঁহার অনুরোধে তাঁহারই সংগৃহীত কাগজপত্র লইরা ইতিহাস লিখিতে বসিলাম। শেষ ছইমাস এই কাজে আবদ্ধ ছিলাম। স্কতরাং বেশি ঘোরাখুরি করিতে পারি নাই।

আমি বাহা লিখিভাম, তাহা কুমারী কলেটকে পড়িরা গুনাইতাম। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত বিষরে তাহার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তি অতি অল্প লোকইছিল। তিনি বাহা সংশোধন করিবার উপবৃক্ত মনে করিতেন, তাহা সংশোধন করিয়া লণ্ডমা হইত এবং তিনি একজন বুবতী স্ত্রীলোককে আমার লিখিত প্রবন্ধ কাপি করিয়া দিবার জ্ঞা নিসুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার দায়া কাপি করাইয়া লইতাম। এই বুবতা স্ত্রীলোকের বিষয়ে একটা স্মরণীয় ঘটনা আছে, তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করাই ভাল। আমার পুস্তক কাপি করে কে? এই প্রশ্ন উঠিলে কুমারী কলেট বলিলেন, "আমি তোমাকে একটা মেয়ে দিছি, সে তোমার লেখা কাপি করে দেবে, তাকে প্রত্যেক একশত শব্দের জ্ঞা এক পেনি করে দিও।" এই বলিয়া সেই মেয়েটার ইতিবৃত্ত আমাকে কিছু বলিলেন। তাহার মাতার মৃত্যুর পর তাহার পিতার মতিগতি বদ্লাইয়া গিয়াছে। পানাসক্তি ও অপরাপর চরিত্রদোব দেখা দিয়াছে। সে বেচারি বাধ্য হইয়া পিতার ভবন পরিত্যাগ করিয়া অঞ্জ্ঞ বাসা লইয়াছে।

নিজে উপার্জ্জন করিরা খার, এবং প্রতিদিন ছপুর বেলার করেক ঘণ্টা গিরা পিতার সঙ্গে বাদ করে, ঘর পরিষ্কার করে, জিনিসপত্র গুছার, পিতার সেবা করে এবং তাঁহাকে ভাল পথে আনিবার চেষ্টা করে। রাত্রে সে বাড়ীতে থাকিতে পারে না।

এই যুবতীর বিষয়ে বে ঘটনাটী শ্বরণ আছে, তাহা এই। একদিন সন্ধার সময় মেরেটী কাপি লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। তখন আমি বেডাইতে বাহির হইবার জন্ম উদ্যোগ করিতেছি। কাপিগুলি লটরা মেরেটীকে প্রসা দিয়া বলিলাম. "দাঁড়াও আমি বাহিরে বাইতেছি, ত্রন্ধনে একসঙ্গে বাহির হইব।" তইজনে বাহির হইলাম। রাস্তাতে আদিয়া বলিলাম, "চল, ভোমাদের বাড়ী পর্যান্ত বেড়াইতে বেড়াইতে ষাই।" এই বলিয়া তাহার বাডীর দিকে চলিলাম। সে প্রায় দেড মাইল পথ। কিন্তু আমরা পথের কথা ভূলিয়া গেলাম। কথাপ্রসঙ্গে প্রাচীন বিছদী জাতির ইতিব্যত্তের বিষয়ে কথা পড়িল। আমি Old Testament ও তৎপূর্বে প্রকাশিত একখানি প্রাচীন বিহুদী ইতিবৃত্ত পডিয়া যাতা জানিয়াছিলাম, তাহা বলিতে লাগিলাম। কথার কথার দেখিলাম, মেয়েটা সে বিষয়ে এতদুর অভিজ্ঞ এবং এত কথা বলিতে লাগিল যাহা আমি অগ্রে স্বপ্নেও ভাবি নাই। এই আলাপে মগ্ন হইয়া আমরা তাহার বাড়ীর ঘারে গিয়া পৌছিলাম। কোণা দিয়া সময় বাইতেছে তাহা মনে নাই। তাহার বাড়ীর দ্বার হইতে হুইজ্বনে ফিরিয়া আবার আমার বাসার অভিমুখে চলিলাম। অবশেষে আমাদের বাসার সন্নিকটে আসিয়া ঘড়ি খুলিয়া দেখি আহারের সময় সন্নিকট, তাহারও কার্য্যান্তরে যাওয়া প্রয়োজন। তথন সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। মেরেটী চলিয়া গেলে ভাবিতে লাগিলাম, বে মেয়ে একশটা শব্দ লিখিয়া একপেনি করিয়া পায়, সে মেয়ে আমা অপেক্ষা জ্ঞানে এড

অগ্রসর বে, তাহার সহিত কথা কহিয়া আমি আপনাকে উপক্বত বোধ করিতেছি। এদেশে জ্ঞানচর্চা কি প্রবল! ইহাও মনে হইল প্রকা-সাধারণের মধ্যে জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানস্পৃহা প্রবল পাকা নরনারীর সন্মিলনের মধ্যে পবিত্রতা রক্ষা হওয়ার একটা প্রধান উপায়। এই যে ছই ঘণ্টাকাল ছইজনে কথাবার্ত্তাতে মগ্ন ছিলাম—আমি বে পুরুষ এবং ও বে মেরে তাহা মনেই ছিল না। কোথা দিয়া সময় গেল তাহা জানিতেই পারিলাম না।

বাহা হউক ইতিবৃত্তধানি কিছুদিন লিখিতে লিখিতে সংবাদ পাওয়া গেল বে, টুবনার কোম্পানি ব্রাহ্মধর্মের ইতিবৃত্ত ছাপিবার সংকর ত্যাগ করিয়াছেন। তখন আমি সে দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। লিখিত অংশটুকু বছ বংসর পড়িয়া ছিল। অবশেবে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এখানে প্রকাশ করা গিয়াছে।

অবশেষে যে যে শারণীয় মাছ্র্য সেধানে দেখিয়াছিলাম এবং বাহাদিগের সহিত পরিচিত হইয়া আপনাকে উপক্বত বোধ করিয়াছি,
তাঁহাদের বিষয় কিছু কিছু উল্লেখ করিয়া ইংলও-বাসকালের বিষরণ
শেষ করিতেছি। প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ইউনিটেরিয়ানদিগের নেতা
ও শুক্র আচার্য্য ক্রেম্স মার্টিনো। তিনি নিক্রের ধর্মজ্ঞান, চিস্তাশক্তি
ও সাধ্তার ঘারা জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বিষয়ে
আমি আর অধিক কি বলিব ? তাঁহার সঙ্গে একদিন মাত্র দেখা হইয়াছিল। কিন্তু সেই একদিন এ জাবনে চিরম্মরণীয় দিন হইয়া রহিয়াছে!
আমি বখন লগুনে, তখন ডাক্রার মার্টিনো সকল কার্য্য হইতে
অবস্তে হইয়া য়টলপ্রের কোন নিভূত প্রদেশে বাস করিতেছিলেন।
ইতিমধ্যে অম্মফোর্ড হইতে ডিগ্রী দিবার জক্ত তাঁহার প্রতি এক নিমন্ত্রণ
গেল। তিনি ডিগ্রী লইয়া য়টল্যান্তে ফিরিবার সময় ছইদিন লগুনে

বাস করিয়া গেলেন। এই সংবাদ পাইয়া আমি গিয়া সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। অর্দ্ধঘণ্টা তাঁহার সঙ্গে ছিলাম কি না সন্দেহ। সেই অর্দ্ধণ্টার মধ্যেই ধর্মজীবনের অনেক গুরুতর তত্ত্ব ব্যক্ত করিলেন। তন্মধ্যে একটা এই:—কেবলমাত্র ভ্রম ও কুসংস্থারের প্রতিবাদ ও চিম্বার স্বাধীনতার উপরে ধর্মুদনাঙ্গকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পথে এই এক বিপদ আছে যে ধর্মভাবসম্পন্ন ভব্কিপ্রধান ব্যক্তিদিগকে সেইরপ সমাজে তপ্ত করিয়া রাখা যায় না। দেখ আমারই স্বসম্পর্কীয় কতকগুলি লোক আমাদের অবলম্বিত ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্বে অতৃপ্ত হইয়া ত্রিম্ববাদী খুষীয় দলে প্রবেশ করিয়াছে; এবং এরূপ লোকও দেখা গিয়াছে, বাহারা একেবারে নিরাশরবাদে উপনীত হইয়াছে। তাঁহার প্রধান কথা গুলি বেন আমার কানে লাগিয়া বুছিয়াছে। তিনি বলিলেন "Somehow men do not stay with us ৷" তৎপরে ইউনিটেরিয়ান পরিবারে সন্তানদিগের ধর্মশিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না বলিয়া ছঃথ করিলেন। ভারতব্যীয় হিন্দুগণের ধশ্মভাব ও ভক্তিপ্রাণতার বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন। আমি বখন উঠিয়া আসিতেছি, তখন সিঁড়ি পর্যাম্ভ আমার সঙ্গে আসিয়া, আমি যখন নামিতেছি তখন সিঁড়ির উপর হইতে আমাকে বলিলেন, "Give us a little of your mysticism, and take from us a little of our practical genius." আমি ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম—ছই কথায় ছই জাতির বিশেষ ভাবটী কি স্থন্দর রূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রাচ্য ভব্তিপ্রবণতা ও প্রতীচ্য কর্মশীলতা মিলিত হইলে বে আদর্শ ধর্মজীবন গঠিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দিতীয় শ্বরণীয় ব্যক্তি কুমারী কব্ (Miss Cobbe)। ইংলও বাত্রার পূর্ব হইতেই আমি তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার প্রতি প্রগাচ আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। তাঁহার বিমল ভক্তি ও প্রাণাত ধর্মতাব আমার মনকে প্লাবিত করিরাছিল। আমি কথন লগুনে তথন তিনি ওয়েল্স্ প্রদেশে এক নিভৃত স্থানে বাস করিতে-ছিলেন। কিরপে তাঁহার সঙ্গে দেখা হয়, এই চিন্তাতে বখন ময় আছি তখন একদিন শুনিলাম—তিনি লগুনে আসিরাছেন। আসিরা এক-বন্ধর তবনে স্থিতি করিতেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দেখিবার-ভস্ম থাবিত হইলাম। গিরা যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহা কখনও ভূলিবার নয়। মান্ত্রের মুখ বে এত প্রসয়, প্রাক্তর ও পবিত্র হইতে-পারে এই আশ্চর্যা। কুমারী কবের মুখ কেন প্রেমে ও আনন্দে মাখা! তিনি হাসিয়া প্রাণ খুলিয়া আমার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, এবং প্রেমে যেন আমার মনকে মাখাইয়া ফেলিলেন। ব্রাক্ষসমান্ত এদেশে-কি কাজ করিতেছেন, সে বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিছে লাগিলেন, এবং তিনি কি তাবে ওয়েল্সে বাস করিতেছেন ও নিরীহ পশুদিগের রক্ষার ভস্ত কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগের এক সভাতে আমাকে কিছু বলিবার জন্ত অমুরোধ-করিলেন। তাঁহার অমুরোধক্রমে আনি একদিন কিছু বলিরাছিলাম।

তৃতীয় শ্বরণীয় ব্যক্তি ফ্রান্সিদ্ নিউম্যান। ইনি তথন সকল কার্য্য হইতে অবস্থত হইয়া সমুদ্রকূলবর্তী ওয়েষ্টন স্থপারমেয়ার (Weston Supermare) নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিবার জ্ঞা সেখানে গমন করি, এবং ছইদিন তাঁহার ভবনে থাকি। তথন তাঁহার বয়ঃক্রেম অণীতিবংসরের অধিক হইবে। সেই শীত-প্রধান দেশে হাত পা ঠিক রাখিতে পারেন না, তাঁহার স্থী কাপড় পরাইয়া দেন, হাত ধরিয়া আনেন, তবে নীচে আসেন। যে ছইদিন সে ভবনে ছিলাম, সে ছইদিন দেখিলাম, যে, প্রাতে নীচে আসিয়া তাঁহার প্রথম কর্ম্ম ভগবানের নাম করা। সে উপাসনাতে

তাঁহার পরী, বাড়ীর রাঁধুনী, চাক্রাণী প্রভৃতি সকলে উপস্থিত থাকিত। তিনি প্রথমে কোন ধর্মগ্রন্থ হইতে কিরদংশ পাঠ করিতেন; তৎপরে, তাঁহার নিজের প্রণীত প্রার্থনা-প্রক হইতে একটা প্রার্থনা পড়িতেন। আহার করিতে গিয়া দেখি, তিনি ভোজনের টেবিলের নিকট আসিলেই দকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বৃদ্ধ সাধু অগ্রে ঈশ্বরকে ধন্তবাদ করিয়া তবে আহার করিতে বসিলেন। দিতীর দিনে আহার করিতে বসিয়া আমাকে বলিলেন,—"তুমি বেখানে ধেখানে বাইবে, একেশ্বরবাদীদিগকে বলিও, তাহারা বেন নাস্তিকের মত পৃথিবীতে বাস না করে। স্থীর স্বীর গৃহ ও পরিবারে ঈশ্বরের নাম ও উপাসনাকে বেন স্কপ্রতিষ্ঠিত রাখে।" আমি তাঁহার পাঠাগারে গিয়া দেখি, তাঁহার প্রণীত বে-সকল গ্রন্থের কথা জানিতাম না দেই-সকল গ্রন্থে পাঠাগার পূর্ণ। তিনি বে এত তাবা জানিতেন ও এত বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহা আমার স্তার্ম তাঁহার অফ্রাত ভক্তদিগেরও অবিদিত ছিল। ছইদিন তিনি আমাকে সমুদ্রতীরে লইয়া গিয়া অনেক উপদেশ দিলেন।

চতুর্থ শ্বরণীর বাক্তি থীষ্টিক চার্চের (Theistic Churchএর)
সাচার্য্য রেভারেণ্ড চার্ল্ স্ ভরসী (Rev. Charles Voysey)। আমি
লণ্ডনে পাকিবার সমর মধ্যে মধ্যে ইহাঁর উপাসনা-মন্দিরে বাইতাম।
তিনি যেমন সমরে অসমরে খ্রীষ্টার ধর্মের ও ধীশুর দোষকীর্ত্তন করিতেন,
তাগা আমার ভাল লাগিত না; কিন্তু বে ভাবে উদার, আধ্যায়িক
সার্বভৌমিক ধর্মের সত্য-সকল ব্যক্ত করিতেন, তাহাতে আমার মনমুদ্ম হইত। তাঁহার সঙ্গে পরিচর হইলে তিনি তাঁহার বাড়ীতে আহারের
কল্প আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তথন ভরসী-গৃহিণী (Mrs. Voysey)
ও তাঁহার প্রক্রভাগণের সঙ্গে আমার আলাপ হইল। তাঁহারা একেবারে
আমাকে নিজের লোকের মত করিয়া লইলেন। তারপর একদিন

ভর্মী সাহেবের অনুরোধে, ওাঁহার উপাসনা-মন্দিরে উপদেশ দিল্লাম। সেই উপদেশে ব্ৰাহ্মসমাজ কি কি কাজে হাতে দিয়াছে ও কি করিভেছে. তাহার বর্ণন করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মগণ এদেশে কিরূপ সামাজিক নিগ্রছ সম্ভ করিতেছেন, তাহার কিঞ্চিং বিবরণ দিয়াছিলাম। যতদূর স্মরণ হয়, সেই বিবরণ উপস্থিত ব্যক্তিদিগের অনেকের ভাল লাগিয়াছিল। একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে আছে। উপাসনা-মণ্ডপ হইতে নামিয়া পার্ষের খরে আসিরা ভরসী সাহেব ও ভরসী-গৃহিণীর সহিত কথা কৃচিতেছি, তথন মিষ্টার ভরসীর কনিষ্ঠা কলা ( যাহার বরুস তথন ২৭৷২৮ বৎসর হইবে) আনাকে আর কথা কহিতে দের না. আমাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া বারবার বলিতে লাগিল, "মিষ্টার শাস্ত্রী, ব্রাহ্মসমান্ধ আমার সমান্ত, ভারতবর্ষ আমার দেশ. আমি তোমার সঙ্গে যাব. আমাকে নেবে কি ना, वन ना ?" व्यामि २।> वात्र विनिनाम, "त्राम कथा कहिएक नाउ।" দে দেরি তার সম্ব না, আবার ঠেলিয়া বলে, "আমাকে সঙ্গে নেবে কি না বল না ?" তথন আমি ভরুদী-গৃহিণীর মুথের দিকে চাহিরা হাসিরা -বলিলাম, "আপনার মেয়ে ত আমার সঙ্গে চলিল।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বাওরার অর্থ কি তা ও এখনও বোঝে না। তা মন্দ কি! ওকে নিরে বাও।" ভর্মী সাহেবের একটা মেরে সিদ্ধুদেশের একটা ত্রাক্ষরুবককে বিবাহ করিয়া এদেশে আসিয়াছে, সে সেই মেয়েটা কি না জানি না।

ইহার পরে আমি দেশে ফিরিলে, ভয়দী সাহেব তাঁহার মুদ্রিত উপদেশ সপ্তাহে সপ্তাহে আমার নিকট পাঠাইতেন। সর্বাদ্য চিঠি পত্র লিখিতেন এবং মধ্যে মধ্যে আমার কাজের জন্ম অর্থসাহাষ্য করিতেন। মৃত্যুর দিন পর্যান্ত এই আত্মীরতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

পঞ্চম স্মরণীয় ব্যক্তি উইলিয়ম ষ্টেড্ সাহেব (William Stead)। ইনি তথন পেল-মেল গেলেটের সম্পাদকতা করিতেন। কুমারী কলেট পত্রের দারা তাঁহার সহিত আমার আলাপ করাইরা দিরাছিলেন। আমি প্রথমে পেল-মেল গেছেটের আফিসে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি এবং আসানের কুলীদের অবস্থা ও কুলী আইনের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া সে বিষয়ে ইংলত্তের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ম অমুরোধ করি। তিনি বিশেষ ভাবে আরো কিছু গুনিবার জন্ত একদিন আমাকে তাঁহার বাড়ীতে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করেন। আমি গিয়া দেখিলাম. তিনি আহারের পূর্ব্বে আপনার শিশুসম্ভানদিগকে লইয়া পাশের এক বরে একান্তে ব্যিয়াছেন এবং নানারপ গ্রগাছা করিয়া উপদেশ দিতেছেন। আমি আসিয়াছি জানিবামাত্র আমাকে সেই ঘরে ডাকিয়া লইলেন। আমি গিয়া বসিলে বলিলেন, "আমি বড় কাজে বাস্ত মানুষ, দিনের: অধিকাংশ সময় কাজে ব্যস্ত থাকি; দৃঢ়তার সঙ্গে সন্তানদের সঙ্গে কিছু সময় যাপন কর্বার নিয়ম না রাগ্লে, উহাদের শিক্ষা ও উন্নতির প্রতি দৃষ্টি থাক্বে না-এইজন্ম নিরম করেছি যে সায়ংকালীন আহারের পূর্ব্বে এক ঘণ্টাকাল উহাদের সঙ্গে বসবোই বসবো"। আমি বলিলাম, "এটা বড় ভাল।" তারপর তিনি আমার সমক্ষেই তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। দেখিলাম, অতি সহজ্ব ভাষায় এমন সকল জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাদের গোচর করিতেছেন, যদ্বারা তাহাদের বিশেষ উপকৃত হইবার সম্ভাবনা। তার পর, আহারের পর আমি আসামের কুলীদের অবস্থা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি চেয়ারে বসিয়া বলিতেছি প্রেড ঘরের এধার হইতে ওধারে বেড়াইতেছেন, এবং তার পর, তার পর, করিতেছেন। ইহা লইশ্বা একটা হাসাহাসি উপস্থিত হইল। স্থামি হাসিন্না বলিলাম,—"ভূমি বে আমাকে জুঅলজিক্যাল গার্ডেনের বাবের কথা শ্বরণ করাইতেছ, একট্ট বস না।" ষ্টেড বলিলেন, I can not make my mind sit down. ( আমি আমার মনকে বসাইতে পারি না )। আমি হাসিয়া বলিলাম, "আধ ঘণ্টা বসিবে, তাও পার না ? আমার সঙ্গে ভারতবর্বে চল, 'আমার দেখাইরা দিব, আমাদের দেশের সাধুরা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত ধ্যানে বসিরা আছেন।" ষ্টেড করতালি দিরা হাসিরা বলিলেন, "ও ব্রিয়াছি, ব্রিয়াছি। আমি ভাবিতাম এত কোটি মামুষকে আমরা কি করিয়া জিনিয়া লইলাম। এত দিনের পর ব্রিলাম, তোমরা চোপ মুদিয়া থাকিয়াছ, আমরা পশ্চাৎ হইতে মারিয়া লইয়াছি!" ইহা লইয়া পুব হাসাহাসি চলিতে লাগিল।

আর একদিনের কথা ননে আছে: সেদিনও আমাকে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াচিলেন। সেদিন আহারের পর আমি তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে প্রেততত্ত্ব ও মানসিক প্রেরণার (Telepathy) বিষয়ে কিছু বলিলাম। তৎপূর্বের লগুনের কোন পরিবারে নিমন্নিত হইয়া যাহা দেখিরাছিলাম, তাহা বর্ণন করিলাম। সে বিষয়টী এই—সেদিন আহারের পর সে বাডীর মেয়েরা আমাকে এক খেলা দেখাইলেন। একটা মেয়ে আমাকে পাশের এক ঘরে লইয়া গিয়া রুমাল দিয়া আমার ছুই চকু বাধিয়া বলিলেন, "ভোষাকে বৈঠকঘরে নিয়ে গাচিছ, সেখানে গাড় করিয়ে দেবো, নিচ্চে একটা কিছু ইচ্ছা রাখ্বে না, চুপ করে **পাডিয়ে থাকবে. ভারপর চলতে ইচ্ছা হলে চলবে, কিছু কর্তে ইচ্ছা** হলে করবে, তাতে বাধা দিবে না। আমি তোমার পশ্চাতে দাড়িয়ে কাঁধে হাত দিয়ে থাকব মাত্র।" এই বলিয়া মেয়েটা আমার চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া আমাকে বৈঠকঘরে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল, এবং নিছে আমার পশ্চাতে দাঁডাইয়া কাঁধে হাত দিয়া রহিল। আমি যথাসাধা অনটা নিক্রির করিয়া রাখিলাম। ক্রমে চলিতে ইচ্ছা হইল, সেই চোখবাঁধা অবস্থাতেই অগ্রসর হইলাম; হাত বাড়াইতে ইচ্ছা হইল. হাত বাড়াইলাম; একটা চেরারের উপর হৈতে একখানা কাপড় তুলিতে ইচ্ছা হইল, তুলিলাম; অমনি চারিদিকে করতালি ধ্বনি উঠিল। তাড়াতাড়ি চক্ষের বাঁধন খুলিরা শুনি, সেই গৃহস্থিত পুরুষ ও নারীগণ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, বে, চোখ-বাঁধা নামুষটা আসিলে তাহা বারা ঐ কাপড়টা তুলাইতে হইবে; এবং আনি ঘরের ভিতর আসিয়া লাড়াইলে সেই প্রকার ইচ্ছা করিতেছিলেন। অবশ্র, যে মেরেটা আমার পশ্চাতেছিল, সেও ঐ বিষয় জানিত এবং সেও সেই প্রকার ইচ্ছা করিতেছিল। আমি যে বিষয়ে কিছুই জানিতাম না, সেরূপ কাজ আমা বারা হইল, ইঃা দেখিয়া আমি আশ্চর্যাধিত হইয়া গেলাম।

ষ্টেড ও তাঁহার পত্নীর নিকট যখন এই কথা ৰাক্ত করিলাম, তখন ষ্টেড সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "তাও নাকি হয়। আমাকে কিছু জান্তে দেবে না, আর আমা দারা কাজ করিয়ে নেবে, ইহা আমি विश्राम कति ना।" व्यामि विननाम, "এসো, व्यामि कत्त्र (प्रशांह।" তংপরে পাশের ঘর হইতে. ষ্টেড সাহেবের চোখ বাঁধিয়া আনা হইল। আমি কাঁধে হাত দিয়া পশ্চাতে দাড়াইলাম, কিন্তু তাঁহা দারা বে কাজ করাইব স্থির ছিল, তাহাতে ক্বতকার্য্য হওয়া গেল না। আমি বলিলাম. "তুমি মনটা নিগেটিব ( Negative ) করিয়া রাখিতে পার নাই, আমার ইচ্ছাকে বাধা দিয়াছ।" তারপর তার বরের এক কোণে একটা টুপিতে একটা পরসা রাধিরা. মিসেস ষ্টেডের চোখ বাঁধিরা আনিলেন। আমি তাঁহার পিঠে হাত দিয়া পশ্চাতে দাঁডাইলাম। তিনি বরাবর ঘরের কোণে গেলেন, অবনত হইয়া টুপির মধ্যে হাত দিলেন, কিন্তু পর্সাটি তুলিলেন না। এতটা দেখিয়া ষ্টেড কিঞ্চিৎ বিশ্বিত হইলেন। তাহার পর তাঁহার এক ক্সার চোধ বাঁধিয়া আনা হইল। এবার স্থির হইল त्म निर्मिट वक्ती किनिम नहेब्रा छाहात मर्स किनिह लाखात हरछ अर्थन করিবে। সে আসিরা দাঁডাইলে আমি তাহার কাঁখে হাত দিরা তাহার

পশ্চাতে দাডাইলাম। কিয়ৎকণ পরেই সে চলিতে আরম্ভ করিল এবং শেই জিনিসটি তুলিয়া লইয়া চোথ-বাধা অবস্থাতেই নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতার मिक **हिन्छ । उथन शिठा, माठा, छा**इ, त्यान, मक्त मिनिन्ना ह्यांके ছেলেটির হাতের পাশে হাত পাতিলেন। চোখ-বাঁধা মেরেটা একে একে সকলের হাত ছুইয়া পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে ছোট ভাইটার হাতেই জিনিসটা দিল। তথন ষ্টেড আন্চর্যাান্বিত হইরা বলিতে লাগিলেন তবে ত ইহার ভিতর কিছু আছে। এক মনের শক্তি দারা যদি আর-এক মনের ও শরীরের উপরে এরপ কাচ্চ কাছ করা যায়, তবে কেন পরশোকগত আত্মারা এজগতের মানুষের উপর কান্ধ কর্বে না।" আমি বলিলান, "তাই ত বটে, আমিও ত তাই বলি।" ইহার পর আমি এদেশে চলিয়া আসিলাম। কিছুদিন পরে শুনি ষ্ট্রেড প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহার প্রকাশিত পত্রিকা ও পুস্তকে তাহার অনেক প্রমাণ পাইতে লাগিলাম। কিন্তু আমি যে ঘটনার কথা বলিতেছি সে সময়ে তাঁহার সে প্রকার ভাব কিছই দেখি নাই। তাহাতে অহুমান করি, অপরাপর ঘটনার মধ্যে এটাও তাঁছার চিত্রকে ওই দিকে প্রেরণ করিয়া থাকিবে।

বে বে ব্যক্তির নাম বিশেষরূপে উল্লেখ করিলাম, তদ্বাতীত আরপ্ত করেকজন অগ্রগণ্য পুরুষ ও নারীর সহিত সাক্ষাং হইয়াছিল। যথা অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়াম্স, অধ্যাপক জন এই লিন্ কার্পেণ্টার, রেভারেও ইপকোর্ড ক্রক, মিসেস ফসেট, মিসেস জোসেফাইন বাট্লার। ইহাদের মধ্যে মিসেস বাট্লারকে দেখিয়া মনে যেন নব শক্তি পাইয়াছিলাম। তিনি তখন যে ভাবে কার্য্য করিতেছিলেন, তাহাতে নারীকুলের মধ্যে এক আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্চার হইতেছিল। যে সমরে তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তখন তিনি আইরিশ নেতা পার্ণেলের পক্ষ ছিলেন; কিন্তু অচিরকালের মধ্যে পার্ণেলের ছণ্চরিত্রতা প্রকাশ পাইলে মিসেস বাট্লারের দল তাঁহার বিরুদ্ধে থড়া ধারণ করিলেন এবং নারাগণের থড়াাঘাতে পার্ণেল দাঁড়াইতে না পারিয়া অকালে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। ইংলণ্ডের নারীশক্তি কিরুপে সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করিতেছে তাহা এদেশের লোক জানে না। এদেশের প্রাচীনভাবাপন্ন অনেক মান্তবের মত দেখি বে, নারীগণকে সামাজিক স্বাধীনতা দিলে সামাজিক পবিত্রতা থাকিবে না। ঠিক ইহার বিপরীত কথা সত্য। নারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতার উপরেই সামাজিক শক্তি ও পবিত্রতা নির্ভর করে।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আমি ইংলণ্ডে আসিরাই এই চিস্তার প্রবৃত্ত হইলাম বে ইংরেজ জাতি এত অরসংখ্যক হইরাও কিরুপে এত বড় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের উপরে রাজ্য করিতেছে ? এই শক্তির মূল নিশ্চর ইহাদের জাতীয় চরিত্রে আছে। সে মূল কি তাহা একবার দেখিতে হইবে।

তাঁহাদের জাতীর চরিত্রের যে যে গুণ আমার প্রশংসনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, তাহা এই। প্রথম, তাঁহাদের জাতীয় চরিত্রে বেমন এক-দিকে স্বাতন্ত্র-প্রবৃত্তি ও স্বাবলম্বন-শক্তি আছে, তেমনি অপর দিকে সাধুভক্তি ও বাধ্যতা আছে। এই উভয়ের সমাবেশ অতীব আশ্চর্য্য। প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়িতাম, স্বার এদেশের সহিত একটা বিষয়ে পাৰ্থক্য মনে হইত। এদেশে থাকিতে সকল বিষয়ে মামুষকে গভৰ্গ মেন্টের দোহাই দিতে দেখিতাম, ছর্ভিক আসিতেছে গভর্ণমেন্ট দেখিবেন, क्रमधावन ब्हेबाछ भर्जियको एमधियन. निव्यत्मेगीत निका ब्हेर्लिछ ना গভর্ণমেন্ট দেখিবেন, স্থরাপান বাড়িতেছে গভর্ণমেন্ট দেখিবেন, ইত্যাদি। সেধানে গিন্না দেখিলাম গভর্ণমেন্ট কোণ-ঠাসা, গভর্ণমেন্টের ঝোঁজ খবর বড় পাওয়া বার না, দব কাজ প্রজারাই করিতেছে, গভর্ণনেণ্ট কোন কোন বিষয়ে সহায় মাত্র। প্রজারা প্রকাশ্য সভাদিতে গভর্ণমেন্টকে অবাক্য কুবাক্য বলিতেছে; পালে মেন্ট সভাতে তাঁহাদের নাকের সন্মুখে ঘূৰি ঘূরাইতেছে ; একদিকে এই স্বাতন্ত্য-প্রবৃত্তি ও স্বাবলম্বন, অপর দিকে বে কোনও কাজ দশজনে মিলিয়া করিতেছে, সেই কাজেই দেখা বাইতেছে ষে বাহার প্রতি বে কান্দের প্রধান ভার প্রদন্ত হইতেছে, অপরেরা সেই

উচ্চত্তৰ কর্ম্মচারীর আঞ্চাবহ পাকিরা ফ্লরন্নপে নির্নাহ করিতেছে। এই জাতীর চরিত্রগত বাধ্যতার গুণে বড় বড় কাজ কলের মত চলিতেছে। ইংরাজগণ মহা ছাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তি সম্বেও রাজবিধির বাধ্য, প্র্লিসের বাধ্য, আইন আদালতের বাধ্য, সামাজিক ও গার্হস্য নিরমাবলীর বাধ্য। জাতীয় চরিত্রে বিরুদ্ধগণের এই এক অন্তুত মিলন।

দিতীর মিলন, স্থিতিশীলতা ও উর্নতিশীলতার। এমন স্থিতিশীল, প্রাচীনের প্রতি এরপ আস্থাবান জাতি জরই দেখিরাছি। কোনও ভদ্রগৃহস্থের গৃহে যাও, জপরাপর জ্বন্তব্য বিষয়ের মধ্যে সেই পরিবারের পূর্ব্বপূক্ষরগণের স্থৃতিচিক্ ভক্তিসহকারে প্রদর্শিত হইবে। হয় ত গৃহস্বামী ভোমার হস্তে একথানি বাইবেল দিয়া বলিবেন এথানি আমার মত্যতি-বৃদ্ধ-প্রশিতামহের ব্যবহৃত গ্রন্থ। গুণিগণের ও দেশের অতীত নহাশরগণের প্রতি সর্ব্বশ্রেণীর ভক্তি শ্রদা।

উইপ্রসর্ কাস্ল (Windsor Castle) রাজবাড়ী দেখিতে গিরা দেখিলাম যে মাস্তলটার নিয়ে নেলসন আহত হইরাছিলেন, তাহার কিয়দংশ প্রাঙ্গণের একপার্বে প্রোথিত রহিয়াছে, এবং জেনারেল গর্ডনের ব্যবহৃত বাইবেলখানি একটা কাষ্টনির্মিত বাক্সের মধ্যে সমত্নে রক্ষিত হইতেছে। জাতীয় চরিত্রে সাধৃভক্তি এতই প্রবল, প্রাচীনের প্রতি আহা এতই প্রবল যে রাজ্যেশ্বরী মহারাণী পর্যন্ত একজন প্রজার শ্বতিচিছ রক্ষা করা আবশ্রক মনে করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের বে কোনও বড় নগরে বাওয়া বার, সকল স্থানেই রাজপথ-সকল তৎতৎ প্রদেশের বড়লোকদিগের পাবাণনির্দ্ধিত মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। ওরেষ্টমিন্টার অ্যাবী (Westminster Abbey) নামক প্রসিদ্ধ সমাধিকেত্রে পদার্পণ করিলে, দেশের বড় বড় কবি, বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় সাধু সদাশর মাছবের শ্বতিচিহ্নে সে হান পূর্ণ দেখা বার। তাঁহাদের স্থ্যাতিপূর্ণ বে-সকল উক্তি তাঁহাদের শ্বৃতিস্তম্ভে লিখিত রহিরাছে, তাহা দেখিরা শরীর কণ্টকিত হইতে থাকে। একদিন সেধানকার দেশ্ট পল নামক গির্জ্জাতে পদার্পণ করিরা দেখি যে ভারত-প্রসিদ্ধ সার উইলিয়ম জোন্ধ সাহেবের এক প্রস্তর-নির্শ্বিত মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার এক পার্বে এক রান্ধণ শিক্ষকের মূর্ত্তি, অপর পার্বে এক মুসলমান মৌলবীর মূর্ত্তি। সে দেশের নানা স্থানে বড়লোকদিগের শ্বৃতি আর-একপ্রকারে রক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা জীবনের অধিকাংশ দিন যে গৃহে বাস করিয়াছিলেন সেই গৃহগুলি পূর্ব্বাবস্থাতে রাখা হইয়াছে, এবং গৃহগুলি গৃহস্বামীর শ্বৃতিচিক্তে পরিপূর্ণ। এইরূপে দেখা বার সে দেশের রাজাপ্রকা সকলের মনে সাধুতক্তি প্রবল।

শাবার অপর দিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার দিকে সর্বশ্রেণীর মনোধোগ; ধর্ম সমাজনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক নৃতন তন্ত্ব-সকলের আলোচনার জন্ম নামাপ্রকার আরোজন। সাধুভক্তিতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিতিশীল করিতেছে না। সভা, সমিতি, পাঠাগার প্রভৃতির অস্ত নাই।

জাতীর চরিত্রে তৃতীর পরম্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ অতীব আম্বর্য। তাহা একদিকে জ্ঞান ও বিশাসের <u>ঐকান্তিক্তা</u> ও তরিবন্ধন উরতিম্পৃহার উৎকটতা, আবার অপর দিকে তাহার লাভ বিষয়ে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণৃতা। স্থরাপাননিবারণী সভাতে, বা female suffrage সভাতে যাইরা বক্তাদিগের কথা শুনিলে মনে হয় যে তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন না করিলে দেশের পরিত্রাণ নাই, অথচ কাগজে পড়ি যে তাঁহাদের প্রার্থনা পার্লেমেন্টের গোচর করিয়া তাঁহারা স্বীর অভীন্দিত লাভ করিবার জন্ত দশবৎসর, বিশবৎসর, ত্রিশবৎসর অপেক্ষা করিতেছেন; প্রবল আকাজ্ঞা সন্থেও ধৈর্যাধারণ করিতেছেন।

চতুর্থ বিক্রমগুণহরের সমাবেশ, তুফীস্তাব, নির্জ্জন-বাস, <u>আত্ম-চিস্তা</u> এবং সজন-বাস ও কার্য্যদক্ষতা। মামুষ এ জীবনে স্বর্গুটী ইইরা কিরূপে কান্স করিয়া বাইতে পারে, এ বিষয়ে মানববৃদ্ধিতে যতপ্রকার উপার উদ্ভাবিত হইতে পারে ইংরাজগণ তাহা করিয়াছেন। ভদ্র গৃহস্থের গুহে শিশু সম্ভান যদি না থাকে তবে সে গুহে থাকাও যাহা আর হিমালয়ের শৃঙ্গে কোনও গিরিকন্দরে থাকাও তাহা। চাকরাণী আসিতেছে গাইতেছে, আদেশ শুনিতেছে তাহা পালন করিতেছে, ফিরীওয়ালা ব্দিনিসপত্র দিয়া যাইতেছে, ব্ল-স্রোতের স্থায় কার্য্যের স্রোত চলিতেছে, অথচ গ্ৰহে সাড়া নাই শব্দ নাই। চাকর-চাকরাণী যে ঘরে থাকে দে ঘরের প্রত্যেক ঘরের নম্বর অনুসারে নম্বরওয়ালা ঘণ্টা আছে. তাহার সঙ্গে প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে তারযোগে যোগ আছে। যদি চাকরাণীকে চাও তবে তোমার ঘরে বসিয়া কলনাড়া দেও. এক মিনিটের মধ্যে চাকরাণী আসিয়া উপস্থিত, ভোমার দ্বারে টোকা দিতেছে, তাহাকে ঘরে আসিতে বল, তবে তোমার ঘরে প্রবেশ করিবে। তুমি আদেশ কর, অবিলম্বে তদমুদারে কার্য্য করিবে। এমন স্বরে তোমাকে কথা কহিতে হুইবে যেন অপর ঘরের লোক শুনিতে না পায়। তুমি একটী রাস্তার ধারের বাড়ীতে আছ, নিব্দের ঘরে বসিয়া লিখিতেছ, সাড়া নাই, শব্দ নাই: কেবল মদ মদ জুতার শব্দ শোনা ধাইতেছে. কিন্তু একবার যদি উঠিয়া জানালার কাছে দাঁড়াও বোধ হইবে বেন রাস্তাতে টুপীর বস্তা আসিয়াছে, এত লোক যাইতেছে! দোকানে কাপড় কিনিতে যাও, যেই ছারটা ঠেলিবে অমনি কোখা হইতে টং করিয়া একটা ঘণ্টা বাজিবে, প্রবেশ করিবামাত্র একজন গোক উপস্থিত; আন্তে আন্তে ধীরে ধীরে যাহা প্রয়োজন তাহাকে বল, অবিলম্বে তাহা পাইবে, দর নাই দম্ভর নাই, পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ সমাধা। বেমন নিস্তন্ধ ভাবে কাজ করিবার রীতি তেমনি সময় বাঁচান। এই গুণেই ইংরাজগণ কাজ করিবার এত সমর পান। বলিতে কি ছরমাস ইংলণ্ডে বাস করিরা আমার চুপে চুপে কথা কহার এরপ অভ্যাস হইরা গিরাছিল যে, স্বদেশে ফিরিয়া বঙ্গলেশের স্বরের মাত্রাতে উঠিতে অনেক দিন গেল। ঐ সমরের মধ্যে বাঁহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তাঁহাদের অনেকে জিজাসা করিতেন আমার অস্ত্র্থ করিয়াছে কি না, নতুবা এত চুপে চুপে কথা কহিতেছি কেন!

আমি ইংরাজ জাতির এই নির্জ্জনবাস ও নিস্তজ্জতার বিশেষ ইপ্ত ফল দেখিরাছি। প্রত্যেক ভদ্র ইংরাজের গৃতে একটা ঘর থাকে, বাহাকে Drawing Room বা বৈঠকথানা বলে। সে ঘরে কেহ শয়ন করে না, তাহা কেবল বয়ুবায়ব অতিথি অভ্যাগতগণের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিবার ঘর। বাড়ীর লোকে সারাজিক আহারের পর সেখানে বিসমা বিশ্রাম ও গয়গাছা করেন। লোকে দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে সেই ঘরে দেখা সাক্ষাং হইরা থাকে। তত্তিয় গৃহস্বামীর একটা স্বতম্ব ঘর থাকে, তাহাকে Study বা পাঠাগার বলে। সেখানে তিনি বখন বাস করেন, তখন সে ঘরে কেহ যায় না। তিনি সেখানে বসিয়া পাঠ ও চিন্তা করিয়া থাকেন। ইহাতেই ইংরাজগণ বড় বড় কাজ করিতে পারিতেছেন। তাঁহাদের অধিকাংশ কাজ নির্জ্জনবাস ও আয়্রচিন্তার ফ্ল।

একদিকে নির্জ্জনে পাঠ ও চিন্তা, অপরদিকে সঙ্গনে কার্যাদক্ষতা ও ও আবশ্যক হইলে বক্তৃতা। ইংরাজগণ সজনে কাজকর্ম্মে 'গুরুতর শ্রম করেন তাহা দেখিলে আশ্চর্যাদ্বিত হইতে হয়। তখন এরপ মন প্রাণ দিরা কার্য্য করেন বে দেখিলে বনে হয় বে, তাঁহাদের অস্ত কর্ম্ম বৃঝি নাই।

পঞ্চম বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ, সামাজিকতা ও ধর্মতাব। আমি বখন সেখানে ছিলাম দেখিতাম পর্কাহ বা ছুটির দিনে হাজার হাজার লোক লণ্ডন সহর হইতে রেলযোগে বাহির হইয়া যাইত। সহরের বাছিরে কোনও মাঠে বা বনে আমোদ-আফ্রাদে দিনটা অভিবাহিত করাই উদ্দেশ্য: ফিরিবার সময় রেলগাড়ি হুইতে নামিয়া একজন লোক विष अक्टो भावनारकार्टि नारहत्र वाश्व वास्त्राहेन, अवनि परन परन शूक्व ও নারী কোমরে কোমরে বাঁধাবাঁধি করিয়া রেলওয়ে প্লাটফরুমেই নাচিতে আরম্ভ করিল। যেন আমোদ প্রাণে ধরিয়া রাখিতে পারে না। ইটালিয়ান ব্যাপ্ত নামে একপ্রকার বাস্তবন্ত্র লইয়া লোকে বারে বারে বাজাইরা পরসা উপার্জন করে। কোনও স্থানে সেই বান্ধ বাজিতেছে. ছুইটা নিম্নশ্রেণীর ১৭।১৮ বৎসরের বালিকা কিছু কিনিতে বাজারে বাইতেছে। যেই বাছ শোনা অমনি কোমরে ছডাঞ্চি করিয়া রাস্তার উপরেই নাচ। সামাজিক স্থুখভোগের প্রবৃত্তি প্রবল। কিন্তু তাহা বলিয়া ইংরাজ জাতিতে লঘুচিত্ততা নাই। স্তান্নান্তানের বিচার ধ্বন আসে রাজনীতি বা সামাজিক নীতির উৎকর্ম বিধানের প্রস্তাব বর্থন উপত্তিত হয়, তখন ইংরাজ আপাদমন্তক ঐকান্তিকতায় পরিপূর্ণ। সত্যের জন্ম হইবেই হইবে. অধর্ম হেম্ব ও ধর্ম শ্রেম, ইহা তাহাদের অস্থি মজ্জা মাংস মন্ত্রিছে বেন বসিয়া আছে। আমি ব্রাডলা দলের নান্তিকদের সভাতে উপন্থিত থাকিয়া দেখিয়াছি, তাঁহাদের কথার ভাবভঙ্গী ও মত প্রকাশের ঐকান্তিকতা দেখিয়া মনে হয় বে. তাঁহাদের মতে তাঁহাদের পণাবলম্বী না হইলে ইংলঞ্জের রক্ষা নাই এবং সেই পথাবলম্বী হইডেই হইবে। এইসব দেখিতাম, আর মনে মনে এই কথা জাগিত—ইংরাজ জাতি সত্যামুরাগী ও ধর্মামুরাগী জাতি।

আমি ইংলও পরিত্যাগ করিবার প্রাকালে একদিন ষ্টেড্ সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ইংলও হইতে কি লইরা বাইতেছ ?

আমি—কি জিনিসপত্র লইরা বাইতেছি তাই জিজ্ঞাসা করিতেছ ? ঠেড—না, তা কেন ? কি দেখিরা কি শিখিরা গেলে ? আমি—দেখিরা বাইডেছি বে তোমরা ধর্মপ্রবণ বিশাসী জাতি, ভোষাদের নান্তিকেরাও আন্তিক, তারাও বিখাস করে বে ত্রন্ধাণ্ড -ধর্ম্ম-নিরম ঘারা শাসিত, এথানে সভ্যের জন্ম হবেই হবে।

ষ্টেড—তুমি ঠিক বলিয়াছ; আমরা ধর্মপ্রবণ জাতি।

ফলতঃ এই ধর্মপ্রবণতা ইংরাজজাতির চরিত্রের মূলে মহাশক্তিরূপে বিরাজ করিতেছে।

ইংরাজজাতির উন্নতির ও মহদ্বের আর-একটা মূল কারণ লক্ষ্য করিলাম। তাহা ইংরাজের গার্হস্থানীতি। মধ্যবিত্ত ভদ্র ইংরাজের গৃহ একটা দেখিবার জিনিস। দশ দিন তাহার মধ্যে বাস করিলে মনে এক অভূতপূর্ব্ব শাস্তি আনন্দ ও পবিত্রতা অন্থভব করা যার। ইংরাজের গৃহের সৌন্দর্য্যের অনেকগুলি কারণ আছে। বে বে কারণ আমার মনে লাগিয়াছে তাহাই উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম কারণ, মধ্যবিত্ত ভদ্র ইংরাজ গৃহত্বের ভবনে নারীর অধিকার। ইংরাজের গৃহে, গৃহিণী সত্য-সত্যই গৃহস্বামিনী, রাণী। পুরুষ উপাজ্জক, স্থতরাং বিচারের দিক দিয়া দেখিলে তাঁহারই কর্ত্তা হইবার কথা। কিন্তু ইংরাজজাতির সামাজিক ব্যবস্থা অমুসারে গৃহিণীই রাণী। পুরুষ গৃহে তাঁর প্রজা বা প্রধান মন্ত্রী। পুরুষ বাহা উপার্জ্জন করেন তাহা গৃহিণীর হত্তে দিয়া তাঁহারই কর্ত্ত্বাধীন হইতে ভাল বাসেন। গৃহের ব্যবস্থা বিষয়ে নিশ্চিম্ভ থাকিয়া তিনি পাঠ চিম্তাদি দ্বারা আন্মোন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইতে পারেন।

গৃহিণীর সর্ব্যমন্ত্র কর্ত্ত্বর সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা থাকাতে অতি চমৎকার ফল ফলিতেছে। নারীগণ সর্ব্ববিধ জ্ঞানচর্চার অংশী ও সর্ব্ববিধ ক্তভচেষ্টার সহার হইতেছেন। আমি কোনও বক্তৃতাদি ভনিতে গেলে সভার অর্দ্ধেক নারী দেখিতে পাইতাম। অনেক সমরে কোনও বিধ্যাত আচার্য্যের উপদেশ শুনিবার জঞ্চ স্ত্রীলোক ঠেলিরা

উপাদনা-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইত। কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণাদিতে গেলে, বাড়ীর স্ত্রীণোকদিগের সহিত কোনও জ্ঞানের বা সামাজিক উন্নতির প্রসঙ্গে কোথা দিয়া সমন্ত্র যাইত জানিতে পারিতাম না।

অথচ প্রত্যেক ভদ্র গৃহস্থের গৃহে নারীগণের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গের প্রকাপ সকল সামাজিক শাসন ও স্থানিরম দেখিতে পাইতাম বে, দেখিরা মন মৃগ্ধ হইত। এদেশের লোক নারীর অবরোধ দেখিরা অভ্যন্ত, তাহাদের স্থভাবতঃ মনে হইতে পারে যে বে-সমাজে নারীগণ সম্পূর্ণ সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করেন, তাঁহারা বোধ হয় নীতি অংশে হীন। অভ্য দেশের কথা জানি না, ইংরাজ মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের নারীগণ পবিত্রতার আদর্শ বলিলে অভ্যক্তি হয় না। ইহারাই ইংরাজ জাতির গৌরব ও শক্তির মূলে।

নারীক্ষাতির শিক্ষা ও সামাজিক অধিকারের পরে ইংরাজ গৃহস্থের গৃহের দিতীর প্রধান আকর্ষণ পারিবারিক সকল কার্য্যের স্থব্যবস্থা। বে কাজটি বে সময়ে করিবার নিয়ম আছে, সে সময়ে সেটি ইইবেই গ্রুইবে। উঠিবার ঘণ্টা, চা থাইবার ঘণ্টা, পারিবারিক উপাসনার ঘণ্টা, প্রাত্তরাশের ঘণ্টা, নাধ্যাহ্নিক আহারের ঘণ্টা, বৈকালের চা থাইবার ঘণ্টা, ডিনারের ঘণ্টা, এইরূপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়াছে, ঠিক সময়ে আসা চাই, ঠিক সময়ে থাওয়া চাই, ঠিক সময়ে ওঠা চাই। এইরূপ সময়ের স্থবাবস্থা থাকাতে, হাতে অনেক সময় থাকে এবং পরিবারের লোকেরা অনেক কাজে মন দিতে পারে। তৎপরে অগ্রে বে নিস্তক্ষতার বর্ণনা করিয়াছি তাহা পরিবার মধ্যেও বিদ্যানা। গৃহমধ্যে জললোতের স্থায় কার্যন্রোত চলিতেছে অথচ গৃহের মধ্যে থাকিয়াও জানিতে পারা বায় না। বে পড়িতেছে, সে নিস্তক্ষ গৃহে নির্ক্রনে একাস্ত মনে পড়িতেছে; যে চিস্তা করিতেছে সে নিক্ষিম্বটিত্তে চিস্তা

করিতেছে; বে কান্ধ করিতেছে সে অগরপার্শে হরন্ত শ্রম করিতেছে; বার কান্ধ তার কান্ধ তাহাতে অগরের সংশ্রব নাই। এই চিম্বা ও কার্ব্যের ব্যবস্থা অতীব মনোরম।

তাহার পর আর-একটা গুণ বাহাকে ইংরাজীতে order বলে, অর্থাৎ নেথানকার বেটা সেইধানে সেইটা থাকা। দোরাতটার জারগার দোরাতটা, বই গুলির জারগার বইগুলি, আবঞ্চক হইলেই পাওরা বার। কোনও জিনিসের প্ররোজন হইলে পাইতে চুই মিনিট বিলম্ব হয় না। এদেশে কতবার দেখিরাছি গৃহস্বামী একস্থানে দোরাত কলম রাখিরা গিরাছিলেন, বাড়ীর কোন ছেলে আসিরা কলমটা কোথার লইয়া গিরাছে, গৃহস্বামী একটা বিল স্বাক্ষর করিয়া দিবেন, কলমটার প্রয়োজন; চীৎকার করিতেছেন, "ওরে রামা। কলম নে-গেল কে ? কলমটা দেখে নিয়ে আয়।" কলম আসিতে বিলম্ব হইতেছে, তাঁহার মেজাজ থারাপ হইয়া বাইতেছে; রে বিল স্বাক্ষর করাইতে আসিরাছে, সে ছারে দগুরমান, তার সময় বাইতেছে; বাবুর জ্রোধ বাড়িতেছে, মহা হলমূল। ইংরাজ ভদ্রলোকের গৃতে এরূপ ঘটনা বড় নিন্দার বিষয়। এরূপ ঘটতে থাকিলে সে বাড়ীর গুরিণীর ভদ্রসমাজে মুখ দেখান কঠিন।

মধ্যবিত্ত ভদগৃহে এই গার্হস্থা ব্যবস্থার পরে পারিবারিক প্রধান গুণ প্রিচ্ছরতা (cleanliness)। প্রতিদিন গৃহের সকল বিভাগ স্থমার্জ্জিত হর, কেবল তাহা নহে, প্রত্যেক চেয়ারের পায়াগুলি, প্রত্যেক থাটের পায়া ও বাড়গুলি, প্রত্যেক আল্মারির ধারগুলি, কাপড়ের দ্বারা উত্তমরূপে মার্জ্জিত হইয়া থাকে। অনেক গৃহস্থের গৃহসামগ্রীগুলি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা বেন অর দিন সে বাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছেন।

সর্বোপরি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ ভদ্রগৃহত্ত্বের গৃহে ধর্মের একটা ছারা আছে। প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা হইরা থাকে; রবিবার

গির্জাতে বাওয়া ও ধর্মগ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত হয়। সংকার্ব্যের জন্ত দান অধিকাংশ স্থানে অবাচিতরূপে করা হইরা থাকে। এইরূপে ধর্মগুলাব ও নীতির ভাব পারিবারিক হাওয়ার মধ্যেই বিদ্যমান। ছই দিন সেই হাওয়াতে বাস করিলেই তাহা অমুভব করা যায়।

আমি লণ্ডনে ও মফ:ম্বলে যে যে পরিবারে গিন্না বাস করিতাম সেই-থানেই পারিবারিক জীবনের এই-সকল সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম।

আমি মে মাসে লগুনে পৌছিয়াছিলাম, নভেম্বর মাসে স্বদেশে প্রস্থান করিলাম। আসিবার সময় ছুর্গামোহন বাবুর সঙ্গ পাইলাম না। তিনি পীড়িত হইয়া তৎপূর্বেই পার্বিতী বাবুর সঙ্গে দেশে ফিরিয়াছিলেন। আমি ব্রাক্ষসমাজের ইতিবৃত্ত লইয়া ব্যস্ত থাকাতে তাঁহাদের সঙ্গে আসিতে পারি নাই।

বে গ্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লিখিবার জন্ম বন্ধুবর গুর্গামোহন দাস
মহাশরের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইল, অচিরকালের মধ্যে সেই ইতিবৃত্ত
লেখাই বন্ধ করিতে হইল। আগেই বলিরাছি বে টুবনার (Trubner)
কোম্পানী ঐ ইতিবৃত্ত ছাপিবার সংকর ত্যাগ করিলেন। কি শুনিলেন,
কি ভাবিলেন, আমরা জানিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র কুমারী
কলেটকে জানাইবেন বে তাঁহারা সে সংকর ত্যাগ করিরাছেন।
তাঁহাদেরই আদেশক্রমে আমার লিখিত অংশ ইপ্তিরা লাইবেরীর
প্রকাধ্যক একজন জর্মান পপ্তিতকে দেখাইরাছিলাম। বতদ্র শ্বরণ
হর তিনি সস্তোর প্রকাশ করিরাছিলেন। শুতঃপ্রন্ত হইরা কিরদংশ
রেভারেও ইপকোর্ড ক্রককেও পড়িরা শুনাইরাছিলাম। তিনি ভারি খুসী
হইরাছিলেন। টুবনার কোম্পানী পিছাইরা পড়িতেছে শুনিরা তিনি
বিরক্ত হইরা পেলেন এবং বলিলেন, "তুমি থাক, আমি ম্যাক্মিলান
কোম্পানী বারা তোমার বই ছাপাইব।" কিন্তু আমি থাকি কিরপে?

শামার কতিপন্ন বন্ধ শামার ইংলণ্ডে থাকিবার বান্ন দিতেছিলেন,—তাঁহাদিগকে ভারাক্রান্ত করিতে লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। আমি কোন কোন
সংবাদপত্রে লিখিরা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেছিলাম। তাহাতেও সমৃদ্র
বান্ন নির্কাহ হওরা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে মনে হইল যাহা
লিখিবার আছে দেশে গিন্না লেখাই ভাল। তাই স্বদেশে প্রস্থান করিলাম।

আসিবার সময়কার একটা বটনা মনে আছে। আমি আসিবার সময়
Talmudic Miscellanies, Life and Teachings of Confucius, প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক কিনিয়া আনিয়াছিলাম। জাহাকে
সেইগুলি সর্বাদা পাঠ করিতাম এবং অধিকাংশ সময় ধর্মনিস্তাতে বাপন
করিতাম। আমাদের সঙ্গে একজন ইংরাজ খ্রীষ্টায় মিশনরি আসিতেছিলেন।
তিনি প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে কথা কহিতেন না, কিন্তু যথন দেখিলেন
আমি কথনও Talmud পড়িতেছি, কথনও Confucius পড়িতেছি,
কথনও বাইবেল পড়িতেছি, তখন আমি কি তাহা জানিবার জন্ত জুঁাহার
কৌতুহল জন্মিল। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি
কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী।

আমি---আমি একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশবের উপাসক।

মিশনারি—তোমাকে কখনও দেখি Talmud পড়িতেছ, কখনও দেখি Confucius পড়িতেছ, এ সকল পড় কেন ?

আমি—পড়িয়া জ্ঞানোপদেশ পাই বলিয়া। ধর্মতন্ত্ব বিবয়ে অনেক উচ্চকথা পাই বলিয়া।

মিশনারি—তোমাকে বাইবেলও পড়িতে দেখি। তুমি বাইবেলের বিষয়ে কি মনে কর ?

আমি—বাইবেলেও অনেক ভাল কথা আছে। বাইবেল পড়িয়াও স্থ পাই।

মিশনারি—তুনি এই-সকল গ্রন্থের সঙ্গে বাইবেলকেও এক জারগার দাড় করাইলে, এটা ভাল নর। বাইবেল অভ্রান্ত ঈশ্বরদন্ত গ্রন্থ, ইহাতে বে-সকল উপদেশ আছে, তাহা অপর কোনও গ্রন্থে নাই।

আমি—আছা আপনি বাইবেলের এমন কোনও উপদেশ উল্লেখ করুন, বার সদৃশ উপদেশ আপনার বিবেচনায় অন্ত কোনও গ্রন্থে নাই।

মিশনারি—Do unto others as you would that they should do unto you.

সোভাগ্যক্রমে এই উপদেশের অমুরূপ ছইটা উপদেশ আমি কিছুদিন পূর্ব্বে 'Talmud ও Confucius, এই উভয়গ্রন্থেই পড়িয়াছিলাম। আমি ছইথানি গ্রন্থ আনিয়া তাঁহাকে পড়িয়া গুনাইলাম। বলিলাম দেখুন কংফুচের অমুবাদক ডাক্তার লেজ আপনাদেরই একজন মিশনারি। তাঁহারই উক্তিতে প্রমাণ কংফুচ বীশু জন্মিবার প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্বের জন্মিয়াছিলেন। একজন শিব্য কংফুচকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "গুরো, সকল উপদেশের সার কি ?" তহন্তরে কংফুচ বলিতেছেন, সকল উপদেশের শেষ্ঠ উপদেশ এই—"তোমার প্রতি অপরের বে ব্যবহার তুমি পছন্দ কর না তাহা অপরের প্রতি করিয়ো না।" ইহাত প্রকারাস্তরে ঐ একই কথা! ইহার অমুবাদক একজন প্রীয়া মিশনারি। বলুন তবে বাইবেলের অলোকিকতা কোথার রহিল ? আপনি কি বলেন ? সত্যের প্রবর্ত্তক কে ? ঈশরই ত সত্যের প্রবর্ত্তক ৷ তবেই ত প্রমাণ হইতেছে যে তিনি দেশ ও জাতিনির্বিন্দেরে আধ্যাত্মিক সত্যসকল অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

আমার বতদ্ব শ্বরণ হয়, তিনি মৌনী হইয়া থাকিবেন। কিন্তু আর একটী মিশনারি ভদ্রগোক বলিলেন, "কথাটা কি জান? ছট্ট সয়তান জনেকসময় ধর্মের মুখস্ পরিয়া মামূষকে বিপথে লইয়া যায়। জনেক উচ্চকথা মামূবের গোচর করিয়া পথলান্ত করে। স্থতরাং সয়তানও সত্য অভিব্যক্ত করে। সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্তই ঐ দুএ অভ্যাদয়।"

ত্তনিরা আমি বলিলাম,—"আমি আপনার কাছে হার মানিলাম।" তাবিলাম ইহাদের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা। তথনকার মার-একটা কথা শারণ হইতেছে তাহা যথাস্থানে লিখিতে ভূলিয়া গিয়াছি। ইংলণ্ডে যাইবার সময় সিংহল হইতে কয়েকজন খ্রীষ্টায় মিশনরি আমাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন তাহা অগ্রেই লিখিয়াছি। ইয়ারা পথিমধ্যে প্রতিরবিবার আরোহীদিগকে লইয়া জাহাজের এক পার্শে গির্জ্জা করিতেন। আমি তাঁহাদের উপাসনাতে যাইতাম। ছই তিনবার যাওয়ার পর একজন মিশনারি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদের উপাসনাদি তোমার কেমন লাগিতেছে ?

আমি—ভালই লাগিতেছে। কেবল একটা চিস্তা বারবার মামার মনে উদর হয়।

মিশনারি—সেটা কি ?

আমি—আপনারা উপদেশে প্রান্ন প্রতিবার বলেন যে মন্থ্যের পাপে জন্ম, মন্থ্যের প্রকৃতি পাপপ্রবণ, সভ্যতার যতই উন্নতি হইতেছে, ততই মান্ত্র ঘন হইতে ঘনতর পাপে নিমগ্ন হইতেছে। অথচ ইহাও বলেন যে অবশেষে মান্ত্র্য ঈশ্বরচরণে আসিবে। ইহা কিরূপ ? যদি মান্ত্র্য দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর পাপেই ভূবিল্ম, তবে আবার পূর্ণ উন্নতি পূর্ণ সূথ পাইবে কিরূপে ?

মিশনারি—তা বুঝি জান না ? প্রভু বীশু বখন আবার আসিবেন, তখন সন্নতানকে ধরিরা এক অন্ধকার গছারে বন্ধ করিরা ফেলিবেন; মামুবকে প্রাপুন্ধ করিবার কেহ থাকিবে না, স্থভরাং মামুব নিশাপ হইবে। এই উত্তর শুনিরাও আমি হাঁ করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম। ইংলগ্ধবাস কালে একদিন স্থপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড ইপফোর্ড ব্রুকের নিকট এইরূপ কথার প্রসঙ্গ হওয়াতে তিনি হাসিরা বলিরাছিলেন—ইহা তোমাদের পুরাণ।

এই সমুদ্রবাত্রা কালের আর-একটা বিষয় স্বরণ আছে। আমরা বধন
সিংহলের রাজধানী কলম্বা সহরে আসিয়া উপস্থিত -হইলাম, তথন
শুনিলাম ব্রিষ্টল অনাগাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ মূলার দেশ প্রমণ করিয়া
স্বদেশে ফিরিবার সময়ে সেধানে আসিয়া এক হোটেলে অবস্থিতি
করিতেছেন। ইষা শুনিয়াই তাঁচাকে দেখিবার জন্ত আমি সেই হোটেলে
গিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সেই কয়েক মিনিট চিরস্থরণীয় হইয়া
রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আমি তৎপূর্বের তাঁহার প্রণীত
"The Lord's Dealings with George Muller" নামক গ্রন্থ পাঠ
করিয়াছি এবং তৎদারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। তিনি শুনিয়া আনন্দিত
হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি সকল বিষয়েই প্রার্থনা
করেন।" তিনি বলিলেন, "আমার একটা চাবি হায়াইয়া গেলেও আমি
তাহা পাইবার জন্ত ঈশ্বের চরণে প্রার্থনা করি। জীবনের এমন কোন
বিভাগ নাই,—কার্য্য নাুই—যাহার জন্ত সেই মুক্তিদাতা বিধাতার শরণাপদ্ম হই না।"

আমি আর-একজন সাধুপুরুবের এই চাবি হারাইলে প্রার্থনার কথা গুনিরাছি। তিনি ঢাকার স্থপ্রসিদ্ধ ক্ষুক্রগোবিন্দ শুপ্ত মহাশরের পিতা স্থানীর কালীনারারণ শুপ্ত। এই সাধুপুরুবের পরিবার-পরিজনের মুধে শুনিরাছি, জীবনের এমন কোন কার্য্য ঘটিত না বাহাতে তাঁহাকে "গুরুদ্ধ, ও ব্রহ্ম" শর্প উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বর শ্বরণ করিতে ও তাঁহার কূপা ভিক্ষা করিতে দেখা বাইত না। সম্ভানগণ এমনও দেখিরাছেন বে পিতার চাবি হারাইয়া গিরাছে, তিনি চাবি শুঁ জিতেছেন, কিন্ত মুধে "গুঁ ব্রহ্ম,

ওঁ একা" ঈশার শারণ করিতেছেন। ভক্ত মামুবের কার্যাই শুক্তর।
প্রার্থনার আবশুকতা ও বুক্তিবুক্ততার বিষয়ে বিচার তাঁহাদের নাই।
সকল বিষয়ে সর্বাবস্থাতে প্রার্থনা তাঁহাদের প্রাণে লাগিরাই আছে!
সাধু ক্ষক্ত মূলারের মূথে সেই অক্কত্রিম ভক্তির লক্ষণ স্কুম্পাষ্ট দেখিলাম।
ক্রিরুপ মামুসকে জীবনে একবার দেখাও পরম লাভ।

## षष्ठीम् शतिराह्म ।

আমি ক্রমে আসিরা দেশে পৌছিলাম। পৌছিরা আবার ধর্মপ্রচার-কার্যো নিযুক্ত হইলাম। অপরাপর কার্যোর মধ্যে ইন্দোরের প্রথম প্রচারকার্য্য শ্বরণ আছে। আমার বন্ধু নবীনচন্দ্র রায় তখন কর্ম হইতে অবস্ত হইরা থাণ্ডোরাতে বাস করিতেছিলেন, সেধান হইতে তিনি রটুলামে এক কর্ম পান। আমি থাণ্ডোয়া ও রটুলাম হইয়া ইন্দোরে গমন করি। সেখানে কতকগুলি উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। ইন্দোরে আমি রাজ-অতিথিরূপে রাজার অতিথিশালাতে আশ্রয় পাই। আমার পরিচর্যার জন্ম চাকর বাকর এবং যাতায়াতের জন্ম গাড়ি নিযুক্ত হয়। ক্রমে আমি কার্য্য আরম্ভ করি। ইন্দোরে বেখানে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজপ্রতিনিধি ( Resident ) থাকেন তাহা রেসিডেন্সী বিভাগ বলিয়া খাত। এই রেসিডেন্সী বিভাগে অনেক ভদ্রলোকের বাস। আমার ব্রান্ধবন্ধগণ আমাকে রেসিডেন্সী বিভাগে একটা বক্ততা দিবার জন্ত অমুরোধ করেন। তাঁহাদের অমুরোধে আমি বক্ততা করিতে রাজি হই। তাঁহারা রেসিডেন্সী বিভাগে একটী হল স্থির করিয়া আমার বক্ততার বিজ্ঞাপন বাহির করেন। ঐ মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের এক খণ্ড রেসিডেন্ট সাহেবের হস্তে পতিত হয়। কে তথন রেসিডেণ্ট ছিলেন, ভাল মনে নাই, বোধ হর সার শেপেল গ্রিফিন; তিনি বিজ্ঞাপন পাইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ শিবনাথ শান্ত্রী কে ?" উত্তরে শুনিলেন যে একজন বাঙ্গালি বান্ধবর্থ-প্রচারক। তথন বিরক্ত হইরা বলিলেন, "বান্ধালিরা কেন এখানে আদে ? এ বক্ততা এখানে হইতে পারিবে না।" স্বগত্যা তাড়া-

তাড়ি রাজার অধিকার-মধ্যে একটী স্থলগৃহ স্থির করিয়া দেখানে ঝকুতা করা হইল। তৎপরে আমি ও আমার সঙ্গী বন্ধু লছমনপ্রসাদ মহারাজা হোল্কারের সহিত সাক্ষাৎ করি। হতদূর স্মরণ হয়, তিনি দিন কণ দেখিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং কাল পোষাক পরিয়া গোলে পছল করিতেন না বলিয়া আমাদিগকে সাদা কোট পরিয়া বাইতে হইয়াছিল। তিনি আমাদের প্রতি যথেষ্ট সম্ভাব প্রকাশ করিলেন। আমাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ঋণশোধের সাহায্যার্থে ৪০০ শত টাকা এবং আমার ও লছমনের যাতায়াতের বায়নির্কাহার্থ কিছু কিছু টাকা দিলেন। মহারাজা ব্রাহ্মসমাজের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "যব মৈনে ওনা আপ্লোগোঁকো বীচ্মে ঝগ্ডা হয়া তব মেরে দিল ফাট গিয়া।" অর্থাৎ যথন আমি গুন্লাম বে আপনাদের মধ্যে বিবাদ ঘটেছে তখন আমার বৃক ফেটে গেল। রাজার কথাগুলি এখনও আমার কর্পে বাজিতেছে।

কিন্ত কি আশ্চর্যা, ছই এক বংসর পরে আবার ইন্দোরে গিয়া শুনি বে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি রাজার মন বদ্লাইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার রাজ্যমধ্যে কোনও সভাসমিতি হইতে দিবেন না বলিয়াছেন। গুনিলাম, রাজার ক্রোধ দেখিয়া আর্য্যসমাজ প্রভৃতি অনেক সভার মীটিং বন্ধ হইয়াছে। কেবল ব্রাহ্মেরা তাঁহার বিরক্তি গ্রাহ্ম না করিয়া উপাসনার্থ তাঁহাদের মন্দিরে নিয়মমত মিলিত হইতেছেন। ইহাতে নাকি হোল্কার ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে তাঁহার ভবনে ডাকিয়া বলিয়াছেন যে তিনি তাহাদের মন্দির ভাঙ্গিরা দিবেন। এক সমরে তিনি ঐ মন্দির নিয়্মাণার্থ করেক সহস্র টাকা দিয়াছিলেন, এখন ঐ মন্দির ভাঙ্গিতে প্রস্তুত। আমি শুনিয়া ভাবিলাম দেশীয় রাজার রাজ্যে বাস করাও বিয়সত্মল অবস্থা। সেবারে আর-এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে রাজার বাত্মদিগের প্রতি ঐ

বিষেববৃদ্ধি আরপ্ত প্রকাশিত হইল। সেটা দশহরার সময়। এই দশহরার সময় ইন্দোরাধিপতি পাত্রমিত্রসহ হস্তী আরোহণে সসৈত্তে বাহির হইরা থাকেন। বছকাল হইতে এই প্রথা চলিরা আসিতেছে। এই দশহরা যাত্রার দিন আমি আমার বন্ধু সদাশিব পাঞ্রক্ষ কেল্কারের সহিত যাত্রা দেখিতে গোলাম। রাজপথের উপর বিপুল জনতা হওরাতে আমরা রাজপথ হইতে নামিরা মাঠের মধ্যে দাঁড়াইরা দেখিতে লাগিলাম; সেথানে ভিড় ছিল না। তংপরদিন হোল্কার মহারাজার পুত্রের শিক্ষক আমাদিগকে বলিলেন, যে, মহারাজা হোল্কার তাঁহাকে বলিরাছেন, "আমি অমুক মাঠে কেল্কারের পার্ষে যেন পণ্ডিত শিবনাথ শাল্পীকে দেখিলাম, তিনি কি এখানে আসিরাছেন ?"

উত্তর—আঞ্চে হাঁ, এখানকার রাহ্মসমান্দের উৎসব চলিতেছে; সেইজন্ত তিনি আসিয়াছেন।

হোল্কার—আমি পছন্দ করি নাবে এইসব মানুষ আমার রাজ্যে আসে।

উত্তর—আজে তিনি হুই এক দিনের মধ্যেই চলিয়া বাইবেন।

পরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই মহারাজকে পদচ্যুত করিয়া বন্দিদশার রাথিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্রকে তাঁহার পদে অভিবিক্ত করিয়াছেন। রাজার অব্যবস্থিতচিত্ততা ও অতিরিক্ত প্রভুত্বপ্রিয়তা বোধ হয় তাহার কারণ।

ইহার পরে একটা শোচনীর ঘটনা ঘটে। আমার শ্রদ্ধাম্পদ বদ্ধ্ব নবীনচন্দ্র রার, কলিকাতাতে একটা বাসভবন নির্দ্ধাণ-কার্য্য শেষ করিবার জন্ম আমার ভবনে আসিরা বাস করেন। ঐ কার্য্যের ভদ্বাবধানের জন্ম ভাঁহাকে গুরুতর শ্রম করিতে হয়। তত্তির ভাঁহার চিরদিন উত্তর-পশ্চিমা-কলে বাসের অভ্যাস ছিল, ভাঁহার আহারাদির নিরম বতর ছিল, ভাহা আমাদের ভবনের নারীগণ জানিতেন না, নবীন বাবুও বাভাবিক শ্লীশাতা-

বশত: জিজাসা করিলেও কিছু বলিতেন না। এতত্তির বোধ হর জাঁহার অপর কোনও উদ্বেগের কারণও ছিল। যাহা হউক তিনি আমার ভবনে প্রকৃতর রক্তামাশর রোগে আক্রান্ত হটরা পডেন। তথন থাণ্ডোরা হটতে তাঁহার পরিজনদিগকে আনা হয় এবং তাঁহার ইচ্ছামুসারে তাঁহাকে নবনির্ম্মিত ভবনে স্থানাস্তরিত করিয়া চিকিৎসা করা বায়। এই রোগ-শ্যাতে সেই সাধুপুরুষের যে ভাব দেখিরাছিলাম, তাহা চিরদিন মনে মুদ্রিত রহিয়াছে। যথন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এযাত্রা আর বাঁচিবেন না তখন প্রথম প্রথম দেখা গেল যে তাঁহার পত্নী নিকটে গিয়া বসিলেই তাঁহার মন আবেগে পূর্ণ হইয়া উঠে ও চক্ষে জ্বধারা পড়ে। বোধ হয় ভাবেন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নীকে কে দেখিবে। ছই তিন দিন পরে সেভাব চলিয়া গেল। চিন্ত ও মুখ প্রশাস্তভাব ধারণ করিল। তথন পত্নী নিকটে গিয়া কাঁদিলে অন্থূলি নির্দেশ করিয়া আমার দিকে দেখাইয়া দিতেন, এবং আর সংসারের কথা **ভ**নাইতে বারণ করিতেন। এই অবস্থায় একদিন একজন ব্রাহ্ম যুবক আসিয়া বলিলেন, আপনাকে একটা গান গুনাইতে চাই; কোনু গানটা করিব ? নবীনচক্র বলিলেন, "এ বে দেখা বার আনন্দ ধাম" এই গানটী করুন। সে গানটি এই—

"ঐ বে দেখা যার আনন্দ ধাম

অপূর্ব্ব শোভন, ভবজনধির পারে জ্যোতির্ম্মর।
শোকতাপিত জন সবে চল, সকল চঃশ্ব হবে মোচন,
শাস্তি পাইবে হৃদর মাঝে প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীক্র শবিমূনিগণ, না জানি কি ধ্যানে মগন,
ন্তিনিত লোচন কি অমৃত রুসপানে ভূলিল চরাচর।
কি স্থামর গান, গাইছে স্বরগণ, বিমল বিভ্গুণ-বন্দনা,
কোট-চক্র-ভারা উলসিত নৃত্য করিছে অবিরাম।

এই সংগীত বধন হইতে লাগিল তথন দর-দর ধারে নবীন বাবুর চক্ষে প্রেমাশ বিগলিত হইতে লাগিল; মুখমণ্ডল এক অপূর্ব জ্যোতিতে পূর্ণ চটল। আমরা কি দেখিলাম!

নবীনচন্দ্রে এমন কিছু ছিল, বাহা দেখিরা খদেশী বিদেশী সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইত। গুনিরাছি এই বিবরণ বখন কাগছে বাহির হইল, তখন তাহা দেখিরা খাণ্ডোরার ডেপুটা কমিশনার সাহেব নাকি বলিরাছিলেন, "আমি বিশাস করি নবীনচন্দ্র খচকে খর্গধাম দেখিরাছিলেন।"

যাতা হউক ইহার পর যে গৃই দিন তিনি বাঁচিয়া ছিলেন, সে গৃই দিন
শীর পরীকে কেবল সাম্বনা দিবার প্ররাস পাইরাছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত
পূর্ব্বে পরীকে বলিলেন—"মহববতসে মিল্কর হামেসা ইহা রহনা" অর্থাৎ
প্রেমে মিলিত হইরা চিরদিন ইহাঁদের কাছে থাকিও। এই তাঁর স্ত্রীর
প্রতি শেষ উপদেশ। ইহাঁর শেষ খাস যথন যার, তখন আমরা ভগবানের
নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম, দেখিলাম তিনি হাত গৃইথানি স্কৃতিয়া
বক্ষের উপরে লইলেন, এবং ঈশ্বরকে ধন্তবাদ করিতে করিতে শেষ বিদার
গ্রহণ করিলেন। পরিবার-পরিজনকে দেখিবার ভার আমার উপর দিরা
গেলেন।

নবীনচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পরেই আমি একবার ধর্মপ্রচারার্থ মান্ত্রাঞ্চ প্রেসিডেন্সীতে গমন করি। এবার রেলবোগে বোষাই প্রেসিডেন্সী দিরা গমন করি। এই যাত্রাতেই বোধ হর করেকদিন পুনা নগরে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে মহাশরের ভবনে অতিথি হই। রাণাডে মহাশরের দৈনিক জীবন দেখিরা আমি মুগ্ধ হইরাছিলাম। তিনি বোধ হর তথন পুনার স্বল কল কোটের জল। এরূপ পদস্থু একজন বালালি ভদ্রলোক হইলে তাহার ভবনে কি বাঁহু বিলাসের প্রাহ্র্ডাব দেখিতাম ৷ গাড়ি, পোবাক, পরিচ্ছদ, দাস দাসীর ধূম দেখিতাম। কিন্তু রাণদডের ভবনে তাহার কিছুই দেখিলাম না। তিনি কোর্ট ইইতে আসিরাই রাজকীর পরিচ্ছদ ত্যাগ করিরা তাঁহার মারহাটি লালপেড়ে ধূতি, বেনিয়ান ও লালপেড়ে চাদর ও চাট পরিরা আমার সহিত বহির্দ্রমণে বাহির ইইতেন। ফিরিরা আসিরা একটী কাঠের দোলার উপরে বসিতেন, তাঁহার প্রাইতেট সেক্রেটারি সংবাদপত্র সকল লইরা মাটতেই বসিতেন, বসিরা এক এক থানি কাগজ লইরা পড়িতে আরম্ভ করিতেন, এক এক পাারাগ্রাফের ছই পংক্তি পড়িলেই রাণাডে মহাশর আর পড়িতে হইবে কি না জানাইতেন; তৎপরে আবশুক হইলে আরও পড়া হইত, নতুবা দে প্যারা ত্যাগ করা হইত। পড়িতে পড়িতে কোন্ কাগজে কি টেলিগ্রাম করিতে বা পত্র লিখিতে হইবে, তাহা মূখে মুখে লেখাইয়া দেওয়া হইত। এইরূপে প্রায় ছই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা যাইত, তৎপরে আহারার্থ বাওয়া হইত। প্রাতে রাণাডে শুরুতর বিষয়-সকল পাঠ করিতেন ও সে বিষয় চিস্তা করিতেন। এইরূপে নিঃশন্দে চিন্তা ও কার্য্যের স্রোত প্রবাহিত থাকিত, দেখিয়া ছায়-মনের বিশেষ উপকার হইত।

এই যাত্রাতেই বোধহর আমি বাঙ্গালোর হইয়া প্রথমে পশ্চিম নালাবার উপকৃলন্থিত কালিকট নগরে বাই। কালিকটে গিরা যাহা শুনিলাম তাহাতে আশ্চর্যান্থিত হইরা গেলাম। সেথানে প্রবাদ বে মালাবার উপকৃলে স্বয়ং পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগের রাজত্ব স্থাপন করিরাছিলেন। সেধানে নাম্বরীসম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণগণের অসীম প্রভৃত্ব। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদের নাম নায়র। নায়রগণ বোধহর আদিতে ক্রিয় ছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত এদেশ ক্রম করিতে আসিরাছিলেন। নায়রগণের বীরত্বের অনেক কথা শুনিলাম। সেধানে কতকশুলি প্রথা দেখিলাম বাহা অতীব বিশ্বয়ক্তনক। প্রথম দেখিলাম ব্রাহ্মণ বা শুক্তকন-

দিগকে দেখিলে নারর বা শুদ্র স্থীলোকদিগকে বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিতে 
সয়। শুনিলাম তাহা রান্ধণ ও শুক্রজনদিগের প্রতি সয়ম প্রকাশের 
চিক্ত: এ সম্বন্ধে একটা গর শুনিলাম। একবার টিপ্ত স্থলতান নাকি 
উপহাসচ্চলে একজন নারর প্রকাকে জিজ্ঞাসা করিছাছিলেন, "নারর 
স্বতীদের বক্ষঃস্থল অনাবৃত কেন? লোকে ত অপমান করিতে পারে।" 
তত্ত্তরে নারর প্রক্ষ বলিলেন, "নাররদের স্থীগণের বক্ষঃ অনাবৃত, প্রকাদের 
তরবারিও অনাবৃত।" নাররদিগের বীরত্ব-খ্যাতি আছে।

দিতীর সামাজিক নিরম বাহা দেখিলাম তাহা একটা ঘটনাধারা প্রকাশ করিতেছি। একদিন অপরাত্নে একজন ব্রাহ্মণ বন্ধুর সহিত বেড়াইতে বাহ্নির হইরাছি; পথিনধ্যে দেখিলাম, একজন নিম্নশ্রেণীর লোক আসিতে আসিতে দশ বার হাত দূরে দাড়াইয়া গেল এবং কি বলিল। আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, ও আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানে, এইজঙ্গ দাঁড়াইয়া আমাকে সতর্ক করিতেছে বেন উহার বাতাস বা ছায়া আমার গায়ে না লাগে; ইহাই আমাদের সামাজিক প্রথা। নিম্নশ্রেণীর গোকদিগকে পথে ব্রাহ্মণ দেখিলে ঐরপ করিতে হয়। আমি এরপ সামাজিক শাসন আর্য্যাবর্ত্তে কখনও দেখি নাই; দেখিয়া দাক্ষিণাত্যে জাতিতেদ প্রথা বে কতদুর গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম।

তাহার পর বাহা শুনিলাম, তাহা অতীব বিশ্বরজনক। তাহা এই।
শুনিলাম নায়র ও শুল বালিকাদের বিবাহ নাই। বিবাহের বয়স হইলে
শুজাতীয় একটা বালকের সঙ্গে একদিন নামনাত্র বিবাহ হয়, একটা থাওয়াদাওয়া হয়, কিছ তাহা বিবাহ বলিলে বাহা মনে হয় তাহা নহে, বিবাহের
পরদিন হইতে তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ রহিত হয়। তৎপর কয়া
মাভূতবনেই থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আত্মীয় শুজন একজন ব্রাহ্মণ
য়ুবককে আনিয়া তাহার সহিত পরিচিত করিয়া দেন, এবং সেই ব্যক্তিই

প্রকৃত পতি হইরা দাঁড়ার। রমণী মনে করিলে তাহাকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে। কিন্তু সে ব্যক্তি কার্য্যতঃ পতি হইলেও সন্তানদিগের সম্বন্ধে তাহার কোনও দারিছ থাকে না। সে দারিছ তাহাদের মাতৃলের উপর থাকে, তাহারা মাতৃলেরই ধনের অধিকারী হয়। ইহাকে ইংরাজীতে nepotism বলে।

একদিকে যেমন এই নিয়ম, অপরদিকে নাখুরী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আর-এক অভ্নুত নিয়ম প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে প্রথম প্রত্র বংশরক্ষার জন্ত বিবাহ করে, অপর পুত্রেরা বিবাহ না করিয়া নায়র ও শুদ্রজাতীর স্ত্রীদিগের সহিত এবং আবশুক হইলে একাধিক শুদ্র রমণীর সহিত সংগত হইবার জন্ত থাকে। ইহার ফল এই হইরাছে যে অনেক ব্রাহ্মণকন্তাকে পতি অভাবে চিরকৌমার্য্য ধারণ করিতে হয়। নায়র নারীদিগের সহিত নাখুরী ব্রাহ্মণদিগের মিলিত হওয়া সেদেশে এরপ আভাবিক প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে একজন নায়র ভদ্রলোক একদিন আমার সহিত কথা কহিতে কহিতে নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, আমার এই দেহে ব্রাহ্মণের রক্ত আছে।

কালিকট হইতে ফিরিয়া আমি মাক্রাজে গমন করি। দ্বিতীয়বার কোকনদাতে যাই। সেথানে গিয়া গুরুতর পীড়াতে আক্রাস্ত হই। পরে শুনিয়াছি তাহা টাইফরেড জর। জরের সহিত রক্তদান্ত ও মাধার বন্ধা আরম্ভ হয়। কোকনদার বন্ধগণ প্রথমে আমার জয় একটা বাড়ী দ্বির করিয়া সেই বাড়ীতে আমাকে রাধিয়াছিলেন। অপর একস্থান হইতে ছইবেলা আমার থাবার পাঠাইয়া দিতেন। পীড়া বধন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল তথন তাঁহারা বড়ই চিন্তিত হইলেন। এই সমরে একজন বাঙ্গালি খ্রীষ্টান কোকনদা স্কুলের হেডমাটার ছিলেন এবং সপরিবারে স্থল-ভবনে বাস করিতেন। অবশেষে তিনি

দরা করিয়া আমাকে স্থলভবনে লইয়া গেলেন এবং চিকিৎসা করাইতে আরম্ভ করিলেন। আমার ভশ্লবার ভার ব্রাহ্মসমাজালুরাসী কভিপর ব্রাহ্ম ব্রব্দের প্রতি ছিল। কিন্তু তাঁহারা তখনও হিন্দুসমাজসংস্ট আছেন; তাঁহারা সমাজভরে আমাকে খাওয়ান ধোয়ান প্রভৃতি কার্যা সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিতেন না, সেজ্জ একজন মেধরজাতীয় স্থীলোক রাখা হইয়াছিল। সে খোঁড়া ও চর্মল, সে আমাকে তুলিয়া পায়ধানায় লইবার সময় প্রায় ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিত। একদিন তার কঠিন হত্তে বন্দী ভইয়া টলিতে টলিতে আমি বলিয়া উঠিলাম, "I see my career is going to end in the arms of a sweeper woman" অর্থাৎ "একজন মেধরনীর বাছপাশেই বা আমার জীবন শেব হয়।"

বেই এই কথা বলা অমনি দেখি একজন ব্রাহ্মণ যুবক আপনার গাত্রাবরণ উল্মোচন করিয়া, পৈতা কোমরে গুঁজিয়া বলিল, "লোকে ষা করে কর্বে, আপনাকে এরপ লাভিত হতে কখনই দেব না।" এই বলিয়া সেই মেথরানীকে সরাইয়া দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বুকে করিয়া ধরিল এবং তদবধি পুত্রাধিক যত্নে শুশ্রমা করিতে লাগিল। তাহার প্রেম আমি কখনই ভূলিব না।

এই পীড়ার সময়ের তিনটা বিষয় আমার স্থৃতিতে রহিয়াছে। প্রথম, আনার শারীরিক থাতুর তুর্বলতা এত অধিক হইরাছিল বে পড়িরা পড়িরা আমার মনে হইত বেন কে আমার সমগ্র শরীরের উপর দিয়া একথানা সীসা বা ইস্পাতের পাত বুলাইতেছে! দ্বিতীর বিষয়টি অতি আশ্বর্যা। আমি দারুণ মাথার ষম্ভ্রণার অর্কনিদ্রিত অর্ক্তনাগ্রত অবস্থার অচেতনপ্রার আছি, হঠাৎ ঘণ্টার শব্দের স্লার কি শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমার বোধ হইল বেন ঘণ্টার শব্দির আধন আমার নিকটস্থ হইতেছে, সে দিকে মনোনিবেশ করিবামাত্র যেন বহু বহু লোকের সন্মিলিত

সংগীতধ্বনি গুনিতে পাইলাম। মাক্রান্ত প্রেসিডেন্সীতে সর্বাদা ইংরাজীতে কথা কহিতাম, স্থতরাং ইংরাজীতে বলিলাম, "Where is that noise from ?" অমনি এক নারীর স্বর গুনিলাম (আমি মনে করিলাম, তিনি ঘন্টা বাজাইতেছিলেন)। তিনি বলিলেন, That's the anthem of the immortals, অর্থাৎ উহা অমরদিগের বন্দনাধ্বনি।

আমি—In what language is it ? অর্থাৎ কোন্ ভাষাতে ঐ সংগীত হইতেছে।

ৰারী—Have the immortals any language. Those are thoughts.—অর্থাৎ অমরদিগের কি ভাষা আছে ? ও সকল চিস্তা।

আমি—But I notice a tune—অর্থাৎ, কিন্তু আমি বেন কি একটা সুর লক্ষ্য করিতেছি।

নারী—That's the tune of the universe, harmony.— সর্থাৎ উহা এই ব্রহ্মাণ্ডের হুর, উহার নাম মহাযোগ।

ইহা শুনিয়া আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, অমরগণের চিন্তা মহা-বোগে এক হইরা উঠিতেছে। তৎপরে প্রশ্ন করি, আর সে নারীকঠের উত্তর নাই। তখন আমি ব্যাকুল হইরা ভাবিতেছি, এমন সমরে দেখিলাম মাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশর হাসিতে হাসিতে আসিতেছেন। এরপ মৃতব্যক্তির স্বপ্ন আমি প্রার দেখি না। কেন জানি না আমার পরমান্দ্রীয়-দিগকেও স্বপ্নে দেখি না। কিন্তু এবারে আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে দেখিলাম। তিনি হাসিরা বলিলেন, "দেখ পৃথিবীতে থাক্তে কত ভুল করা হার, পরস্পরকে চিন্তে পারা হার না। যা হোক্ ভূমি এস তোমাকে রামমোহন রারের কাছে নিয়ে যাই।" আমি বেমন উঠিব, অমনি বুম্ ভাঙ্গিয়া গেল, চেতনা হইল। আশ্চর্যের বিষয় তৎপরে ছই তিন দিন ভাগ্রত অবহাতেও সেই মহারোল ও অমরদিগের গাথা শুনিতে লাগিলাম। ভৃতীর ঘটনাটীও আশ্চর্যা, ইহা পরে গুনিরাছি। আমি বখন কোকনদাতে শ্বাার পড়িরা মা, মা করিরা এপাশ ওপাশ করিতেছিলাম, তখন না কি আমার মাতাঠাকুরাণী গ্রামের বাড়ীতে পিতাঠাকুর মহাশরকে অভির করিরা ভূলিলেন, "ভূমি কল্কাভাতে বাও ও তার খবর আন; সামার মন কেন অভ্রির হচেচ।" বাবা রাগ করিরা সহরে আসিলেন; আসিরা শুক্তরণ মহলানবিশ মহাশরের নিকট গিরা শুনিলেন, আমার

যাতা হউক, আমার গুরুতর পীড়ার কথা গুনিয়া কলিকাতার বন্ধুগণ, আমার বর্ত্তমান জামাতা বিপিনবিহারী সরকার, সাধারণ প্রাক্ষসমাজের তংকালীন সহকারী সম্পাদক শশীভূবণ বস্তু, আমার দিতীয়া পরী বিরাজ্পাতিনী ও আমার জোঠা কল্পা হেমলতা এই চারিজনকে কোকনদাতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা গিয়া চিকিৎসা ও সেবা গুল্লারা আমাকে স্তুত্ত করিয়া ভূলিলেন। আমি ক্রমে তাঁহাদের সঙ্গে কলিকাতার আসিলাম।

## छनिविश्य পরিচেছদ।

কলিকাতার আসিরা যে বে কাব্দে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার মধ্যে চারিটা শ্বরণীর। প্রথম, আসার কিছুদিন পরে ইংলণ্ডে মিষ্টার ভর্মীর চর্চের একজন সভ্য মিষ্টার ব্লেকার ( ধিনি কেলনার কোম্পানির স্বধীনে কোনও কর্ম করিতেন) নামে একজন ইংরাজ ভদুলোক আমার সহিত সাক্ষাং করিবার জন্ত পত্র লিখিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া স্থির হইল যে কলিকাতাতে ইংরাজ ও ফিরিঙ্গী একেশ্বরবাদীদিগের জন্ম একটা উপাসক মঙলী স্থাপন করা হইবে: এবং উপাসনার ভার আমার প্রতি থাকিবে। তদমুসারে মিপ্টার ব্লেকার টাকা তুলিয়া লালদীখির দক্ষিণবর্ত্তী ড্যালফৌর্সা ইনষ্টিটিউট রবিবার প্রাতের জ্বন্ত ভাডা লইয়া উপাসনার বন্দোবস্ত করিলেন। আমি আচার্যোর কার্যা করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি মিষ্টার ভরদীর প্রকাশিত ও তাঁহার লগুনত উপাদনামন্দিরে ব্যবজত প্রার্থনাপুত্তক হইতে আরাধনা প্রার্থনা প্রভৃতি পাঠ করিতাম এবং একটা উপদেশ লিখিয়া পডিতাম। এ উপদেশের অনেক গুলি ইণ্ডিয়ান মেনেঞ্চার নামক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। মিষ্টার ব্রেকারের উপাসকমগুলী ক্রমে ভ্যানহোসা ইনষ্টিটিউট হইতে অনেক স্থানে ভদ্রনোকের বাড়ীতে বাড়ীতে উঠিগা বায়, এবং কয়েক বংসর নিয়ম-মত তাহার কার্য্য চলে। অবশেষে মিষ্টার ব্লেকার কার্য্যগতিকে স্থানাম্বরিত হওয়াতে তাহা উঠিয়া যায়। উপাসকমগুলী চালাইয়া দেখিতে পাইলাম যে প্রধানতঃ যাহাদের জন্ম তাহা স্থাপন করা হইয়াছিল, তাঁহারা বড় আসিতেন না। অলই ইংরাম্ব বা ফিরিক্সী আসিতেন। প্রধানতঃ বিলাতফেরত লোকেরাই ' যোগ দিতেন। যাহা হউক. তাহাও রহিল না।

দ্বিতীয় কার্য্য প্রাশ্ববালিকা-শিক্ষালয় স্থাপন। অথেই বলিয়াছি বে আমি ইংলণ্ডে বাসকালে কিপ্তারগার্টেন স্থল দেখিয়াছিলাম, এবং শিক্ষাবিষয়ক কতকগুলি গ্রন্থও কিনিয়া আনিয়াছিলাম। সেইগুলি পাঠ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি নৃতন চিস্তা আমার মনে উদর হয়। এজাতীয় চিস্তা বহুদিন হইতে আমার মনে ছিল। আমি যথন বি-এ ক্লাসে পড়ি, তথন একটা বিশেষ ঘটনাতে শিক্ষাসম্বন্ধীয় নৃতন চিস্তা আমার মনে প্রবেশ করে। সে ঘটনাটা এই। একবার গ্রীমের ছুটতে বাড়ীতে গোলে বাবা আমাকে প্রতিনিধি দিয়া তাঁহার শিক্ষকতা-কার্য্য হইতে কিছুদিনের জন্ত অবসর গ্রহণ করেন। একদিন আমি ঘিতীয় শ্রেণীতে পড়াইতেছি এমন সময় সর্ক্ষনিয় শ্রেণীর পশ্তিত নহাশয় একটা চারি কি পাচ বংসরের বালককে লইয়া ঐ ঘিতীয় শ্রেণীতে আমার নিকট উপন্থিত এইলেন। আসিয়া বলিলেন—"মহাশয়! এই ছেলেটাকে পড় বলিলেই কাঁদে; কি করি ?"

আর বাত্তবিক দেখিলাম, ছেলেটার ছই চক্ষে ছইটা অক্ষধারা পড়িরা পেটের উপর দিরা বহিরা গিরাছে, তার চিল্ রহিরাছে। আমার বড় রাশ্চর্যা বোধ হইল; বলিলাম, "পড় বল্লেই কাঁদে, আছা 'ওকে আমার নিকট দিরা বান, আমি দেখি।" তিনি ছেলেটাকে আমার নিকট দিরা গেলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি আমার হাত ধরে আমার সঙ্গে বেড়াও ত। সে আমার হাত ধরিরা বেড়াইতে লাগিল। আমার বখন মনে হইল বে বেড়াইতে বেড়াইতে সে ভরভাঙ্গা হইরাছে, তখন তাহাকে তুলিরা বেঞ্চের উপরে বসাইলাম। বসাইরা নিজের অঙ্গুলি দিরা তার পেট টিগিতে লাগিলাম। সে হাসিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বল ত, কি দিরে ভাত খেরেছ। তখন সে ভাত, ডাল, চড়চড়ি প্রভৃতি ভর্কারির উল্লেখ করিতে লাগিল। কিন্তু মাছের নাম করিল

না। আমি মনে করিলাম, খুব সম্ভবতঃ মাছ পাইয়াছে, কেবল নাম করিতে ভূলিরা বাইতেছে। আমি বলিলাম, "ভূমি আর-একটা জিনিস থেরেছ, আমাকে বল্ছ না কেন ? ভূমি মাছ থেরেছ।" তথন তার বড় আশ্চর্যা বোধ হইল। সে মনে করিল আমি পেটের বাহিরে অঙ্গুলি দিরা মাছ থাওরা ধরিলাম কিরূপে ? সে হাসিয়া বলিল, "ভূমি জান্লে কি করে ?" আমি বলিলাম—"আঁ থোকা, আমি পেটে আঙ্গুল দিরে মাছ থাওয়া ধরতে পারি, তা বৃঝি জানতে না ?"

এইরূপে যথন দেখিলাম দে একেবারে ভয়ভাঙ্গা হইয়াছে, তথন তার বই থানা খুলিয়া ভার সমুখে রাখিয়া বলিলাম—"দেখ তুমি খারাপ ছেলে আর আমি ভাল ছেলে।" সে জিজাসা করিল "কেন ?" আমি উত্তর করিলাম, "আমি পড়তে পারি, তুমি পড়তে পার না, এই দেখ আমি পড়ি।" এই বলিরা "ক" "খ" "গ" "ঘ" করিরা পড়িরা চলিলাম। সে আমাকে পড়িতে দের না. বলিল আমিও পড়িতে পারি। আমি বলিলাম -- "আছে। পড়।" তথন সে জোরে জোরে "ক" "খ" "গ" "ব" করিয়া পডিরা চলিল। অবশেষে আমি তাহাকে সর্বানিয় শ্রেণীতে তাহার ক্লাসে লইয়া গেলাম। গিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম, "দেখুন, আপনি বলছিলেন, ও পড় বলুলেই কাঁদে, কিন্তু আমার কাছে ত বেশ পড়িল। চাছিরা দেখি পণ্ডিত মহাশরের পার্বে একগাছি চেটাল বাঁকারি রহিয়াছে. কোনও ছেলে না পড়িলে বা অবাধ্য হইলে তাহার পূর্চে বা তাহাকে চিত করিরা শোরাইরা ভাহার পেটে ঐ বাঁকারি পড়ে। আমি বলিলাম, "ও বাঁকারি দেখিলে ওর বাবা হয়ত কাঁদে, ও ত কাঁদবেই। ও বাঁকারি ৰাপনাকে ফেলে দিতে হবে।" তিনি বলিলেন, "তাহলে আর পডাশোনা হবে না।" আমি বলিলাম, "আজা দেখন আপনার সম্বুথেই আমি পড়াই।" এই বলিয়া ছলের চাকরকে বলিলাম,—"একটা বড় মাছর

পেতে দে, আমাদের একটা থেলা হবে।" অমনি ক্লাসমূদ্ধ ছেলে আমাকে বেরিরা ফেলিল, "দেখুন, কি থেলা হবে ?"

তারপর মাছর পাতা হইলে সেই মাছরে ছেলেদিগকে লইয়া বসিলাম। প্রথমে তাহাদেরই সর্কসম্পতিক্রমে একটা নিয়ম করিয়া লইলাম যে পেলার মধ্যে যে ছষ্টামি বা গোল করিবে তাহাকে খেলা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। শেষে খেলা আরম্ভ হইল। আমি শ্রেটে লুকাইয়া লুকাইয়া একটা বোড়া আঁকিলাম। তাহার ক্রিভ বাহির হইয়া আছে। শেষে তাহার প্রিভে "ক", লেকের আগার "ধ", পায়ের খুরে "গ", এইয়পে বর্ণমালার অক্ষরগুলি লিখিলাম। শেষে সেই ঘোড়া যখন সকলের সম্মুথে বাহির করিলাম, তখন মহা হাস্তের রোল উঠিল। যাহাদের কিছু কিছু অক্ষর পরিচয় হইয়াছিল, তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল "ঘোড়ার ক্রিভে ক, ল্যাক্রে ধ" ইত্যাদি। আর যাহাদের বর্ণপরিচয় হয় নাই তাহারা য়ুঁকিয়া ক্রিজানা করিতে লাগিল, "কই ভাই দেখি কেমন ক্রিভে ক" ইত্যাদি। দেখিতে দেখিতে তাহাদের বর্ণপরিচয় হইতে লাগিল! তৎপরদিন যেই স্কুলে প্রবেশ করিয়াছি, অমনি সর্কনিয় শ্রেণীর ছেলেরা আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া বলিতে লাগিল, "পণ্ডিত মশাই, তুমি আমাদের ক্রাসে এস, আমাদের সঙ্গে খেলা কর্বে।"

এই ঘটনাটা আমার চিরদিন মনে রহিরাছে। পরে হরিনাভিতে ও ভবানীপুরে বখন হেডমাটারি করিরাছি, তখন নিমশ্রেণীর মাটারদিগকে ছেলেদিগকে ভূলাইরা পড়াইবার উপদেশ দিরাছি। ইংলওে গিরা কিন্তারগার্টেন ভূল দেখিরা ঐসকল ভাব আমার মনে আরও প্রবল হয়। কোকনদা হইতে কিরিরা আসিরা রাক্ষপাড়ার ছোট ছোট ছেলেনেরেদিগকে সর্বদা পাড়ার খেলিতে দেখিরা মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম.

ইহাদিগকে বেখুন স্থল প্রভৃতি বিদ্যালরে না পাঠাইর। এদের জন্ত একটা ছোট স্থল করা যাক্। স্থলটা তিন ঘণ্টা বসিবে এবং কিগুরগার্টেনের সম্বর্রপ প্রণালীতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওরা হইবে। এই ভাবিরা প্রথমে কতকগুলি শিশু সংগ্রহ করিরা পড়াইতে আরম্ভ করা গেল। স্থলটাতে বালিকাই অধিক জুটিল, সঙ্গে শিশু বালকও থাকিত। নাম রাখা গেল রান্ধবালিকা-শিক্ষালর। আমি নিজে সর্বানির শ্রেণীতে বোর্ডের সাহায্যে ছবি আঁকিরা পড়াইরা দেখাইতাম, কেমন করিয়া পড়াইতে হয়। সে সময়কার কোন কোন শিক্ষক সেই সময় হইতে শিশুশিক্ষার একটা নৃতন ভাব পাইলেন, এবং উত্তরকালে কিগুরগার্টেন শিক্ষক হইরা উঠিলেন।

ক্রমে এই শিক্ষালয়টা বড় হইয়া উঠিল। ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ব্ক করিবার ইচ্ছা ছিল না। আমি ইহাতে নূতন প্রণালীতে শিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিরাছিলাম এবং তদহরূপ আরোজন করিতেছিলাম। কিন্তু সমাজের সভাগণ ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং প্রক্ষেত্রণ মহলানবিশের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বোর্ডিংকে ইহার সহিত যুক্ত করিয়া ইহাকে এক প্রসিদ্ধ বালিকা-বোর্ডিং করিয়া তুলিলেন, এবং পরে আমি ইহার সহিত সাক্ষাৎ সংশ্রব ত্যাগ করিলাম।

তৃতীর কার্য্য সাধনাশ্রম স্থাপন। বতদ্র স্মরণ হয় ১৮৯০।১৮৯১ সালে আনি সহরের ভিতর হইতে উঠিয়া গিয়া বালিগঞ্জে বাসা করিয়াছিলাম। উঠিয়া যাইবার কারণ এই। কিছুদিন হইতে আমার মনে কি একপ্রকার অবসাদের ভাব আসিয়াছিল, আমার নিজের কাজকর্ম্মের প্রতি ও সমাজের কাজকর্ম্মের প্রতি কেমন একপ্রকার বিভূষণ জন্মিয়াছিল। কিছুই ভাল লাগিত না; মেজাজ খারাগ হইয়া যাইতেছিল। সামাজ কথাতে বন্ধু-বাদ্ধবের প্রতি, পরিবার-পরিজনের প্রতি বিরক্ত হইতাম। অবশেবে মনে হইল সহর হইতে একটু দুরে থাকাই ভাল। তাই রালিগঞ্জে

একটা বন্ধর একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া গিয়া বাস করিলাম। এখানে প্রার প্রতিদিন প্রাতে এক নির্ছন বাগানে গিয়া বসিয়া চিম্তা করিতাম। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মনে হইতে লাগিল যে, বাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, ব্রাহ্মসমাজ ও জনসমাজের সেবার জন্ম আত্মসমর্পণ করিবেন এবং বিশ্বাস, বৈরাগ্য, সেবার ভাবের দ্বারা অভুপ্রাণিত হইরা কার্য্য করিবেন, এরপ একটা ঘননিবিষ্ট সাধকম এলী গঠন করার বড প্রয়োজন। তছির গ্রান্ধসমাজের শক্তি জাগিবে না। বিশ্বাসী ও বৈরাগ্যভাবাপর মানুষ্ট ধর্ম্ম-সমাজের বল। এরপ মানুষ প্রস্তুত না হইলে ধর্মসমাজের শক্তি জাগে না। এই ধারণা মনকে এমন করিয়া ধরিয়া বসিল বে দিনরাত্রি চিস্তাকে অধিকার করিতে লাগিল। অবশেষে ১৮৯২ সালের মাঘোৎসবের সময় মনে সংকল্প জাগিল, যে, এরূপ একটা সাধকমগুলী প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই বিষয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। অবশেষে হৃদয়ে সেইরূপ প্রেরণা আসিল। ঐ বংসর আমার জন্মদিনের পূর্বে অর্থাৎ ৩১শে জামুয়ারির পূর্ব্বে সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম প্রস্তুত হইলাম। প্রস্তাবিত আশ্রমের উদ্দেশ্য ও ভাব একখানি কাগজে লিখিরা বন্ধবর আনন্দনোহন বস্থকে দেখাইলাম। তিনি হৃদয়ের সহিত উৎসাহ দিলেন। তৎপরে **७) एन काञ्चादि जामाद क्यामिन इटेवा श्रिन। ) ना एक्य्वादि ४८ नः** বেনিয়াটোলা লেনের সিটা স্কলবাডীর একটা ঘর চাহিয়া লইয়া কভিপর ব্রুকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপাসনাপূর্বক আশ্রম স্থাপন করিলাম। সেইদিন বাহারা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে মরমনসিংহের শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী একজন। তিনি ঐ কাগছ পড়িয়া অতিশয় আন্দোণিত হইলেন, এবং আপনাকে ঐ কার্য্যের জন্ত দিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইরা উঠিলেন। তিনি তথন ময়মনসিংহ স্থলের শিক্ষক ছিলেন। ছুটী লইয়া কলিকাতার আসিরা-ছিলেন। স্বভরাং তাঁহাকে তখন বিদায় দেওয়া গেল। কিন্তু তিনি

গিয়া বারবার পত্র লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার কিছু ঋণ ছিল। অবংশিষে সেই খণ শোধ কবিবার জন্ম টাকা দিয়া তাঁচার খণ শোধ কবিয়া তাঁচাকে আসিতে বলিলাম। জগদীখর আশ্রুষ্য উপায়ে আশ্রুষ্যে জন্ম প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে লাগিলেন। আমি একটা ছেলের হাতে ভিক্নার ঝুলি পাঠাইতাম। তাহাতে স্বত:প্রবৃত্ত হইয়া লোকে বাহা দিত তাহা দারাই সমুদর বার চলিয়া বাইত। শুরুদাস সর্বত্যাগী হইয়া আসিলেন। তৎপরে এীবক্ত কাশীচক্র ঘোষাল নামে বিক্রমপুরের একজন ব্রাহ্ম তাঁহার জৃতার দোকান তুলিয়া দিয়া আসিলেন। ক্রমে ক্রমে আরও অনেকে আসিলেন। ইহার মধ্যে অনেকে আবার চলিয়া গিয়াছেন। আশ্রম ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে পাকিয়া অবশেষে সমান্ত পাডাতে সমান্তের নির্দ্মিত প্রচারক-ভবনে প্রতিষ্ঠিত ছইল: এবং অদ্যাবধি সেইখানেই আছে। আশ্রমের ইতিবৃত্ত নামে এক-থানি হস্তলিখিত পুস্তক আছে, তাহাতে ইহার অনেক পাশ্চর্য্য ঘটনার বিবরণ পাওয়া ষাইবে বলিয়া এখানে আরু অধিক লিখিলাম না। কেবল করেকটা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আশ্রম যখন স্থাপিত হইল, তখন আমার হাতে একটা পরসা ছিল না। এমন কি বসিরা লিখিবার জন্ত বে একখানি চেয়ার ও ডেম্ব কিনি সে পরসারও অভাব ছিল। অথচ আশ্রম স্থাপনের উপাসনাতে বে-সকল বন্ধু আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কাহারও কাছে কিছু চাহিলাম না। মনে এই ভাব ছিল, একার্য্য ধদি জগদীশবের অভিপ্রেত হয়, সাহায্য আপনি আসিবে, স্বত:প্রবৃত্ত দানের নারা চলিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই. ছই দিন যাইতে না যাইতে ইংলগু হঁইতে প্রোফেসার ফ্রান্সিস নিউম্যানের প্রেরিত ১৫১ পনর টাকা আসিরা উপস্থিত। তিনি লিখিরাছেন, তুমি ব্রাহ্মসমাব্দের বে কাব্দে ব্যয় করিতে চাও করিরো। তাহা দিয়া একটা ডেম্ব. একথানি চেরার ও অত্যাবশ্রক যাহা কিছু প্রয়োজন ছিল, তাহা কেনা হইল। এই ভাবাপর হইরাই যে বালকটীর হাতে বাড়ীতে বাজীতে বাল্প পাঠাইলাছিলাম, তাহাকে विषयों नियां हिलाम, काराय अनिकृष्ठ विषय जाद कि हु हारित मा। কেবল বান্ধটী লইয়া বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া দাড়াইবে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হুইয়া यिनि यांश मिर्रात गरेरा । এই त्रभ कतिवारे हातिमिक इरेट माश्या পাওয়া গিয়াছিল। আর একটা স্বরণীয় ঘটনা, একবার আমি সাধনা-শ্রমের কার্য্যভার আশ্রমের একজন পরিচারকের প্রতি দিয়া ধর্মপ্রচারার্থ লাহোরে গিয়াছিলাম। সেথানে সন্নাদ পাইলাম আশ্রমে মহা অর্থক্ট উপস্থিত। দিনে ছই তিন আনা মাত্র বাজার হইতেছে। যে রবিবার প্রাতে এই সমাদ পাইলাম, সেইদিন তথাকার এক ব্রাহ্ম বন্ধুর ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। আহার করিতে ঘাইবার সময় সঙ্গের একটা ব্রান্ধ বন্ধকে বলিলাম, "আজ আমার নিমন্ত্রণ খেতেউৎসাহ হচ্চে না। কলিকাতার আশ্রমে থারা আছেন, তাঁদের বাজারের পয়সা নাই, আর আমি এপানে নিমন্ত্রণ খেরে বেড়াচ্ছি—এ ভাল লাগছে না। কিন্তু কি করি কথা ণিয়েছি না গেলে নয়।" এই বলিয়া কোন প্রকারে গিয়া আহার করিয়া আসিলাম। সাধ্যকালে লাভোর মন্দিরে উপাসনার কার্যা আমাকে করিতে হুইল। উপাসনান্তে আমি বেদী হুইতে নামিয়াছি এমন সময় একজন আসিয়া আমাকে বলিলেন, যে, একটা পাঞ্চাবী বড়ঘরের মেয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্ম মন্দিরের পশ্চাতের ঘরে অপেকা করিতে-ছেন। আমি গিয়া দেখি তিনি একজন বড়লোকের পুত্রবধূ। তাঁহার পতি কিছুদিন পূর্ব হইতে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আরুষ্ট হইয়াছেন। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া গলবন্ত্রে আমার চরণে প্রণত ছইলেন এবং আমার পায়ে একশত টাকার নোট রাধিয়া বলিলেন, আপনার স্থাপিত আশ্রমের সাহায্যার্থে দান। তৎপরদিনই সেই টাকা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিলাম।

আশ্রমসংক্রান্ত আর-একটা ঘটনা চিরন্মরণীয়। ১৮৯২ সালে আ্রাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ সালের মাঘোৎসবে ১২ই মাঘ সাধনাশ্রমের উৎসবের দিন। উপাসনা-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্ম আমরা মহর্ষি দেবেক্সনাথকে নিমন্ত্রণ করি। তিনি দলা করিলা সন্মত হন। তিনি সংক্রেপে উপাসনা কার্যা সম্পন্ন করিয়া বেদী হইতে অবতরণপূর্বক চলিয়া গেলে, কিয়ংকণ আমাদিগের প্রার্থনাদি চলিতে থাকে। সেদিন এইরূপ একটা ভাবের আবির্ভাব হইল যে, সমাগত বন্ধুগণের নিকট দানের উপযুক্ত যে কিছু ছিল, সকলে দান করিতে লাগিলেন। এমন কি অবশেষে চারিদিক হইতে আমার মন্তকের উপর পুরুষদিগের গারের শাল, দামী পটুবন্ধ, মহিলাদের বালা, চুড়ি, গলার হার, প্রভৃতি পড়িতে লাগিল। ভাহা বিক্য করিয়া পরে অনেক শত টাকা হইয়াছিল। এইরূপ স্বতঃপ্রবন্ত দানের ছারা সাধনাশ্রম চিরদিনই চলিয়া আসিরাছে। সাধনাশ্রমের ইতিব্রভ **मिथिया रक्ष्मण क्रमियादक ध्रम्माम क्रिया यस्ट्रे कार्य शाहरवन।** তিনিই বে ইহার অর্গাভাব পূরণ করিয়া আসিয়াছেন, কেবল তাহা নতে; ইহার ছারা আরুষ্ট হইয়া অনেকে গ্রাহ্মধর্মপ্রচারে ও গ্রাহ্মসমাজের সেবাতে আবাসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁগাদের মধ্য হইতে চারিজনকে সাধারণ বাদ্দসমাজ আপনাদের প্রচারক-পদে বরণ করিয়াছেন।

চতুর্থ কাঞ্জ—কলিকাতার উপাসকমণ্ডলীর উন্নতি সাধন। বরাবর কলিকাতার উপাসকমন্তলীর কাঞ্চ এইতাবে চলিরা আসিতেছিল বে সম্পাদক এক এক সপ্তাহে এক এক জনকে উপাসনা করিতে অফুরোধ করিতেন, তিনি উপাসনা করিতেন। আমরা এই ভাবেই উপাসনা করিরা আসিতেছিলাম। তাহাতে কিছুই জমিতেছিল না। পরে ১৮৯৬ কি ১৮৯৭ সালে ডাব্রুনার প্রসন্ত্র্মার রার উপাসকমপ্তলীর সম্পাদক হন। তিনি অফুতব করিতে লাগিলেন, বে, প্রীষ্টার সমাজের pastoral system

প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিলে প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে না। আমার
নিকট এই প্রস্কাব উপস্থিত করাতে আমি হদরের সহিত সে কার্ব্যে সহার
হইলাম এবং প্রথম দারী স্থায়ী আচার্ব্যের তার গ্রহণ করিলাম। আচার্ব্যের
ও উপাসকগণের ব্যবহারার্থ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী নামে একটা লাইব্রেরী
ভাপিত হইল। আমি আমার আপিস তাহাতে স্থাপন করিরা আচার্ব্যের
কার্য্য করিতে লাগিলাম। প্রতি সপ্তাহে লিথিরা উপদেশ দিতাম, এবং সেই
উপদেশ পরে কৃত্ত পৃত্তিকার আকারে মৃদ্রিত হইত। সেই উপদেশগুলি
পস্তকাকারে সংগৃহীত হইরা "ধর্মজীবন" নামে মৃদ্রিত হইরাছে। এই গ্রন্থথানিকে আমার আধ্যান্মিক চিন্তা ও ধর্মজীবনের পরিণত ফল বলিলে হয়।

কিছুদিন পরে শারীরিক অস্বান্থ্যের জন্ত আমাকে দারী আচার্য্যের কাজ তাাগ করিয়া নানাস্থানে বাইতে হয়। উপাসকমগুলীর কাজ আবার পূর্ববং দাঁড়াইরাছে। সেটা একটা ছঃখের বিষয়।

এই কালের মধ্যে আর-একটা কাজে হাত দেওরা গিরাছিল, তাহাতে ক্রতকার্যা হইতে পারা বার নাই। বে সমরে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা-কার্যা ব্যস্ত ছিলাম, সেই সমকালেই সীতানাথ নন্দী নামে এক প্রাশ্ম ব্যুক্ত জামার নিকট প্রাশ্ম বালকদিগের জন্ম একটা বোডিং ক্রল স্থাপনের আবশ্রকতার উল্লেখ করেন। আমি বলি, তোমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, আমি পশ্চাতে আছি। তিনি বলেন, "আপনি বদি সম্পাদক বলিরা নাম দেন, তাহা হইলে আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।" আমি সম্পাদকরূপে নাম দিতে স্বীকৃত হই এবং ঐ কার্যোর দারিছ নিজের নিরে গ্রহণ করি। সীতানাথের জন্মবাধানে বোডিং স্থাপিত হর। ক্রমে অনেকগুলি বালক জােটে। ছঃখের বিষর ইহার অর্মদিন পরেই সীতানাথ নন্দীর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু হইলে আমি বোডিংএর তার সাধনাশ্রমের পরিচারক শুকুলাস চক্রবর্ত্তীর প্রতি অর্পণ করি। সতীশচক্র চক্রবর্ত্তী

নামক একজন পূর্ববিদীর ব্বক আসিরা আশ্রমে বোগ দেন এবং রান্ধবালক বোর্ডিঙে গুরুদাস বাবুর সহকারী হন। তাঁহাদের তর্ববিধানে বোর্ডিং কিছুদিন চলে। তৎপরে গুরুদাস বাবু প্রভৃতি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আরাতে ও সেখান হইতে বাঁকীপুরে গমন করেন এবং সেখানে শাখা-আশ্রম স্থাপন করেন। ব্রাহ্মবালক বোর্ডিং এর তার উপবৃক্ত বাক্তির অভাবে শ্রদ্ধের গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশরের প্রতি অপিত হয়। অনেক বালকের দের অনাদার থাকাতে গুরুদাস বাবুরা বাজারে প্রায় ৫০০ পাঁচশত টাকা দেনা রাখিয়া যান। তাহা আমাকে দিতে হয়। মহলানবিশ মহাশরের হাতে বোর্ডিং উরিয়া বায়। আবার তিনি একটা ব্রাহ্মবালক বোর্ডিং ও সুল স্থাপন করিয়াছেন, এবং অদ্যাবধি চালাইতেছেন।

ইহার পরে এই সমরের মধ্যে স্থার নৃতন কাজে হাত দিই নাই।
করেক বংসর ধরিয়া সাধনাশ্রমের কাজ ও উপাসকম গুলীর স্থাচার্যোর
কাজ, এই চুই কাজই প্রধান কাজ থাকিয়াছে। ১৮৯৮ সালে
শরীরের স্থাস্থ্যের জন্ত চন্দননগরে গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটা বাড়ীতে গিয়া
থাকি। সেথান হইতে রবিবার কলিকাতার স্থাসিয়া মন্দিরে স্থাচার্যোর
কার্য্য করিতাম এবং সমাজের স্থান্ত কাজে সাহায্য করিতাম। ১৮৯৯
সালের শেবে কলিকাতার ফিরিয়া স্থাসি।

এই কালের মধ্যে ১৮৯৩ সালে হেমলতার বিবাহ হয়। ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার, বিনি কোকনদাতে পীড়ার সময় আমার চিকিৎসার জন্ম সমাজের বন্ধুগণ কর্ত্ক প্রেরিত হইয়াছিলেন, তিনি আমার পীড়ার সময় হেমের সহিত পরিচিত হন; সেই পরিচর ক্রমে দাম্পতা প্রেমে পরিণত হয়, এবং অবশেষে তিনি হেমকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং আমার অস্তমতি পাইয়া তাঁহারা বিবাহিত হন।

এই কার্লের মধ্যে আমার সর্বাক্তির কলা স্থাসিনীও বিবাহিতা হয়। বাধ্যাশ্রমসংস্ট, কুঞ্চলাল ঘোৰ নামক একজন ব্রক্তের সহিত্ত ভাহার বিবাহ হয়। ছংখের বিষয় ইহার পর স্থহাসিনী বহুদিন বাচিয়া পাকে নাই। ১৮৯৯ মালে বিবাহিত হইয়া ১৯০৬ সাল পর্যান্ত জীবিত ছিল। ঐ সালের ১৫ই নবেম্বর দিবসে গভাস্থ হয়। ১৯০১ সালের গ্রীম্মকালে আমার পুত্রের বিবাহ হয়। ঐ বিবাহ কটকের স্থপ্রসিদ্ধ রাদ্ধ বন্ধু মধুস্থান রাওর দিতীয়া কলা অবন্ধী দেবীর সহিত হয়। এই বিবাহের ফলস্বরূপ অদ্য পর্যান্ত একটা পুত্রসম্ভান জন্মিরাছে।

এই কালের সপর উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে স্থার-একটা এই।
এই সমগ্যের মধ্যে স্থামার মন্দিরের উপদেশ "ধর্মজীবন" ব্যতীত স্গান্তর
ও নয়নতারা নামে হুইধানি উপস্থাস ও মাঘোৎস্বের উপদেশ ও বক্তৃতা
প্রভৃতি কৃদ্র কৃদ্র পৃত্তিকা প্রকাশিত হয়। তদ্ভিন্ন "রান্তপ্ন বাহিট্টা ও
তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামে একধানি গ্রন্থ এবং স্থামার রচিত প্রণক্ষসকল সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধাবলী নামে এক গ্রন্থ মুদ্রিত করি।

১৯০১ সালের তরা জুন প্রসন্নমন্ত্রী স্থারোহণ করেন। তংপুন্দে বন্ধ বংসর তিনি গুরুতর বহুমূত্র রোগে ক্লেশ পাইতেছিলেন। ১৮৮৮ গালে তিনি পরলোকগত রামকুমার বিদ্যারত্ব ভাষার নাতৃহীন সক্ষ কনিপ্তা কন্তা রমাকে কন্তারপে গ্রহণ করেন। তথন তার বগস এক বংসর। ভাষাকে লওয়ার কিছুদিন পরেই তাহার গুরুতর রক্তানাশয় রোগ জন্মে। সেই সমন্ন রাত্রি জাগরণ ও হুর্ভাবনাতে প্রসন্নমন্ত্রীর বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হন্ন। তদবিধি তাঁহাকে স্বাস্থ্যের জন্তু নানাস্ত্রানে প্রেরণ করা হন্ন। কিছুতেই উপশম হন্ন নাই। অবশেষে ১৯৩১ সালের জুন নাস হইতে সঙ্গুলিতে ক্ষত হইরা তাঁহার প্রাণ বিরোগ হন্ন।

প্রসরমরী চলিরা গেলেন। এদিকে সেই বংসরেই আমাকে সভাপতি

করাতে আমাকে শুরুতর পরিশ্রম করিতে হইরাছিল। সেই পরিশ্রম ও গুলিস্তাতে প্রসরমরী চলিরা বাওরার কিছুদিন পরেই আমার বহুর্ত্ত রোগ প্রকাশ পাইল। ভদবধি আর বসিরা নিরুদ্বিরচিত্তে কর্ত্তি করিতে পারিতেছি না। বংসরের মধ্যে করেকমাস স্বাস্থ্যের এক সিমলা, দার্জিলিং, কটক, পুরী প্রভৃতি স্থানে থাকিতে হইতেছে।

এই অস্বাস্থ্যের অবস্থাতেও বথাসাধ্য সমাজের কাছ করা আবগ্যক হুইতেছে। কিন্তু অনেক সময় সহরে না থাকাতে সাধনাশ্রমের কাজের ক্ষতি হইরাছে। এই পীড়িত অবস্থাতেও একবার ইচ্ছা হইল মে সমৃদয় ভারতবর্ষ একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসি। তদমুসারে পত্নী বিরাজমোহিনী ও আশ্রমসংস্ট শ্রীমান হেমেক্সনাথ দত্তকে লইয়া ভারত ভ্রমণে বহির্গত হই। বহির্গত হইবার সময় সংকল করি যে যাত্রার সাহায়ের জন্ম বিশেষভাবে কাহারও নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিব ন। বাত্রার পূর্বের মন্দিরে ব্রাক্ষধর্মের প্রচার বিষয়ে ৰক্কতা করিব। সেই বক্কৃতাস্থলে একটা ভিক্ষার ঝুলি পাকিবে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে যিনি বাহা কেলিয়া দিতে চান দিন, তাগাই আমাদের ধাতার পাণেরস্বরূপ হইবে। তদমুসারে বক্তৃতার দিন একটা ঝুলি ঝুলাইয়া দেওয়া হইল, ভাছাতে বন্ধুরা বিনি বাছা কেলিয়া দিলেন, তাহা লইয়াই আমরা বহির্গত হইলাম। পথে একবারমাত্র ভিক্ষ। না করা নিয়মের ব্যাঘাত করিয়াছিলাম। এলাহাবাদে একজন এক্সি বন্ধক আমাদের জন্ত তিকা করিবার অনুষতি দিরাছিলাম। দেখানে কিছুই হইল না। তৎপরে আমরা ভিক্ষা করা একেবারে বন্ধ করিলাম। কাগাকেও আমাদের অভাব জানাইতাম না; যিনি যাহা স্বভঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিতেন তাহাই গ্রহণ করিভাম। এইরপে আমাদের বারনির্কাহ চইত। সামরা এলাহাবাদ হইতে লক্ষ্ণে, লক্ষ্ণে হইতে কানপুর গেলাম। তৎপরে মাগ্রা, দিল্লী, লাহোর, রাউলপিণ্ডী, ইন্দোর, বোদাই, মালালোর, কালিকট্ট প্রীইলাট্র, বালালোর, ট্রিচিনাপলি, মাল্রান্ড, বোদাই, নাগপর হইরা কলিকাভার ফিরিলাম। কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা না করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দারা আমাদের এই বিস্তীর্ণ ভ্রমণের সমুদ্র ব্যর স্কারকরপে নিকাহ হইরা গেল।

তাহার পর আর এত দূর ত্রমণ করি নাই। বিগত বংসর অর্থাৎ ১৯০৭ সালের মার্চ্চ মাসে Andhra Conferenceএ সভাপতির কার্য্য করিবার জন্ম একবার কোকনদাতে যাই। সেধান হইতে কলিকাভাতে ফিরিয়া আসিয়া শরীরটা বড় থারাপ হয়। সেই অবস্থাতে বায়্বপরিবর্ত্তনের জন্ম দার্জিলিকে আসি। এখান হইতে পিতাঠাকুর মহাশয়ের গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া সয়র প্রামে বাইতে হয়। তিনি আরোগালাত করিলে গ্রাম হইতে কলিকাভায় আসি। কলিকাভায় আসিয়া ১৭ই জুন দিবসে গুরুতর পীড়াতে পতিত হই। এই পীড়াতে কয়েকবার জীবন সংশয় হইয়াছিল। বাঙা হউক ঈশ্বরক্রপাতে ৪।৫ মাস রোগশয়ায় যাপন করিয়া উঠিয়াছি। সেই পীড়ার শেষফল এখনও রহিয়াছে। আজিও (৫ই জুন ১৯০৮) সম্পূণ মুস্ক ও সবল হইতে পারি নাই। আগামী ১৭ই জুন হইতে আবার কার্যারস্ক করিব ভাবিতেছি।

রোগশযাতে পড়িয়া অনেক আধ্যাত্মিক চিন্তা করিবার সময় পাইয়াছি। নবশক্তির সঙ্গে সঙ্গে অনেক নৃতন ভাব মনে আসিয়াছে। অবশিষ্ট যে করেক বংসর জগতে থাকি, নৃতন ভাবে কাটাইব মনে করিতেছি। ঈশব এই গুভসংক্রের সহার হউন।